



"পজীরা জিতের পোরা রাই।
জাবিয়া রজনী পোহার ।
বন কাদে তুলি চুট হাত।
কোধার আমার প্রাণনাথ।"
"বামিনী জাগি জাগি জগজীবন
জপতিবি বচুপতি নাম।
বাম যাম যুগ হৈছন জানত্ত জহুক কর জীবনমান।"

# ঐীরসিকমোহন বিত্যাভূষণ

প্ৰণীত।

প্ৰকাৰক

ञ्जीमिकिमानन (मवनम्बा

क्रिकाठा।

मुना २॥• होका।

গ্রহণ্ডিয়ার স্থানার
কর্ত্রানিষ্ঠ, চরিত্রবান্, সদাশর ও ধীমান

শ্রীমান দেবেন্দ্রনাপ বল্পভ মতোদমের
দম্পুণ অর্থসাহায়ে মৃদ্রিত।

কল্পিকাণ্ডা

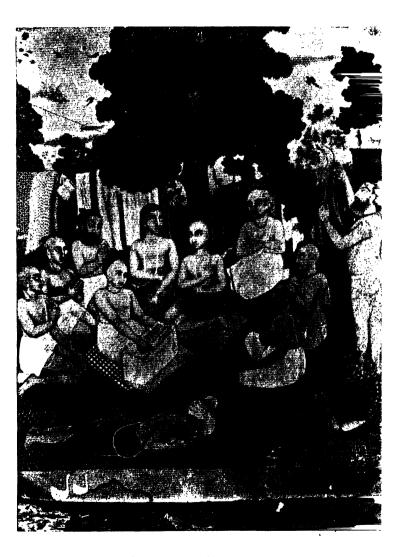

দশার্ঘদ ঐ ঐতিগারাঙ্গ মহাপ্রভু ৷



#### গ্ৰন্থ-সমর্পণ।

যিনি স্বীয় বিশাল বৃদ্ধিগোরবে নিপুল বৈভবের অধীশ্ব ইইয়াও ভগবছক্তিতে নিজকে ৩৭ হইতেও **কু**ম বলিয়া মনে করিতেন, বাঁহাকে সমান্ত মহামান্ত বাজিৱাও লক্ষাভিজি ও প্রতির নেত্রে সন্দ্রণন করিয়া পরিকপ্ত হয়তেন, যাঁহাদারা ধংশ গ্রহণীনগুংখী নিরপ্তর প্রতিপালিত হইত এবং বহুপ্রকার 'হ একর অনুভান সম্পন্ন হকাও, সেই গোলোকগভ কর্মবীর ধন্মবীর মহাভক্ত, মহাধুলব ৺ প্রামাচরণ বল্লভ মহোদয়ের প্রাতঃশ্বরণীয় প্রিত্র নামে পরম ঐচ্পুর্সের এই গ্রন্থেৎসূর্ করা 550

শ্ৰীপ্ৰসিকমোহন লখা



শ্ৰীশ্ৰীমহাপ্ৰভুৱ কুপায় ইতঃপূৰ্ণে এই দীনজনদারা শ্ৰীপাদ শ্বরূপদামোদরের ও শ্রীপাদ রায় রামানন্দের চরিত ও শিক্ষা-সম্বন্ধে : হুইথানি গ্রন্থে সাধারণভাবে কিছু কিছু হইরাছে। এগৌরাঙ্গের প্রেম-স্থামরী গম্ভীরা-লীলার সহিত. এই ছুই চরিতের অস্তা অংশের গূঢ়সম্বন। সে সম্বন্ধ অতি স্থমধুর। শশিতা ও বিশাখার ভার শ্বরূপ ও রামরার অন্ত্যশীলাক দিব্যোন্মাদের বিবিধ দশায় মহাপ্রভুব সেবা করিতেন,—স্বরূপ স্থাময় গানে, রামরায় মধুময় কৃষ্ণকথায় মহাপ্রভুর জীকৃষ্ণ-বিরহ-যাতনা প্রশমন করিতে চেষ্টা পাইতেন এবং উন্মাদচেষ্টায় উভয়ে তাঁহার শ্রীঅঙ্গ-সংরক্ষণে সচেষ্ট হইতেন। ইহাদের এই সেবা ও সম্বন্ধ "শ্রীস্বরূপদামোদর" ও শ্রীরায় রামানন্দ" গ্রন্থে প্রদর্শিত হয় নাই, স্নতরাং এই অভাবে এই অকিঞ্নের উক্ত গ্রন্থ চুইখানি একবারেই অসম্পূর্ণ ছিল। সেই অসম্পূর্ণতা কিয়ৎপরিমাণে নিরাক্বত করার প্রয়াসই "গম্ভীরায় শ্রীগোরাঙ্ক" গ্রন্থপ্রকাশের এক প্রধান উদ্দেশ্য। মহাপ্রভুর গঞ্জীরা-শীলা লেখা আমার সাধ্যাতীত, ইহা বহুবার বলিয়াছি। বহুদিন পূর্বে শ্রীবিফুপ্রিয়া পত্রিকায় এই গ্রন্থের আলোচ্য-বিষয় অনেক পরিমাণে প্রকাশিত হইয়াছিল, ভাহাতে আরও কোন কোন বিষয় সংযোগ করিয়া बहै. श्रष्ट প्रकामिल इटेन। टेटाएं अनुष्ठ मार पृष्ठ इटेर्द. ভাহা আমি জানি। ভক্ত পাঠকগণের ক্বপাই আমার ভরসা।

米

光

ধান্তকুড়িয়ার অন্তম জনীদার, অশেব-বীসম্পন্ন পরমকল্যাণাম্পদ্দদাশর ও সদস্কানের উৎসাহী শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ বল্লভাশার অতীব দরা করিয়া এই গ্রন্থপ্রণয়নের সম্পূর্ণ আর্থিক সাহায্য করিয়া আমাকে কৃতার্থ করিয়াছেন। শ্রীভগবানের কৃপায় ও সাধুসজ্জনগণের আশীর্নাদে তাঁহার সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল হউক, ইহাই আমার আন্তরিক প্রার্থনা।

শীপাদ কাশীনিশ্রের ভবনস্থিত গম্ভীরা-মন্দিরে দ্বাদশ বর্ষ
ব্যাপিরা শ্রীশ্রীমহাপ্রভু শ্রীক্রফপ্রেমের যে মহাভাবে ও ব্যাকুশতার
নিমগ্র ছিলেন, সেই সকল ভাব-ব্যাকুলতা আমার ভার জীবাধমের
অধ্যভবেরও বিষয়ীভূত হইবার নহে। স্কুতরাং গম্ভীরা-লীলার
আমি কি বর্ণনা করিব, আমি কি বুঝাইব ? প্রেমের ব্যাকুলতাভিত্র সমুন্র রসমর শ্রীভগবান্কে পাওয়া যায় না। প্রেমিক
ভক্তমাধকগণ এই নিমির শ্রীচরিতাম্ভ হইতে এই লীলা আস্বাদন
করেন। সেই শ্রীচরিতাম্ভর এই গ্রন্তর একমাত্র অবলম্বন।

অন্তানীলায় যে মহাভাব পূর্ণতমরূপে বিকাশিত হইয়াছিল, মহাপ্রভূব কৈশোরে এবং তক্ত্ব নৌবনের প্রারন্তেই তাহার স্পাই প্রচনা পারলক্ষিত হয়। গ্রীল লোচনদাস লিপিয়াছেন, সজ্যোপবীতের সমস্তেই শ্রীগোরান্দের প্রেমচিল দ্বই হুইয়াছিল যথা :—

পুল্ফিত সর্ব্ধ অপ্ন আপাদমস্তক।
কদম্ব-কেশ্ব জিনি এক এক পুল্ক।

গরাতে এই ভাব আরও পরিকৃট হর, শ্রীণ মুবারিগুপ্ত ণিথিয়াছেন:— কম্পোর্দরোমা ভগবান্ বভূব প্রেমাম্ধারাশতধোতবক্ষা।

শ্রীচৈতস্থতাগবতে এই ঘটনার উপলক্ষে নিখিত হইরাছে:--

একদিন মহাপ্রভু বসিয়া নিভূতে।
নিজ ইপ্তমন্ত্র ধানে লাগিলা করিতে ॥
ধানানন্দে মহাপ্রভু বাস্থ প্রকাশিরা।
করিতে লাগিলা প্রভু বোদন ডাকিয়া ॥
"ক্ষণ্ডবে, বাপরে মোর জীবন শ্রীহরি।
কোন দিগে গেলা মোর প্রাণ করি চুরি॥
পাঁইমু ঈর্বর মোর, কোন্ দিগে গেলা।"
লোক পড়ি পড়ি প্রভু কান্দিতে লাগিলা॥
প্রেমভক্তিরসে মগ্ন হইলা ঈর্বর।
দকল শ্রীঅঙ্গ হৈল ধূলার ধূসর॥
বে প্রভু আছিলা অতি পরম গন্তীর।
সে প্রভু হইলা প্রেমে পরম অন্থির॥
গড়াগড়ি করেন কাঁদেন উচ্চৈ:স্বরে।
ভাসিলেন নিজ ভক্তি-বিরহ-সাগরে॥

গরা হইতে গৃহে প্রত্যাবর্তনের পর শ্রীগোরাঙ্গ কৃষ্ণপ্রেমে একবারেই বিহল হইরা পড়েন, এই সমরে তাঁহার দিন-যামিনীর জ্ঞান ছিল না, হরিনাম বা একটা গান প্রবণমাত্রেই বিহল হইয় ভূমিতে পড়িতেন, যথা মুরারি গুপ্তের শ্রীকৃষ্ণচরিতামৃত কাব্যে:
ততাে রােদিতি স কাপি নানাধারাপরিপ্রভঃ।

光

নাসে চ শ্লেমধারাজ্যাং বিশ্লু তে সংবভূবতুঃ ।
বিলুঠন্ ভূতলে দেবঃ শুক্লামর ছিলাশ্রমে।
রোদিতি স দিনং প্রাপ্য প্রবৃধ্য রজনীমুথে ।
দিবসোহয়মিতিপ্রাহ জনা উচুরিয়ং ক্ষপা
এবং রজ্ঞাং প্রেমার্ডঃ সর্বাং রাত্রিং প্ররোদিতি ।
প্রহরৈকং দিবা যাতে ভতোহসৌ বৃর্ধে হরিঃ।
ততঃ প্রাহ কিয়দ্রাত্রি বর্ততে প্রাহ তং জনঃ।
দিবসোহয়মিতি প্রেমা ন জানাতি কিলং ক্ষপাম্॥
কচিচ্ছুবা হরেনাম গীতং বা বিহনলো ক্ষিতৌ।
পততি শ্রুতিমাত্রেণ দগুবং কম্পতে কচিং॥
কচিং গায়তি গোবিন্দ ক্ষ্ণক্ষেতি সাদরম্।
সরক্ষঠঃ কচিং কম্পো রোমাঞ্চিততমুভূ শম্।
ভূষা বিহরণতা মিতি কদাচিং প্রতিবৃধ্যতে ॥

দ্বিতীয় প্রক্রমে ১ম দর্গ।

, **Ж** 

অর্থাৎ তার পরে তিনি রুষ্ণ-বিবরে কাঁদিতে লাগিলেন।
তাঁহার নম্নযুগলের শত শত অক্রধারায় তাঁহার প্রীঅঙ্গ পরিপুত
হইল। প্রেমধারায় নাসিকা বিপুত হইরা উঠিল। শুরুষ্ববিপ্রের
গৃহে তিনি ভূতলে পড়িয়া বিলুটিত হইতে লাগিলেন, সারাদিন
এইরূপ রোদন করিয়া সন্ধার সময়ে একটুকু চেতনা পাইয়া
বিল্লেন, "রাত্রি প্রভাত হইয়াছে কি ?" অপরে তাঁহাকে বলিয়া
বুঝাইয়া দিল—"দিন নয় রাত্রি"। হরিনাম বা গান শুনিয়া তিনি
বিহ্নেল হইয়া ভূমিতে পড়িতেন, বাতাহত কদলীকাণ্ডের ভার

কম্পিত হইতেন, রোমাঞ্চিত হইরা ক্লফ ক্লফ গোবিন্দ গোবিন্দ নামক্লপ করিতেন, এইরূপ করিতে করিতে জীজক স্বেদযুক্ত ও পুশকিত হইত, বাক্য গদগদ হইত, আবার তিনি বিহবদ হইরা পড়িতেন।

এইরপে নবদ্বীপে কিমংকাশ শ্রীগোরাঙ্গ, ক্লফ-প্রেমে দিন্যামিনী বিভার থাকিতেন। শ্রীচৈতগুভাগবডের মধ্যপঞ্জের প্রথম অধ্যায়ে এই ভাবটা বিশ্বতরূপে বর্ণিত হইমাছে যথা:—

পাদোদকতীর্থের লইতে প্রভূ নাম।
অবরে বররে ছই কমল নরান ॥
শেবে প্রভূ হইলেন বড় অসম্বর।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি কাঁদিতে লাগিলা বছতর ॥
ভরিল পূশের বন মহাপ্রেমজ্ঞলে।
মহাশাস ছাড়ি প্রভূ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে ॥
পূলকে পূণিত হইলা সর্ব্ব কলেবর।
দ্বির নহে প্রভূ কম্প-ভরে থর থর ॥
চভূদ্দিকে নরনে বহরে প্রেমধার।
পঙ্গা যেন আসিয়া করিলেন অবতার ॥

আবার অগ্রত :---

光

প্রভূ বলে "গদাধর ভোমরা স্কৃতি। শিশু হৈতে, ক্ষেতে করিলা দৃচ্মতি । মামার সে হেন জন্ম গেল বুথারসে। পাইস্থ অমূল্য মিধি গেল দৈবদোবে । এত বলি ভূমিতে পড়িলা বিশ্বস্তর।
ধূলায় লুটায় সর্বসেবা কলেবর ॥
প্ন: পূন: বাজ পূন: পূন: পড়ে।
দৈবে রক্ষা পায় নাকম্থ সে আছাড়ে ॥
মেলিতে না পারে চক্ষ্ পূর্ণ প্রেমজলে।
সবেমাত্র রুফ রুফ শ্রীবদনে বলে॥
ধরিয়া সভার গলা কান্দে বিশ্বস্তর।
"রুফ কোথা বন্ধুসব বোলহ সত্বর॥"
প্রভূ বোলে "মোর ভূ:ধ করহ ধণ্ডন।
আনি দেহ মোরে নন্দগোপের নন্দন॥"
এত বলি শাস ছাড়ি পুন: পুন: কান্দে।
লুটায় ভূমিতে কেশ ভাহা নাহি বানে ॥

আবার একদিন শ্রীচৈত্সচরিতামৃত পাঠ করিতে করিতে দেখিলাম, তদ্ধণ সর্নাদী শ্রীগোরাদ সন্নাদগ্রহণের পরে শান্তিপুরে শ্রীমদ্বৈত্ত-ভবনে সমাগত। ক্ষণপ্রেমারত তদ্ধণ সন্ন্যাদীর পরিধানে অদণ বহির্বাস, সে চাঁচরচিক্কণ-চিক্ররাশি-শোভিত মন্তক একবারেই বিমৃত্তিত চইন্নাছে, কিন্তু সমৃজ্জ্বল অদকান্তি আরও শতগুণে সমৃজ্জ্বল হট্রা উঠিনাছে। শ্রীগোরাদ্ধ-সন্দর্শনের নিমিত্ত আচার্যাত্তবন নিরন্তর জনতাপূর্ণ। প্রতিদিনই শ্রীশ্রীমহাপ্রভূকে লইরা কীর্ত্তন-মহামহোৎসব। একদিন স্থগারক শ্রীমৃকুন্দ দত্ত মহাপ্রত্বর মন জানিরা গান ধরিলেন:—

光

"হার হার প্রাণনাথ কি না হৈল মোরে। কান্তপ্রেমবিষে মোর তত্ত্মন জরে॥ রাত্রিদিনে পোড়ে মন সোয়াস্থা না পাঙ্। বাহা গেলে কান্তু পাঙ্তাহা উড়ি যাঙ্॥"

গান শুনামাত্রই শ্রীগোরাঙ্গ মহাপ্রস্থ সাধিকভাবের প্রভাবে অধীর হইয়া "হা কৃষ্ণ, কোথা কৃষ্ণ" বলিতে বলিতে মৃদ্ধিত হইয়া পড়িবেন।

অন্তালার জীগন্তীর মন্দিরে এইরপ ঘটনা প্রতিদিনই বছবার পরিলক্ষিত হইত। মহাপ্রেনের সেই সকল বিচিত্র বিবিধ ভাব সাধারণ মানবের ধারণার অতীত। ভঙ্গননিষ্ঠ প্রেমিক ভক্তগণ এই গন্তারা-লীলার রসাস্বাদে বৃথিতে পারেন—শীভগবান কেমন মরুরতন—ভিনি প্রাণের কত প্রিয়তন,—তাঁহার সহিত জীবের সম্মন্ধ কত মধুর,—আর তাঁহার প্রেমের আকর্ষণই বা কত প্রবল, তাঁহার সাক্ষাংকারলাভের জন্ত প্রেমিক ভক্তের ঝাকুলতামরী চেষ্টা, গভার উদ্ধান এবং অবশেষে মৃষ্ক্রার বাপদেশে নীরব-নিপাদভাবে সেই মহাপ্রেমবসময়ের রদাস্বাদনই বা কভ স্থধামাধুরীপূর্ণ।

আনি শ্রীপাদ কঞ্চনাস কবিবাজ গোস্বামিমহোদয়ের শ্রীচৈত্ত্য-চরিতামৃত গ্রন্থের পরার ও পদসমূহ মন্ত্রশক্তিসম্পন বলিরা মনে করি। স্বতরাং সে সকল পরার ও পদ বহুল পরিমাণে এই গ্রন্থে উদ্ধৃত করা হইরাছে। সেই সকল পদ ও পরার ভক্ত পাঠকগণের নিকট চিরন্তন। এই গ্রন্থেও পাঠকগণ তাহা দেখিতে পাইবেন। এতব্য তীত, শ্রীল কবিরান্ধ গোস্বামির ভাব গ্রহণ করিরা গোলক-পত স্থাপ্রদিক স্থাধুনিক স্থাকবি ৮রক্ষকমল গোস্বামি-মহোদয়ের রাইউন্মাদিনী গ্রন্থ হইতেও বহুল গান এই গ্রন্থে সক্ষণিত হইয়াছে। পাঠকগণ সেই সকল গান-পাঠেও রসাস্বাদলাভ করিতে পারিবেন। এই ভরসার এই গ্রন্থ ভক্ত-পাঠক মহোদয়গণের সমক্ষে উপস্থাপিত করিতে সাহসী হইলাম।

শীপাদ স্বরূপদামোদর ও শীরায় রামানন্দ এই ছুইখানি গ্রন্থও এই গ্রন্থে পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইল। কিরুপে ভক্ত পাঠকগণের চিত্তবিনাদীভাবে ও স্থমধুর ভাষায় গ্রন্থ লিথিতে হয় তাহা একবারেই আমার অবিদিত। ত্রমপ্রমাদবিবজ্ঞিত গ্রন্থ-প্রনথ মাদৃশ অকৃতীর পক্ষে একবারেই অসম্ভব। স্থতরাং আমার ক্রায় অযোগ্য ব্যক্তির এইরূপ প্রয়াস বিড্রনামাত্র। কিন্তু ভক্তগণ পানীর মুখেও কৃষ্ণকথা প্রবণ করিয়া স্থাধী হয়েন, এই গ্রন্থ শীশীরাদারক্ষের ও শীগোরান্দের নামেই পরিপ্রিত, স্থতরাং ভক্ত পাঠকগণের কুপাদৃষ্টিপাত সম্বন্ধে ইহাই আমার প্রধান ভর্মা।

১१ই माघ, ১७১१ সাল। २८वः बागराबाद्र क्रींहे, कृतिकाला। ব্রীগোরভক্তকুপাভিদ্দু---ব্রীকৃসিকমোহন শর্মা

# সূচী-পত্ৰ।

\*-

|                          | ` .          |                                         |       |              |
|--------------------------|--------------|-----------------------------------------|-------|--------------|
| विषष                     |              |                                         |       | পৃষ্ঠ        |
| স্চনা                    | • • •        | ***                                     | • • • | >            |
| শীরাধাকান্তমঠ            | • • .        | • • •                                   | •••   | •            |
| কাশীমিশ্র ও তাঁহার       | বাড়ী        | •••                                     | ***   | 4            |
|                          | গন্তীরাম     | क्लित्र।                                |       | •            |
| গম্ভীরামন্দিরের বিবর     | <b>য</b> ূৰ  | •••                                     | 41.   | ,<br>ક્લ     |
| তিন দারের কথা            | •••          | • •                                     | • • • | > 9          |
|                          | य सामी       | গা সূত্র।                               |       |              |
| অস্তানীলায় স্বব্ধপদানে  |              |                                         |       | ₹8           |
| ব্রজরসাস্বাদনের অধি      | কারী         | • • •                                   |       | २৮           |
| <b>च</b> खागोगा ७ चौकविः | াজ গোস্বামী  | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | •••   | 89           |
| দিব্যোশান অমুত ও         | অণৌকিক       | ***                                     | • •   | €8           |
|                          | বিরহ-বি      | ভ্ৰম।                                   |       |              |
| শ্রীগোরাঙ্গ অবতারের      | অন্তরঙ্গ উল  | দশ্য                                    | 4.0   | 49           |
| রাধাভাবে কৃষ্ণমাধুর্য্য  | -আস্বাদন     | •••                                     | •••   | <b>45</b>    |
| শ্ৰীকৃষ্ণকৰণ গোস্বামী    | র রাইউন্মার্ | <b>पेनी अप्</b>                         | • • • | • >          |
| অীরাধিকার দিব্যোশা       | भ            | •••                                     | • • • | <b>4&gt;</b> |
| শ্ৰীচৈতক্যচরিতামৃত ও     | "বাইউন্মার্  | नेनी"श्रह                               | •••   | 10           |
| মেৰ ও শীরাধা             | 73           | •••                                     |       | <b>b.</b>    |

|                   |                     |               | J•          |       | •                | 700    |
|-------------------|---------------------|---------------|-------------|-------|------------------|--------|
| विवः<br>-         | ₹.                  |               |             |       | <del>पृष्ठ</del> |        |
|                   |                     | বিব্ৰহ        | -গীঙি।      |       |                  |        |
| বিরহ-কাব          | ।। ও বৈষণ্ডৰং       | শ্বী          | •••         | •••   | >.               |        |
| কীৰ্ত্তন মাহ      | ল্ফাও মহা           | প্রভূ         |             | •••   | >>               |        |
|                   | দের বিরহ- <b>গ</b>  |               | ****        | ,     | · >= ?           |        |
| বিভাপতির          | বিরহ-পদ             |               | * * *       | • • • | 29               |        |
| • ভাবীবিরু        |                     | •••           |             |       | 5.5              |        |
| 'ভবন্বিরু         | ī                   |               |             | • • • | 200              |        |
| ভূত বিরহ          |                     |               | • • •       | ***   | <b>५२</b> २      |        |
|                   | <u>ছ</u>            | রাধা ব        | ঃ মহাপ্রভু। | ,     |                  |        |
| <b>মহা প্রভূর</b> | <u>ত্রী</u> রাধাভাব | • • •         |             |       | ٠٠.              |        |
| ্প্রেমরস-অ        | াস্বাদন             |               |             |       | 2 <b>0</b> 8     |        |
| বিরহে দশ          | मना                 | •••           | • • •       | • • • | >03              |        |
|                   | চিন্তা              |               |             | •••   | >७€              |        |
|                   | উদ্বেশ ও জাগ        |               | •••         | ***   | ১৩৮              |        |
|                   | ভকুতা ও ম           | <b>बेन</b> डा | •••         | ***   | 380              |        |
|                   | প্রলাপ              |               | •••         | •••   | 784              |        |
| •                 | गारि                |               | •••         | •••   | > 0 €            |        |
|                   | মো <del>হ</del>     |               | •••         | •••   | 760              |        |
| •                 | <b>मञ्</b> ।        |               | •••         | -••   | 7#=              |        |
|                   |                     | मिदव          | त्रवाच ।    |       |                  |        |
| মহাভাব            |                     |               |             | •••   | >9>              |        |
| কুঢ় মহাভা        | ৰ                   | •••           | • • •       | •••   | 395              |        |
|                   |                     |               |             |       |                  | - n .! |

\*

\*

\*

\*

| विवध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |       |         | পৃষ্ট                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|---------|----------------------------|
| ৰিমেধের অসহিয                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>†</b> ভা | ***   | ***     | 392                        |
| <b>আসরজন</b> তার হ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •           | •••   | •••     | 296                        |
| ক <b>র</b> কণ্ড                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |       | 1       | 244                        |
| শ্বেও পীড়ার ভ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | ***   | •••     | 399                        |
| বাগ্রন্ধগৎ-বিশ্ববি<br>ক্ষরকল্পে                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5           | • • • | 411     | 249<br>29 <del>6</del>     |
| ক্ষণকল্পতা<br>ক্ষণিকল ফুমান্ডার                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | *#s   | ***     | <b>39</b> ₩<br><b>19</b> ₩ |
| অধিরাচ মহাভাব 🗼                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | • • • | •••     | 294                        |
| শ্রীরাধার অথুভ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | गव-डेर≄र    | ***   | • • • • | >9>                        |
| মোদন ও মাৰন                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             | • • • | •••     | ) <b>F</b> 9               |
| মোহৰভাব<br>দিব্যোলাদ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             | ***   | 144     | ) b q                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |       | · •     | ١ سر                       |
| প্রাক্ত উন্মাদ ও দিব্যোৰ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | गाम         | . • • | ,       | 190                        |
| শ্রীগোরাঙ্গের দিব্যোনাদ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | •     | •••     | ÷ • ₹                      |
| স্মন্ত্রধান ও দেহলৈথিল্য                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |       | • •     | २२४                        |
| শ্রীগোবদ্ধন-ভ্রম                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |       |         | ३७३                        |
| মহাপ্রভুর তিন দশা                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | ••    | •••     | 40¢                        |
| श्रीकृष्ठ-माधूर्या ७ हे किया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | কৰ্ষণ       | • •   | ***     | २४२                        |
| গোপীভাব                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |       | £ K +   | २७२                        |
| শ্ৰীকৃষ্ণাবেষণ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | • •         | •••   | **.     | २ <b>८</b> ७               |
| শ্লোক-ব্যাখ্যা                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ••          | .,,   | ***     | २७৮                        |
| শ্রীগীতগোবিন্দের গান -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ••          | •••   |         | ₹ <b>9</b> .0              |
| মহাপ্রসাদে প্রেমোন্মাদ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | •••   | ••      | 54°5                       |
| শ্বরূপ ও রামানন্দের দেব                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | n ·         | • •   | ***     | 228                        |
| অভুত খটনা •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •• • •      |       |         | ٥٠٠                        |
| in the second se |             | -     |         | 2                          |

| বিষয়                   |             |              |       | गृष्ठे      |
|-------------------------|-------------|--------------|-------|-------------|
| বিবিধ ভাবাবেশ           | •••         | • • •        |       | ·2••5       |
| সমৃদ্রে পতন ও মৃর্চ্চা  |             | •••          |       | ৩২২         |
| <b>মাতৃভক্তি</b>        | •••         | •••          | •••   | ্ ৩৩৭       |
| নদীয়ায় জগদানন         | •••         | •••          | ,     | 285         |
| নীলাচলে জগদানন          | • • •       |              | •••   | 988         |
| উদ্ঘূৰ্ণা দশা           | • • •       |              | . • • | <b>C84</b>  |
| হুদ্বিদারক ব্যাপার      |             |              | • • • | ৩৫৩         |
| প্রহরী-নিয়োগ           |             | **1          |       | 969         |
| তীত্রবিরহ ও অলোকি       | ক অবস্থা    | • • •        |       | ૭૯৯         |
| লোক-ব্যাখ্যা            |             | •            |       | ८७२         |
| "প্রেমচেন্ত্র্য         | শ্ভ:" দ্লোক | •••          | •••   | <b>૭</b> ૬૨ |
|                         | कि निष्यवन" | ' লোক        | •••   | 050         |
| "यमा याटा।              |             | •••          | •••   | 043         |
| "कहेव" स्त्रा           |             | •••          | •••   | 680         |
| "ন শ্ৰেমগৰ              |             | ***          | • • • | ૭૧૨         |
|                         | কালকৃট"     | <b>প্লোক</b> | •••   | 098         |
| "অম্ভণভা                | নি" লোক     | •••          | • • • | 916         |
| "प्रटेक्ट्नवः"          | ' লোক       | •••          | ••-   | 994         |
| "(क् एक्व" (            | গ্লাক       | •••          | •••   | <b>અ</b> ∙• |
| "यात्रः यदः'            | 'রোক        | •••          | •••   | ore C       |
| ' रमस्कान ও गनिजन       | বঙ্গতা গ    | ia           | • • • | 01-9        |
| শ্ৰীকৃষ্ণ সৌরভে উন্মন্ত | <b>া</b> ভা | •••          | •••   | 9FF         |
|                         | উপস         | ংহার।        |       |             |
| শিকাইক শ্লোক            | ·           | ••           | •••   | 8,60        |

## গম্ভীরায় ঐতিগারাক।

### প্রথম পরিচ্ছেদ

#### প্রবর্ত্তনা

প্রয়াগধামে প্রসন্নদলিলা পতিতপাবনী ভাগীরথীর পুণ্যধারায় সরস্বতী ও ষমুনার সঙ্গম,—ত্রিবেণী তীর্থ নামে অভিহিত। আবার এই পুণাতোয়া স্রোতস্বিনীত্রয় বহুল জনপদকে ক্বতার্থ ও তীর্থীভূত করিতে করিতে অবশেষে যে স্থানে সাগরে সন্মিলিত ছইলেন. সে স্থান "সাগর সঙ্গম" নামে পরিকীর্ত্তিত। 75A1 I সাগরসঙ্গম-ক্ষেত্র মহাতীর্থ। শাস্ত্রে এই সকল নহাতীর্থ দর্শন স্পর্শন প্রভৃতির ফল বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু প্রেমজগতের নিভূত প্রদেশে যে স্থমহং সঙ্গমতীর্থ বিরাজ-মান, তীর্থবাত্রিগণের মধ্যে অতি অল্প লোককেই সে সংবাদ সংগ্রহ করিতে সচেষ্ট দেখা যায়। তুইটা প্রেমতরঙ্গিণী ভিন্ন ভিন্ন দেশে। উৎপন্ন হইনা একতা সন্মিলনে যে স্থলে প্রেমের মহাসাসরে আত্ম-সমর্পণ করিলেম, সে স্থল প্রেমিক ভক্তগণের মহাতীর্থ। প্রেম-ভক্তির এই সাগর-সঙ্গম-ক্ষেত্রে বে বিশাল প্রেম-তরঙ্গীলা পরি-লক্ষিত হয়, এই বিশাল বিশ্বক্ষাণ্ডের আর কোথাও ভালুশ মধুর <sup>ু</sup>ওঁ মহৎ দৃশু পরিণকিত হ**ই**বার নহে।

পুরুষোত্তমক্ষেত্রের চরণপ্রান্তবাহী স্থনীল জলধি—পুরীতীর্থযাত্রিমাত্রেই সন্দর্শন করিয়াছেন। উহার অবিশ্রান্ত করোল,
উত্তালতরঙ্গ, অনস্তনীলিমা দর্শকমাত্রের হৃদয়েই এক বিশালভাবের
উদ্রেক করিয়া দেয়। পুরী যাত্রিমাত্রেই এই সাগরতীর্থে অবগাহন করিয়া পুণাসঞ্চয় করেন। ইহারই তীরভাগে যে অদিতীয়
প্রেম-সাগর সঙ্গমতীর্থ বিরাজমান, তাহা নীরব হইয়াও প্রেমের
অফুরস্ত করোলে করোলিত, লোকলোচনের অদৃশ্র হইলেও
বিশাল উত্তাল-তরঙ্গ-তঙ্গে নিরস্তর তরঙ্গায়িত। উহা অসীম,
অনস্ত ও অতলম্পর্শ জলনিধি হইতেও অনস্তবিস্তৃত ও কোটাগুণ
গন্তীর। ফলতঃ ভাগাবান কাশীমিশ্রের ভবনস্থ গন্তীরায় শ্রীরাধাপ্রেম-সাগরের যে তরঙ্গ-কল্লোলে শ্রীগোরাঙ্গ দিবানিশি আত্মহারা
হইতেন, ক্রগতে সেই গন্তীর প্রেম-সগর-সঙ্গম-তীর্থের তুলনা নাই।
শ্রীপাদ স্বরূপ দামোদর ও শ্রীরামানন্দরূপী হইটা প্রেমতরঙ্গিণী
এই প্রেমনাগরের প্রবিষ্ট হইয়া যে রসাস্থাদন করিয়াছেন, বৈষ্ণবসাহিত্যে সে রঙ্গ অপূর্ব্ব, অদিতীয় এবং অতুলা।

গন্তীরার শ্রীগোরাঙ্গ-লীলা অতি বিশ্বরজনক অলোকিক ব্যাপার।
প্রেমমন্ন ও রসমন্ব শ্রীভগবানের প্রতি জীবের প্রেম-ভক্তির চরমবিকাশ এই মহীরসী লীলান্ন প্রদর্শিত হইয়াছে। মহাসাগরের
উত্তাল তরক্তের ভার এই মধুমন্নী লীলা-তরঙ্গ অসীম ও অনস্ত।
কামবীর ভাষার তাহা বর্ণনা করা অসম্ভব। তথাপি দিগ্দশনের
ভার অথবা মৃকের আস্বাদন-প্রকাশ-চেন্তার ভার এই সক্তে
এইসুম্বন্ধ কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইবে। কিন্তু তৎপূর্বে

শ্রীগম্ভীরা-মন্দির ও শ্রীপাদ কাশীদিশ্রালয়ের কিঞ্চিৎ বিবরণ প্রকাশ করা যাইতেছ।

পুরীক্ষেত্রে শ্রীশ্রীরাধাকাত্তের মঠ পুরুষোত্তমবাত্রী বৈক্ষবমাত্রেরই প্রধানতম দর্শনীর স্থান । এই মঠেই প্রেমময় শ্রীপৌরাঙ্গের श्रुवीता-नीना-क्रनी এখনও वर्तनान। श्रुवीतात कथा बनिवाद পূর্বে শ্রীপাদ কাশীমিশ্রের ভবনের কথা বলিতে হয়, কাশীমিশ্রের ভবন সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে হইলে বর্তমান সময়ে শ্রীপ্রীরাধা-कारखन मर्कत क्यांहे मर्त्वारश बना कर्छ्या । শ্রীজপল্লাথ-মন্দিরের অনতিদূরে দক্ষিণপূর্বভাগে শ্ৰীরাধাকাল-মঠ। ষ্মবস্থিত। শ্রীমন্দির হইতে দমুদ্রাভিমুখে গমন করিবার যে প্রাস্তা আছে, দেই রাস্তার পূর্বভাগে শ্রীরাধা-কাস্ত-মঠ বিরাজমান। শ্রীমন্দির হইতে অর্নধিক পাঁচ মিনিট গমন করিলেই এই মঠ প্রাপ্ত ছওয়া যায়। কোনু সময়ে উহা শংস্থাপিত হয়, কোনু সময়ে এখানে <u>শ্ৰী</u>শ্ৰীশ্বাধাকান্তদেৰ প্ৰতিষ্ঠিত হন, তাহার ঠিক ঐতিহাসিক, বিবরণ জানিবার দ্বিশেষ উপায় পাইলাম না। তবে প্রাচীন জনশ্রতি এই বে একদা রাজা প্রতাপ-ক্ষুদ্র যুদ্ধার্থে কাঞ্চিনধরে পমন করেন। ছুর্ভাগ্যক্রমে ঐ যুদ্ধে তিনি পদাজিত হইলেন এবং আত্মরকান্ন কোন উপান্ন না দেখিয়া भवरमर्द शिष्त्रवास्त्र इत्रत् धकाख्यान पायमपर्व कतिस्त्र। এই অবস্থায় ডিনি নিদ্রাভিতৃত হইয়া স্বপ্নে দেখিতে পাইলেন যে. শর্মসার্থি এক্লিক তাঁহার শিরংপার্থে সদার্পণ করিয়া তাঁহাকে অভয় প্রাকান করিয়া বলিলেন "তোমার কোনও ভয় নাই, তুমি আবার

নৈশ্বসংগ্রহ করিয়া যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হও, বিজয়ণক্ষী অবশুই তোমাকে কপা করিবেন। অপিচ আমার মপিময়ী শ্রীমূর্ত্তি এই স্থানে মৃত্তিকাভাস্তবে প্রোথিত আছেন, উনি শ্রীশ্রীরাধাকান্ত নামে অভিহিত।
সদেশে প্রত্যাগমনের সমরে উহাকে সাদরে লইয়া গিয়া উহার
সেবা প্রতিষ্ঠিত করিও।" এই বলিয়া পাঞ্চজন্মধারী শ্রীকৃষ্ণ
স্বেস্ত্রহিত হইলেন।

রাজা প্রতাপক্র জাগরিত হইলেন। আশার উজ্জন আলোকে তাহার বিষণ্ধ-হৃদয় এবং উষার কনকালোকে তাঁহার নিভূত আশ্রয়-কুটীর সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি আবার সৈত্য সংগ্রহ করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। এবার প্রকৃতই বিজয়লক্ষী তাঁহাকে আশ্রয় করিলেন। তিনি নির্দিষ্ট স্থান থনন করিয়া এরাধাকান্ত জীউর সন্দ্রন লাভ করিলেন, তাঁহার নয়নযুগল হইতে অজ্জ প্রেম-ধারা শৃতমুখী গঙ্গা-প্রবাহের স্থায় বহিয়া চলিল। তিনি পরম প্রেম-ভরে শ্রীমৃত্তি উত্তোলন করিলেন, তৃষিত চকোরের স্থায় শতবার শ্রীমৃথ-শ্লার স্থধারাশি নয়নবুগলে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। শ্রীরাধা-কান্তের প্রেমে তাঁহার হৃদয় পরিপ্লুত হইয়া উঠিল। যে বীরবর প্রতপ্ত নরশোণিতে কাঞ্চীনগর কর্দমিত করিয়া তুলিয়াছিলেন, এখন সেই বীরবরের বীররস প্রেমভক্তিতে পরিণত হইয়া প্রেমাঞ্জ-গঙ্গায় কাঞ্চীনগরকে পরিষিক্ত ও পবিত্র করিয়া তুলিল। অনেকক্ষণ পরে এই প্রেমপ্রবাহের কিঞ্চিৎ বিরাম হইল। তিনি এই শ্রীমূর্দ্রি লইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া রাজগুরু কাশীমিশ্র মহাশয়কে প্রদান করিলেন। ইহাই শ্রীরাধাকান্ত-মৃত্তি সংস্থাপন সম্বন্ধে জনশ্রতি।

এই সময়ে এই শ্রীমূর্ত্তি একক ছিলেন। বছদিবস পরে শ্রীমতীর এক দারু-মূর্ত্তি রাধাকাস্তের স্থলীর্ঘ প্রিয়া-বিরহ প্রশমিত করিয়া ভক্তগণের নম্বনানন্দবর্দ্ধন করেন। এতৎসহ ললিতাদেবীও ব্র্গল সেবার সহায়রূপে সেবাস্থলী অলম্কৃত করিয়াছিলেন। ৬০।৭০ বংসর হইল ছইখানি সমুজ্জল ধাতুসূর্ত্তি এই ছই আনন্দময়ী শ্রীমৃত্তির স্থলাভিষ্কিক হইয়াছেন।

শ্রীরাধাকান্তের দেবার জন্ত মাদ্রাজে ও কটকে কিছু ভূসম্পর্তি আছে। সেবাধিকারী মহস্তমহোদয়গণ ক্রমশঃই সম্পত্তি বৃদ্ধি করিয়াছেন। এখন এই মঠের অধীন গঞ্জাম জেলার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে আটটি, পুরী জেলায় ৪টী, শ্রীধামবুন্দাবনে ৩টী মঠ আছে। गामाज्ञ अप्तर्भ गञ्जाम जिलाम शुक्र या उम्प्रीत এक नै. ि कि इए न व मिक्करि तञ्चानामक ज्ञारन এकति, टिककानी त्रपूनाथभूत এकति, পারলা কিমেডি সহরে ছুইটা. কর্ত্তাপল্লীতে (নৃতনগ্রাম) একটা. मुथनिक्राम এकটी, निमश्चारम এकটी मर्ठ আছে। জেলায় পুরীমঠ ১টী. ডেলাং ষ্টেশ্সনের নিকটবর্ত্তী ঘবড়িয়া মঠ একটী, উহারই সন্নিকটে বাদলপুর মঠ একটী এবং কোণার্কের নিকটব্রু বালিয়াপটাতেও একটা মঠ আছে। **এরকাবনধামে** वः नीवरहे श्रीत्राभाग छक्र मन्त्रित, निधुवरन श्रीशोद्रशाभाग मन्त्रित, শ্রীগোবিন্দ জীউর মন্দিরের নিকট কাঙ্গালী মহাপ্রভুর মন্দির,— এই ৩টা মঠ আছে। সর্বসাকল্যে পুরীম্ব শ্রীরাধাকান্তমঠের व्यथीन এकर्प कोक्ति में वर्खमान। এই जुकल मुद्धेत मुक्ता ু পুরীমঠে, পারলা কিমেড়ী মঠে, খরড়িয়া মঠে, গৌরগোপাল মঠে এবং কাঙ্গালী মহাপ্রভূমঠে প্রীশ্রীমহাপ্রভুর শ্রীমৃর্ত্তি বিরাজ-মান আছেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পূজাপাদ শ্রীকাশীমিশ্রের ভবনই গম্ভীরালীলাস্থলী, এই পবিত্রতম স্থানই বৈষ্ণবগণের মহাপীঠরুপে চিরকাশ্রিশ্র ও তাহার পূজা। এই ভবন কি প্রকারে শ্রীশ্রীমহাবাড়া। প্রভুর বাসভবনরূপে নির্নীত হইল তাহা
বিলিবার পূর্বে এস্থলে প্রথমতঃ কাশীমিশ্র মহাশয়ের চরিত্র সম্বন্ধেই
তই একটী কথা বলা মাইতেছে।

কাশীনিশ্র বিশুদ্ধ ভক্ত। তৎসম্বন্ধে শ্রীটেতক্স চরিত মহাকাব্যে কবি কর্ণপুর অতি অল্লাক্ষরে অনেক কথাই প্রকাশ করিয়াছেন।
শ্রীমন্মহাপ্রভু পিক্ষিপ-তীর্থল্রমণান্তে নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন,
ভক্তবৃদ্ধ সমাগত হইলেন, তথন কাশীনিশ্রও তাঁহাকে দেখিতে গেলেন। কাশীনিশ্র মহাপ্রভুর ষড্ভুজ ও চতুর্ভুজরপের কথা শুনিতে পাইয়াছিলেন। তাঁহার মনে বাসনা হইয়াছিল, তিনি একবার চতুর্ভুক্ক রূপ দেখিতে পাইলে কুতার্থশ্বন্ধ হইবেন।
ভক্তবাঞ্চাকল্লতক্র অন্তর্গামী মহাপ্রভু মিশ্রমহাশয়ের মনোগত ভাব জানিতে পারিয়া তাঁহাকে চতুর্ভুক্ক মৃত্তিতে দর্শন দিলেন,
বথা শ্রীটেতক্রচরিত মহাকাব্যে ত্রোদশ সর্গে :--

সমাগতং তং পরিকর্ণা কাশা মিশ্রঃ ক্ষতাগঃ পটলীতমিশ্রঃ। বিলোকা নতা মুমুদে প্রকাম মতীপাতং বাচ্চতুইরাচাম্॥ যাঁহার পাপশ্রেণীরূপ অন্ধকার-রাত্তি বিনষ্ট হইয়াছে অর্থাং বিনি নিষ্পাপ,—দেই কাশীমিশ্র, গৌরাঙ্গদেব আসিয়াছেন শুনিয়া অভীপিত বাহু চতুষ্টয়যুক্ত প্রভূকে দর্শন ও প্রণাম করিয়া আনন্দিত হুইলেন। অভঃপর লিখিত হুইয়াছে:—

> তংক্নপাভিরভিচ্মিত এষঃ শ্রীমদজ্যি কমলস্তা রজোহভি-রঞ্জিতঃ পুলককণ্টকিতাঙ্গঃ माल्याभिथाविवनः म तत्राकः। ७८। যো যদীয়ক্লপয়া স্থমহত্যা **बीनरे**भनजिनकानम्बन्धीः স্বে বশে প্রকুক্তে স্ম গরীয়াং স্তস্ত্র কেন মহিমা পরিমেয়:। ৬৫। গৌরচক্রচবণদ্বিতয়স্যা জ্ঞাপনং সকল মাতন্তুতে যঃ ঈপ্সিতং পরিকল্যা স কাশী-মিশ্র এষ কথয়া কিমুবেছঃ। ৬৬। যো মহোৎসববিধৌ বিবিধানি প্রায়শো নিজমতানি বিশেষাৎ নিশ্মিতানি বিদধে প্রভূচিত্তং প্রাকলয় কিময়ং জনবেলঃ। ৬৭।

অর্থাৎ কাশীমিশ্র গৌরচন্দ্রের ক্রপায় তৎপাদপদ্মের রজঃ বারা সংস্পৃষ্ট হইলেন, রঞ্জিতাঙ্গ ও পুলকরূপ কণ্টকে ব্যাপ্তকলেবর ও নিবিড়ানন্দবিবশ হইয়া নিরতিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন। যে কাশীমিশ্র গৌরচন্দ্রের স্থমহতী রূপাবলে নীলাচল-তিলক জগয়াথের গৃহলক্ষ্মীকেও নিজের বশীভূত করিয়াছেন, সেই মহাত্মার গুরুতর মহিমার কথা পরিমাণ কে করিতে পারে ? যে কাশীমিশ্র গৌরচক্রের চরণদ্বয়ের যে কোন ঈপ্পিত আজ্ঞা নিজ বিবেচনায় সম্পন্ন করেন, সেই মহাত্মা কি বাক্যের গোচর হয়েন ? যে কাশীমিশ্র মহোংসব- বিধিতে প্রভ্র চিত্ত জানিয়া নিজ মনোমত প্রায়শঃই বিবিধ বস্তু সবিশেষরূপে নির্মাণ করেন, তাঁহার মহিমা কি সকলেই জানিতে পারে ?

কাশীমিশ্র মহাভক্ত। শ্রীচৈতগ্যভাগবতকার বলেন :—
কাশীমিশ্র পরম বিহবল রুঞ্চরসে।
আপনে রহিলা প্রভূ থাঁহার আবাসে॥

এতদ্বাতীত ইনি মহারাজ প্রতাপক্ষদ্রের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিলেন।

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের দেবা ভারের পূর্ণ অধ্যক্ষতা ইহার হস্তে বিম্মস্ত
ছিল এবং ইনি সকল কার্য্যের পরিদর্শক ছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে
ম্যানেজার বলিলে যাহা বুঝা যান্ত, শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সেবা সম্বন্ধে
মিশ্রমহাশরের উপরে তাদৃশ ভার সংস্কৃত্ত ছিল।

শ্রীচৈতগ্রচন্দ্রের নাটকে শ্রীপাদ সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাশন্ত্র মহাপ্রভুর নিকট কাশীমিশ্রের পরিচয় প্রদান করিয়া বলিতেছেন,—

'কাশীমিশ্রনামা এব সর্বাধিকারী প্রাড়্বিবাকো ভগবতঃ।" অর্থাৎ কাশীমিশ্র,শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সর্বাধিকারী ও প্রাড়্বিবাক। সমস্ত বিষয় কার্য্যাদির পরিদর্শকই প্রাড়্বিবাক নামে খ্যাক।

এই এপাদ কাশীমিশ্র মহোদরের ভবনই মহাপ্রভুর বাসস্থানের নিমিত্ত সমর্পিত হইয়াছিল, যথা গ্রীচরিতামূতে:—

দর্শন করি মহাপ্রভূ চলিলা বাহিরে।
ভট্টাচার্য্য নিলা তারে কাশীমিশ্র ঘরে॥
কাশীমিশ্র পড়িলা আসি প্রভূর চরণে।

্ গৃহ সহিত আত্মা তারে কৈলা নিবেদনে ॥

এই দিন হইতেই কাশীমিশ্রের ভবন শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর মহাপীঠে পরিণত হইল। শ্রীচৈন্তচরিতামতে আরও লিখিত হইয়াছে:—

প্রভূ চতুর্ভু মূর্ত্তি তারে দেখাইল।
আত্মসাৎ করি তারে আলিঙ্গন কৈল।
তবে মহাপ্রভূ তাহা বিদিলা আসনে।
চৌদিকে বিদিলা নিত্যানন্দাদি ভক্তগণে।
স্থা হৈলা প্রভূ দেখি বাসার সংস্থান।
সোর্ব বাসার হয় প্রভূর সর্ব্ব সমাধান।
সার্বভৌম কহে—প্রভূ তোমার বোগ্যবাসা।
তুমি অঙ্গীকার কর এই মিশ্রের আশা।
প্রভূ কহে—এই দেহ তোমা সভাকার।
বেই তুমি কহ সেই সম্মত আমার॥

মহাপ্রভূ শ্রীপাদ কাশীমিশ্রের ভবন অঙ্গীকার করিলেন। এই দময় হইতে এই স্থানই "মহাপ্রভুর রাড়ী" বলিয়া থ্যাত হইল। এই সন্বন্ধে লীলানেথকগণের কোনও মতদৈধ নাই। শ্রীল মুরারি শুপ্র শ্রীরুষ্ণটৈততাচরিতে লিথিয়াছেন:—

> শ্রীকাশীনাথস্ত গৃহে স্থিতো হরিঃ শ্রীসার্বভৌমাদিভিরবিতঃ স্বয়ম।

এই গৃহে সময়ে সময়ে শত শত ভক্তচকোর ব্যাকুলিত হইয়!
মহাপ্রভুর বদনচন্দ্রমার স্থাপানে বিভার হইতেন। সময়ে সময়ে
ভক্তগণের জনতা এত অধিক হইত যে, মহাপ্রভুর এই বৃহৎ ভবনখানিতেও লোকসঙ্কুলন হইত না, তাই সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাশর
বলিয়াছেন যথা শ্রীচৈতভাচক্রোদয়ে ৮ম অক্ষে:—

ষ্গান্তেহতঃ কুক্ষেরিব পরিসরে পল্লবলখো রমী সর্বের ব্রহ্মাণ্ডকসমুদ্যাদেব বপুষ:। যথাস্থানং লকাহবসরমিহ যান্তি স্ম শতশঃ সহস্রং লোকানাং বত লঘুনি মিশ্রাশ্রমপদে ॥

অর্থাং অহা কি আশ্চর্যা ! যুগাস্তসময়ে বটপত্রশায়ী শিশুরূপী সেই ভগবানের অশ্বথদল সদৃশ কুদ্র কুক্ষিমধ্যে এই সকল ব্রহ্মাও যেমন অনায়াসে অবস্থিতি করিয়াছিল, তজ্ঞপ এই লঘুতর মিশ্রালয়ে সহস্র সহস্র লোক বিনারেশে প্রবেশ করিতেছে।

মিশ্রালয়ে কি বিশাল ব্যাপার অভিনীত হইত, ইহাতে আনা-রাসে তাহা বুঝাযাইতে পারে।

ঐীচৈতমভাগবতকারও লিথিয়াছেন :—

হেন মতে এগোরস্থলর নীলাচলে। রহিলেন কাশীমিশ্র গৃহে কুতুহলে॥ নিরম্ভর নৃত্য গীত আনন্দ-আবেশে।
প্রকাশিল গৌরচন্দ্রদেব সর্বনেশে॥
কথন নাচেন জগন্নাথের সম্মুথে।
তিলার্দ্ধেক বাহ্য নাহি নিজানন্দ স্থথে॥
কথনো নাচেন কাশীমিশ্রের মন্দিরে।
কথনো নাচেন মহাপ্রভূ সিন্ধ্বতীরে॥
এই মত নিরম্ভর প্রেমের বিলাস!
তিলার্দ্ধেক অঞ্চ কর্ম্ম নাহিক প্রকাশ॥

পূজাপাদ কাশীমিশ্রের ভবনেই শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর "গন্তীরা" রপ মহাপীঠস্থান বিরাজমান। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরের সিংহছার হইতে এই স্থান অধিক দূরবর্তী নছে। শ্রীচন্দ্রোদয়-নাটকে সার্ব্ব-ভৌম ভট্টাচার্য্য মহাশন্ত্র গোপীনাথকে বলিলেন,—কাশীমিশ্রের আগার মহাপ্রভুর অবস্থানের নিমিত্ত সমর্পিত হইয়াছে। ইহা ভনিয়া গোপীনাথ বলিলেনঃ—

"সাধু সাধু! সিংহছারনিকটবর্ত্তী ভবতি যতঃ সকাশাং হথে-নৈব জগরাথদর্শনং ভবিষ্যতি।"

এই স্থানে এখনও নদীয়ার সেই ভ্বনপাবন প্রেমিক সন্ধ্যাসীর সচ্চিদানন্দমর প্রীঅকম্পর্শি ছিন্নকছা ও প্রীরাধাকৃত্তের করক্টা বিশ্বমান রহিয়াছেন। প্রীক্রীরাধাকান্ত মর্মের মহন্ত-পরম্পরা »

শ্রী-ইমরাহাপ্রভুর সময় হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত শ্রীপাদ কাশীনিশ্রের ভবরুত্ব শ্রী-ইমাধাকান্তের মঠের যে গানীবর মহন্তগরন্পরা গাদীঅধিরত হইয়ছেন, ভাহাদের নাম-তালিকা-

শ্রী শ্রীরাধা-প্রেম-মাতোরারা সাক্ষাং শ্রীরাধাকান্তের সন্ন্যাস-লীলার এই নমনজলাকর্বী শ্বতিচিহ্ন স্বদ্ধে ও সভক্তিতে সংরক্ষিত করিয়া আসিতেছেন। নীরব নিস্তন্ধ পঞ্জীর পঞ্জীরায় বঙ্গীয় সন্ধ্যাসিচ্ডা-মণির এই শ্বতিচিহ্ন দর্শনে ভাব্ক ভক্তবদম স্বভাবতঃই নিদারুণ বিপ্রলম্ভরসের বিশাল তরঙ্গে একেবারেই অধীর হইয়া উঠে, আর ঐ নিভ্ত পঞ্জীরার গভীর নিস্তন্ধতা ভেদ করিয়া নিরস্তর যেন এক করণ রোল শ্রবণপথে প্রবিষ্ঠ হইয়া বিল্লী রবের ন্যায়—

"কাঁহা কঁরোঁ, কাঁহা পাঙ ব্রজেক্তনন্দন। কাঁহা মোর প্রাণনাথ মুরলীবদন॥ কাহারে কহিব কেবা জানে মোর হৃংথ। ব্রজেক্তনন্দন বিনা ফাটে মোর বুক॥"

কেবল এই রব কর্ণপথ অধিকার করিয়া বসে। হেথা হইতে দির্জীরে চলিয়া গেলেও এই ঝন্ধারের সহসা বিরাম হয় না। সমুদ্রের কলোলেও বেন ঐ "কাঁহা করে"।, কাঁহা পাঙ" রোল মিশ্রিত হইয়া দ্বাদরকে উদাস ও অধীর করিয়া তোলে; ধন্ত অনস্ত প্রেমশক্তির মহাপঠিস্থলী—কাশীমিশ্রভবনস্ত গন্তীরা!

১ । মহাপ্রভ্, ः। ব্রেখন পণ্ডিত সোষামী, ৩। শ্রীগোপালগুরু গোষামী (মকরধ্বজ পণ্ডিত), ৪। ধানচক্র গোষামী, ৫। শ্রীবলভজ দাস গোষামী, ৬। দ্যানিধি গোলানি, ৭। দামোদর গোষামী, ৮। গোবিন্দানন গোষামী, ১। রাসকৃষ্ণ দাস গোৰামী, ১০। হরেকৃষ্ণ দাস গোষামী, ১১। রাধাকৃষ্ণনাস গোষামি, ১২। রাধাচনে দাস গোষামী, ১৩। হরেকৃষ্ণ দাস গোষামী, ১৪। গোবিন্দ্রেল দাস গোষামী, ১৫। বলভজ্ দাস গোষামী। বর্তমান মহন্ত শ্রীশ্রীধাকৃষ্ণ দাস গোষামা। ইনি বধর্মনিষ্ঠ, বৃদ্ধিনান, ভৃতিন্
বান, দিবোধ্যাহী ও সভ্জন।

### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ



#### গম্ভীরা-মন্দির

শ্রীপাদ কাশীমিশ্রের বিশাল ভবন শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর আশ্রমে পরিণত হইয়াছিল। এই আশ্রমে সততই শত শত ভক্তের সমাগম ছইত। কিন্তু সকলেই সকল সময়ে এপ্রিভুর সন্দর্শন পাইতেন না। তিনি এক নিভত নির্জ্জন ক্ষুদ্র মন্দিরে অবস্থান করিতেন। এখানে অতীব অন্তরঙ্গ লোক ভিন্ন অপর লোকের প্রবেশাধিকার ছিল না। যোগিগণের গুহার তায় এই এগন্তীরা-মন্দির সর্বপ্রকার বুথা শব্দ হইতে স্কুর্ক্ষিত থাকিত। মহাপ্রভু এই স্থানে বুসিয়া নাম করিতেন, ব্রজলীলা স্মরণ করিতেন, আর দিনরজনী তাঁহার নয়নযুগল হইতে মুক্তাদাম-বিনিন্দিত অশ্রমালা বহিয়া পড়িত। এই **এমিনিরে ত্রীপাদস্বরূপ, বিপ্রনম্ভরদের প্রকটমূর্ত্তি-স্বরূপ ত্রীগৌরাঙ্গ**-স্থলরের জ্রীক্বঞ্চ-বিরহ-যাতনা-প্রশমনার্থ রুণুরুণুস্বরে ব্রজরসের গান করিতেন এবং শ্রীল রামরায় স্থাময়ী ক্লফ-কথায় মহাপ্রভুর চিত্ত-বিনোদন করিতেন। আর ঐগোবিন্দদাস প্রভূর নিকটে থাকিয়া সর্বাদা তাঁহার সেবা করিতেন। এই নিভত নির্জ্জন শ্রীমন্দিরের অন্তঃপ্রকোষ্ঠই গম্ভীরা নামে খাতে। এই গম্ভীরাই প্রভূর বিশ্রাম ও শয়ন-প্রকোষ্ঠরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছিল যথা. খ্রীচৈতক্স-চরিতামত-

- ১। এই মত বিলাপিতে অর্জরাত্র গেল।
  গন্তীরাতে স্বরূপ গোদাঞী প্রভুকে শোরাইল।
  প্রভুকে শোরাঞা রামানন্দ গেল ঘরে।
  স্বরূপ গোবিন্দ শুইলা গন্তীরার দ্বারে॥
  ১৯ পদ্ধিচ্ছেদ, অন্তালীলা।
- ২। এই মত অর্জ রাজ হৈল নির্বাহন।
  ভিত্তর প্রকাঠে প্রভুকে করাইল শয়ন॥
  রামানন্দ রায় তবে গেল নিজ খরে।
  স্বরূপ গোধিন্দ ছুই শুইলা ছুয়ারে॥
  ১৪ পরিচ্ছেদ অস্থানীলা।
- গন্তীরার দারে কৈল আপনে শয়ন।
   গোবিল আইলা করিতে পাদসংবাহন।
- ৪। শব ধর ঝুড়ি প্রান্ত করিরাছেন শয়ন।
  ভিতরে যাইতে মারে গোবিন্দ করে মিবেদন।
  এক পাশ হও মারে দেহ ভিতরে বাইতে।
  প্রান্ত করে শক্তি দাহি অঙ্ক চালাইতে॥

তবে গোবিক বহিব সি তার উপর দিরা। তিতর ঘরে গেল মহাপ্রভূকে লজ্বিরা॥ ১০ম প্রিচ্ছেদ, অন্তালীলা।

## ে। গন্তীরা ভিতরে রাত্রে নিদ্রা নাহি লব। ভিত্তো মুথ শির খদে ক্ষত হয় সব॥

ংর পরিচ্ছেদ, মধালীলা।
এই সকল উক্তি দারা জানা যার প্রীগন্ধীরা-মন্দিরটী মিশ্রভবনস্থ
প্রীশ্রীমহাপ্রভুর মন্দিরের অন্তঃপ্রকোষ্ঠ এবং উহা তাঁহার বিগ্রামাগার
বা শরনাগাররূপে নির্দিষ্ট হইয়াছিল। উহার চারিদিকেও প্রকোষ্ঠ
ছিল। মহাপ্রভু সেই সকল প্রকোষ্ঠে ব্রজরুসের অন্তরঙ্গ ভক্তগণের
সহিত মিলিত হইতেন। এই শরনাগার একান্ত নিভ্ত, নির্জ্জন ও
অন্তঃপ্রকোষ্ঠ বলিয়াই সম্ভবতঃ "গন্ধীরা" নামে খ্যাত হইত।
গন্ধীরা শন্দের অপর অর্থও থাকিতে পারে।

এম্বলে সারও একটা বক্তব্য স্মাছে। কেছ কেছ মনে করেন, গন্ধীরার তিনটা দার ছিল। তাঁহাদের এইরূপ মনে করিবার হেতু এই যে শ্রীচৈতন্ত-চরিতামৃতে লিখিত স্মাছে,—

গন্ধীরা ভিতরে রাত্রে নিদ্রা নাহি লব।
ভিত্তোমুখ শির ঘদে ক্ষত হর সব।
তিন দারে কপাট প্রভু যায়েন বাহিরে।
কভু সিংহদারে পড়ে—কভু সিন্ধু নীরে।
প্রভুর শব্দ না পাইয়া ক্ষরপ কপাট কৈল দুরে।
তিন দার দেওয়া আছে,—প্রভু নাহি ঘরে॥

এইরপ উক্তি দেখিয়া কেছ কেছ মনে করেন গম্ভীরার তিনটী
দ্বার। গম্ভীরা-প্রকোষ্টেরই যে তিনটী দার ছিল, এই সকল উক্তি
দ্বারা স্পাষ্টতঃ তাহা বুঝার না। পদত্ত প্রভু যখন এক দিবস

পরিশ্রান্ত হইরা গন্তীরার ভিতরে দার জুড়িয়া শয়ন করিলেন এবং গোবিন্দদাস প্রভুর শ্রীঅঙ্গ-মর্দনার্থ ভিতরে বসিবার নিমিত্ত প্রভুকে দার ছাড়িয়া দিতে অত্নর বিনয় করিলেন, কিন্তু তিনি কোনক্রমেই দার ছাড়িয়া দিলেন না; তথন অগত্যা গোবিন্দ, প্রভুর শ্রীঅঙ্গ লক্ষন করিয়া গন্তীরার ভিতরে যাইয়া তাঁহার অঙ্গ-মর্দন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। যদি অপর ছইটী দার থাকিত, তবে গোবিন্দ সন্তবতঃ এইরূপ কার্য্য করিতেন না। অপিচ বর্ত্তমান সময়ে মিশ্রভবনে যেরূপ আকারে শ্রীগন্তীরা-মন্দিরটী সংরক্ষিত হইয়া আসিতেছে, তাহাতেও এক দার ব্যতীত তিন দার নাই। কিন্তু উহা পূর্ব্বে যেরূপ একটী অতিনিভূত নির্জ্জন অন্তঃপ্রকোর্ছ ছিল, এখনও সেইরূপই আছে। তবে যে তিন দারের উল্লেখ আছে তাহা সন্তবতঃ শ্রীপাদ মিশ্রমহাশয়ের বিশাল ভবনের বহিঃখণ্ড, মধ্যথণ্ড ও অন্তঃথণ্ডের দারেরই পরিচায়ক।

শ্রীগম্ভীরা-মন্দিরের দার সম্ভবতঃ একবারেই বন্ধ করা হইত না। তাহা হইলে তাদৃশ ক্ষুদ্র কক্ষে বায়ুসঞ্চালন অসম্ভব হইয়া পড়িত। বিশেষতঃ মহাপ্রভূ একক গম্ভীরার শমন করিতেন, দারবন্ধ করিয়া শমন করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হওয়া ও সম্ভবপর নহে। ইহাতে মনে হয় শ্রীপাদ কাশীমিশ্রের বিশাল ভবনে অস্তঃখও হইতে রাজপথে আসিতে হইলে, তিনটী দার ভেদ করিতে হইত। রাত্রিকালে এই দারগুলি বন্ধ থাকিত। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে এই সকল দ্বারে কপাট বন্ধ থাকাসন্থেও মধ্যে মধ্যে সচিদোলবিগ্রহ মহাপ্রভু, চিত্তের উদ্বেগে নিশীথে মিশ্রভবন হইতে অদ্প্রভ

হইতেন, কথনও তাঁহাকে রাত্রিকালে বহু অনুসন্ধানের পরে শ্রীশ্রীজগরাথদেবের সিংহদার-সমক্ষে অথবা সমুদ্রতটে খুঁজিয়া পাওয়া যাইত। সম্ভবতঃ এই শ্রীমন্দিরটী অতি নির্জ্জন ও গূঢ়গভীর স্থানে অবস্থিত বলিয়াই এই প্রকোষ্ঠটী "গম্ভীরা" নামে খ্যাত হইয়াছিল।

মিশ্রভবনের "তিন দার" সম্বন্ধে শ্রীচরিতামৃতে আরও লিখিত , আছে,—

> তিন দ্বারে কপাট তৈছে আছেত লাগিয়া। ভাবাবেশে প্রভূ গেল বাহির হইয়া !!

এথা গোবিন্দ প্রভুর শব্দ না পাইয়া। স্বরূপরে বোলাইলা কপাট থুলিয়া॥

ইহাতে বুঝা যাইতেছে, প্রীপাদ স্বরূপ কাশীমিপ্রের ভবনেই থাকি-তেন, কিন্তু অন্ত প্রকোষ্ঠে বা অপর খণ্ডে থাকিতেন। প্রীপাদ স্বরূপ যে অন্ত স্থানে শয়ন করিতেন, তাহার আরও প্রমাণ আছে, যপা,—

> একদিন প্রভূ স্বরূপ রামানন্দ সঙ্গে। অর্দ্ধ রাত্রি পোহাইলা কৃষ্ণকথা রঙ্গে॥

এই মত নানাভাবে অর্দ্ধ রাত্রি হৈল।
গোসাঞীরে শয়ন করাইয়া দোঁহে ঘরে গেল।
১৭ পরিচেছদ অস্তাশীলা।

"তিন দ্বারে কপাট প্রভূ যায়েন বাহিরে" শ্রীচরিতামূতে লিখিত এই পদ্মাংশ দেখিয়া যাহারা মনে করেন যে গম্ভীরা-মন্দিরেই তিনটা দ্বার ছিল, তাঁহাদের বিবেচনার্থ শ্রীমন্দাসগোস্বামীর লিখিত সংস্কৃত শ্রোকটী উদ্ধৃত করা যাইতেছে যথা,—

> অনুদ্ঘাট্য দারত্রয়মুক চ ভিত্তিত্রয়মহো বিলক্ষ্যোটিচঃ কালিঙ্গিকস্থরভিমধ্যে নিপতিতঃ। তন্তৃৎসঙ্কোচাৎ কমঠ ইব ক্লফোরুবিরহাৎ বিরাজন গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়নাং মদয়তি॥

এস্থলে দেখা যাইতেছে যে প্রভৃ তিনটী দ্বার উদ্ঘাটন না করিরা এবং তিনটী উচ্চ ভিত্তি (দেয়াল) উল্লুজ্জ্বন করিয়া শ্রীপাদ কাশী-মিশ্রের ভবন হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ মিশ্র মহা-শরের বৃহং বাড়ীর ক্রমান্তনিবিষ্ট তিনথগু তিনটী উচ্চ প্রাচীরে পরিবেষ্টিত ছিল। ইহার ভিতর থণ্ডে একটী গৃহের অভ্যন্তরেই এই গম্ভীরা-মন্দির সংস্থাপিত।

ইহাতে বুঝা যায় প্রীপাদ কাশীমিশ্রের ভবনটা অতি বৃহৎ ছিল।
আর সেই জন্মই চন্দ্রোদয়-নাটকে প্রীপাদ সার্কভৌম বলিয়াছেন,
"কাশীমিশ্রের ভবনে প্রভুর যে বাসস্থান নির্ণয় করা হইয়াছে উহা
'উপযুক্তই হইয়াছে।'' ফলতঃ শ্রীল প্রতাপরুদ্র দেব কাশীমিশ্রের
পরম ভক্ত ছিলেন। তিনি শ্রীপুরুষোত্তমে অবস্থান-কালে প্রত্যহ
মিশ্র মহাশরের পাদ-সংবাহন করিতেন যথা শ্রীচরিতামূতে—

এত বলি কাশীমিশ্র গেলা স্বমন্দিরে।

अध्यादङ প্রতাপরুদ্র আইলা তার ঘরে॥

প্রতাপরুদ্রের এক আছরে নিয়নে।
যতদিন রহে তেঁহ শ্রীপুরুষোত্তমে॥
নিত্য আসি করেন মিশ্রের পাদ-সংবাহন।
জগরাথের সেবার করে ভিয়ান শ্রবণ॥
মিশ্রের চরণ যবে চাপিতে লাগিলা।
তবে মিশ্র তাঁরে কিছু ইঙ্গিতে কহিলা॥

মহারাক্ষ প্রতাপরুদের পরমভক্তির পাত্র শ্রীপাদ কার্নামিশ্রের ভবন বে স্বর্থ ছিল, এবং উচ্চ তিনটী প্রাচীরে যে উহার বহিঃখণ্ড, মধাথণ্ড এবং অন্তঃখণ্ড পরিবেষ্টিত ছিল, তাহা অনুমান করা অসঙ্গত নহে। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর গন্তীরা-মন্দির কেমন নিভূত নির্জ্ञন স্থানে অবস্থিত ছিল, তাহা এখন সহজেই ব্ঝা বাইতে পারে। শ্রীগন্তীরা-মন্দিরটী কেবল নামমাত্রই মহাপ্রভুর শ্রনাগার বা বিশ্রামাগার বলিয়া অভিহিত হইত। কার্যাতঃ তাহা মহাপ্রভুর তীর শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ্-যাতনা বা বলবতী উৎকণ্ঠার লীলাস্থলীতে পরিণ্ড হইয়াছিল।

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ



## অন্তালীলা-সূত্র

সন্ত্যাসগ্রহণান্তর তীর্থভ্রমণ সন্ত্যাসিগণের শাস্ত্রসন্মত চিরস্তানী রীতি। শ্রীগোরাঙ্গস্থলর ও এই নিয়ম পূর্ণরূপে প্রতিপালন করিয়াছিলেন, তিনি দক্ষিণতীর্থ ভ্রমণ করিয়া নীলাচলে প্রত্যাবর্তন করেন। ইহার পরেই তিনি শ্রীবৃন্দাবনধামে গমন করিতে ইচ্ছুক হইরাছিলেন, কিন্তু ভক্তগণের অমুরোধে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত তাঁহাকে নীলাচলে বিশ্রাম করিতে হইয়াছিল, অতঃপরে তিনি যদিও গৌড়ের পথে শ্রীবৃন্দাবনে যাত্রা করিলেন, কিন্তু বিপুল লোকসত্য তাঁহার অমুগমন করিতেছে দেখিয়া তিনি শ্রীপাদ সনাতনের বাক্য শ্রুরণ করিয়া কানাইর নাটশালা নামক স্থান হইতে আবার ফিরিয়া নীলাচলে আসিলেন। অতঃপরে কিয়্বংকাল বিশ্রাম করিয়া মহাপ্রভূ শ্রীবৃন্দাবনধাম দর্শন করিতে গমন করেন। শ্রীবৃন্দাবনধাম হইতে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি নীলাচল হইতে আর কুত্রাপি গমন করেন নাই। যথা শ্রীচরিতামৃতে—

বুন্দাবন হৈতে যদি নীলাচল আইলা। আঠার বর্ষ বাস, কাঁহা নাহি গেলা॥ প্রতিবর্ষে আইসে সব গৌড়ের ভক্তগণ। চারি মাস রহে প্রভুর সঙ্গে সন্মিলন॥ নিরস্তর নৃত্যগীত কীর্ত্তন বিলাদ। আচণ্ডালে প্রেমভক্তি করিলা প্রকাশ॥

এই সময়ে বাঁহারা প্রভুর নিত্যসহচররূপে বিরাজমান ছিলেন, শ্রীচরি হাষতে তাঁহাদেরও নাম উল্লেখ করা হইয়াছে, যথা,—

পশুত গোসাঞি কৈল নীলাচলে বাস।
বক্তেশ্বর দামোদর শক্ষর হরিদাস।
জগদানন্দ ভগবান্ গোবিন্দ কাশীশ্বর।
পরমানন্দপুরী আর স্বরূপ দামোদর।
ক্ষেত্রবাসী রামানন্দ রায় প্রভৃতি।
প্রভু সঙ্গে এই সব নিতা কৈল স্থিতি॥

এই সময়ে প্রতি বর্ষেই গোড়ীয় ভক্তগণ রথের সময়ে নীলাচলে যাইয়া প্রভুর সহিত মিলিত হইতেন, আর নীলাচলে তথন প্রেম-ভক্তির সাগরতবঙ্গ বহিষা চলিত। শ্রীচরিতামতকার লিথিয়াছেন,—

অবৈত নিত্যানন্দ মুকুন্দ শ্রীবাস। বিষ্ঠানিধি বাস্কদেব মুরারি বত দাস। প্রতিবর্ধে আইনে, সঙ্গে রহে চারিমাস। তাঁহা সভা লইয়া প্রভুর বিবিধ বিলাস।

এই সময়ে হরিদাসনির্য্যাণ, ছোট হরিদাসের দপ্ত, দামোদর পণ্ডিত কর্ত্তক প্রভুর প্রতি বাক্যদণ্ড, শ্রীপাদ সনাতনের পুনরাগমন, গৌড়ে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রেরণ, শ্রীবল্পভভট্ট মিলন, প্রত্যায়মিশ্রের কৃষ্ণ-ক্ণা-শ্রবণ-বাপদেশে শ্রীল রামানন্দ রায়ের মহিমপ্রচার, গোপীনাথ পট্টনায়কের রাজদণ্ড হইতে পরিত্রাণ, মহাপ্রভুকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর- জ্ঞানে স্তবন, শ্রীমদ্দাসগোস্বামীকে শ্রীপাদ স্বরূপের হস্তে সমর্পণ, জগদানন্দের অভিমান-ভঞ্জন ইত্যাদি ঘটনা অন্ত্যণীলার প্রথম ছর বংসরের প্রধান প্রধান ঘটনাবলীর অন্তর্গত।

শেষ-দাদশ বংসরের লীলা অতি গম্ভীর, অভূতপূর্ব ভক্ত-হৃদয়বিদারক ও অতি অদ্ভত। পূজ্যপাদ শ্রীচরিতামৃতকার লিথি-য়াছেন,—

> শেষ যে রহিল প্রভুর দাদশ বংসর। ক্ষের বিরহস্থৃত্তি হয় নিরস্তর ॥ শ্ৰীরাধিকার চেষ্টা যৈছে উদ্ধব দর্শনে। এই মত দশা প্রভুর হয় রাত্রিদিনে।। নিরস্তর হয় প্রভুর বিরহ উন্মাদ। ভ্রময় চেষ্টা সদা প্রলাপময় বাদ। রোমকুপে রক্তোলাম, দন্ত সব হালে। কণে অঙ্গ ক্ষীণ হয়, কণে অঙ্গ ফুলে ॥ গন্তীরা ভিতরে রাত্রে নিদ্রা নাহি লব। ভিত্ত্যেমুথ শির ঘষে -- ক্ষত হয় সব ৷ এমত অদ্ভূত ভাব শরীরে প্রকাশ। মনেতে শূন্যতা বাক্যে সদা হা হতাশ ॥ "কাঁহা কঁরো কাঁহা পাঙ ব্রজেক্রনন্দন। কাঁহা মোর প্রাণনাথ মুরলী বদন ॥ কাহারে কহিব কেবা জানে মোর হঃখ। ব্রজেক্সনন্দন বিহু ফাটে মোর বুক ॥"

এমত বিলাপ করে বিহবল অন্তর। রায়ের নাটক শ্লোক পড়ে নিরস্তর॥ ২য় পরিচ্ছেদ, মধ্যলীলা।

এই মত গৌরচক্র ভক্তগণ সঙ্গে। নীলাচলে নানা লীলা করে নানা রঙ্গে॥ यमाि अखदा क्रयः-विद्यां वांधदा । বাহিরে না প্রকাশয়ে ভক্তত্বংথ ভয়ে॥ উৎকট বিয়োগ হুঃখ যবে বাহিরায়। তবে যে বৈকল্য প্রভুর বর্ণন না যায়॥ রামানন্দের রুষ্ণ-কথা স্বরূপের গান। বিরহ বেদনায় প্রভু রাথয়ে পরাণ॥ দিনে প্রভূ নানা সঙ্গে রয় অন্তমনা। রাত্রিকালে বাড়ে প্রভুর বিরহ বেদনা॥ তাঁর স্থথহেতু সঙ্গে রহে ছই জনা। ক্লফরস-শ্লোক-গীতে করেন সাম্বনা॥ স্থবল থৈছে পূর্বের কৃষ্ণস্থথের সহায়। গৌরস্থথ দান হেতৃ তৈছে রামরায়॥ পূর্ব্বে থৈছে রাধার সহায় ললিতা প্রধান। তৈছে স্বৰূপ গোস্বামী রাথে মহাপ্রভুর প্রাণ॥ এই হুই জনের সোভাগ্য কহনে না যায়। "প্রভুর অন্তরঙ্গ" বলি যারে লোকে গায়॥ ় ৬৯ পরিচেছদ, অস্তালীলা। অস্তালীলায় শ্রীপাদ স্বরূপদামোদর ও শ্রীপাদ রামানন্দ রায়ের সেবা-ভার কি প্রকার গুরুতর হইরা উঠিয়াছিল, ইহা হইতেই তাহার আভাস পাওয়া যাইতেছে। গম্ভীরায় প্রেমভক্তির যে তরঙ্গ উঠিত, এই অস্তরঙ্গ নিত্যপার্ষদ্বর পূর্ণমাত্রায় তাহার আস্বাদন করিতেন। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর শ্রীচরণের সহিত ইহাদের এই স্থমধুর সম্পর্কের কিঞিং ভাব প্রদর্শন করাই এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

শীচরিতামৃতে পুন: পুন:ই এই ঘটনার উল্লেখ করা হইয়াছে, যথা অন্তত্ত্ব:—

এইরূপে মহাপ্রভু ভক্তগণ সঙ্গে। নীলাচলে বাদ করে রুফপ্রেম রঙ্গে॥ অন্তরে বাহিরে কুফপ্রেম-তরঙ্গ। নানাভাবে ব্যাকুল প্রভুর মন আর অঙ্গ॥

৯ম পরিচ্ছেদ, অস্ত্যলীলা।

প্রেমিক ভক্ত-পাঠক উদ্ধৃত চারি পংক্তির শেষ ছই পংক্তির প্রতি
মনোনিবেশ করুন, প্রভুর অন্তরে বাহিরে অমুক্ষণই ক্লফপ্রেমের
তরঙ্গ উচ্চ্নিত হইতেছে, তাঁহার শ্রীঅঙ্গ ও মন নানাভাবে
ব্যাকুল। এই অভ্যন্তুত মহাগন্তীর প্রেমচরিত্রের তুলনা বোধ
হয় শ্রীবৃন্দাবনেও অপ্রাপ্য। শ্রীচরিতামৃতে আরও লিখিত
আছে—

দিনে নৃত্য কীর্ত্তন জগন্নাথ দরশন। রাত্তে রাম স্বরূপ দনে রস আসাদন॥ শ্রীপাদ স্বরূপ দামোদর ও শ্রীল রামরায় যে এই অভূতপূর্ব মহীয়সী দীলার প্রধানতম সাক্ষী, এই ছই ছত্ত্বেও তাহার প্রমাণ প্রকটিত হইয়াছে।

এই সময়ের আরও গৃঢ় রহস্তময় ঘটনার বিষয় শ্রীচরিতামৃতে লিখিত আছে যথা,—

১। ত্রিক্রগতের লোক আসি করে দরশন।
বেই দেখে সেই পায় ক্রঞ্জেম-ধন॥
মন্থ্যের বেশে দেব গদ্ধর্ক কিল্পর।
সপ্ত পাতালের যত দৈত্য বিষধর॥
সপ্তদ্বীপে নব খণ্ডে বৈসে যত জন।
নানাবেশে আসি করে প্রভুর দর্শন॥
প্রহ্লাদ বলি বাাস শুক আদি মুনিগণ।
প্রভু আসি দেখে প্রেমে হয় অচেতন॥
বাহিরে ফুকারে লোক দর্শন না পাঞা।
"কৃষ্ণ কহ" বলে প্রভু বাহির হইয়া॥
প্রভুর দর্শনে সব লোক প্রেমে ভাসে।
এই মত যায় প্রভুর রাত্রি দিবসে॥
১ম পরিচ্ছেদ, অস্তালীলা।

২। এই মত মহাপ্রভুর নীলাচলে বাদ।
সঙ্গের ভক্তগণ লৈয়া কীর্ত্তনবিলাদ॥
দিনে নৃত্য কীর্ত্তন ঈশ্বর দরশন।
রাত্রে রায় শ্বরূপ সনে রস আস্বাদন॥

এই মত মহাপ্রভুর স্থথে কাল যায়।
ক্ষেত্রের বিরহবিকার অঙ্গে না সামায়॥
দিনে দিনে বাড়ে বিকার—রাত্রে অতিশয়।
চিন্তা উদ্বেগ প্রলাপাদি যত শাস্ত্রে হয়॥
স্বরূপ গোসাঞি আর রামানন্দ রায়।
রাত্রে দিনে করে হুঁহে প্রভুর সহায়॥

১১শ পরিচ্ছেদ অস্তালীলা।

শ্রীচরিভায়তে আরও লিখিত হইরাছে—

এইরপ মহাপ্রভুর বিরহ অন্তর।

রুক্তের বিরোগ দশা স্ফুরে নিরস্তর॥

"হা রুক্ত, হা প্রাণনাথ, মুরলী বদন।

কাঁহা যাঙ, কাঁহা পাঙ ব্রজেক্তনন্দন॥"

রাত্রি দিনে এই দশা স্বাস্থ্য নাহি মনে।

কঠে রাত্রি গোঙার স্বরূপ রামানন্দ সনে॥

১২শ পরিচ্ছেদ, অস্তালীলা।

সমগ্র অস্তালীলা এইরূপ মহাভাবের অব্যক্ত অথচ বিশাল মহাপ্রবাহে পরিপ্লুত ও তরঙ্গায়িত—এ প্রবাহের বিরাম নাই,—এ তরঙ্গের বিশ্রাম নাই,—গ্রীরাধা-প্রেমসাগরের এমন অসীম অনস্ত কল্লোল, শ্রীমন্তাগবতে দেখিতে পাওয়া যায় না, শ্রীল চণ্ডীদাসের চিরস্মরণীয় প্রেমপদাবলীতেও প্রেমের এমন অভ্ত উচ্ছাস, অবিরাম প্রবাহ এবং অনস্ত তরঙ্গ কল্লোল প্রত্যক্ষ করি নাই। পতিপ্রাণা সাধ্বীসতীর যৌবনে বৈধব্যজনিত বিষাদময়ী শোক-গীতি কছবার শুনিয়াছি, পুত্রশোকাতুরা স্বেহমন্ত্রী জননীর মর্মভেদি করুণ-ক্রন্দনেও এ হতভাগ্যের কর্ণ বহুদিন জর্জ্জরিত হইয়াছে, কিন্তু গম্ভীরায়—কথন উচ্চরবে, কথন ক্ষীণ করুণ স্বরে কথন বা মহারবে কথন বা বিনাইয়া বিনাইয়া বিরহ-বেদনার যে তীব্র হাহাকার ও হা হুতাশের অবিরাম অনস্ত ধ্বনি উথিত হুইত.— কুল্লারবিন্দ-নয়ন-নিস্ত অশ্রুমালার যে অজস্র প্রবাহ প্রবাহিত হইত, জগতের অপর কোন স্থলে কখনও তাদৃশ ঘটনা কাহারও প্রত্যক্ষ হয় নাই। সেই ধ্বনির অতি অস্পষ্ট ও পরিক্ষীণ ঝঙ্কারাভাস ঐচরিতামতের প্রলাপ-পদবর্ণনে অভিবাক্ত হইয়াছে। ঐপাদ কবিরাজ গোস্বামি মহোদয় দেই প্রেমাশ্রমন্দাকিনীর অতি স্কুত্রল্ল ভ চিত্রের ছায়াভাদ রূপা করিয়া জীবদাধারণের নিমিত্ত স্বীয় এন্তে আঁকিয়া রাথিয়াছেন। প্রেমিকভক্ত পাঠকমহোদয়গণ সেই চিত্রেই শ্রীশ্রীমহাপ্রভু ও তাঁহার অন্তরঙ্গ পার্যদ শ্রীপাদ স্বরূপ দামো-দর এবং শ্রীল রামানন রায়ের মহাভাবের প্রতিচ্চবির যৎকিঞ্চিৎ আদর্শ সন্দর্শন করিয়া এই মরজগতেও প্রীরন্দাবনের স্থধারসের আস্বাদনে অমরতালাভ করেন। আমরা এস্তলে প্রেমিক ভক্তগণের শ্রীচরণরেণু সম্বল করিয়া আত্মসংশোধনার্থ শ্রীল কবিরাজের বর্ণনার কণামাত্র স্পর্শ করিতে প্রলুক্ক হইয়াছি। ভক্তগণ ক্লপাশীর্কাদ করুন, মনোবাঞ্চা কিঞ্চিন্মাত্রও ষেন ফলবতী হয়, ইহাই এ দীনের কাতর প্রার্থনা।

শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ-লীলা ব্রন্ধ-রসস্থধার্পবেরই উত্তাল ভরক। ব্রন্ধ-রসম্থাস্বাদনের প্রকৃত অধিকারী কে, এই প্রশ্নের উত্তম মীমাংসা এই দিবোান্মাদলীলাতেই পরিলক্ষিত হয়। এই
ব্রন্ধরনাধানরের মহীয়সী লীলায় আমরা তিনটা অত্যুক্তল
অবিকারী। শ্রীস্তির সন্দর্শন পাই—শ্রীশ্রীমহাপ্রভু, শ্রীপাদ
স্বৰূপ দামোদর ও শ্রীল রামানন্দ রায়। শ্রীচরিতামূতের বহুস্থানে
ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। যথা,—

- মক্রপ রামানন্দ এই গুইজন লঞা।
   বিলাপ করেন গুঁহার কণ্ঠেতে ধরিয়া॥
- থা এই মত গৌর প্রভু প্রতি দিনে দিনে। বিলাপ করেন স্বরূপ-রামানন্দ দনে॥ সেই হুইন্ধন প্রভুর করে আখাদন। স্বরূপ পায়, রায় করে শ্লোক-পঠন॥ কর্ণায়ৃত বিভাগতি শ্রীপীতগোবিন্দ। ইহার শ্লোক গীতে প্রভুর করায় আনন্দ॥
- গ্রহ্মপ পোসাঞ্জীকে কহে—পাও এক গীত। বাতে আমার হৃদয়ের হয়েত সংবিং॥
  শুনি স্বহ্মপ পোসাঞি তবে মধুর করিয়া।
  গীতগোবিনের পদ গায় প্রভৃকে শুনাঞা॥
- ৪। প্রেমাবেশে মহাপ্রভূ ধবে আজ্ঞা দিলা।
   রামানক রায় লোক পভিতে লাগিলা।
- কহ রামরায় কিছু গুনিতে হয় মন।
   ভাব জানি পড়ে রায় গোপিকার বচন॥

- এতেক প্রলাপ করি প্রেমাবেশে গৌরহরি
   : সঙ্গে লৈয়া স্বরূপ রামরায়।
   কভ্ নাচে কভ্ গায় ভাবাবেশে মৃহ্র্ছা যায়
   এইরূপ রাত্রিদিন যায়॥
- १। রামানন্দের গলা ধরি করে প্রলপন।
  স্বরূপে পুছরে মানি নিজ দথীজন।
  পূর্বে যেন বিশাখাকে রাধিকা পুছিল।
  এই শ্লোক পড়ি প্রলাপ করিতে লাগিল।
- ৬। এই মত মহাপ্রভু বৈদে নীলাচল। রজনী দিবস কৃষ্ণ-বিরহ বিহবল॥ স্বরূপ রামানন্দ এই হুইজনার সনে। কৃষ্ণকথা কহে প্রভু আনন্দিত মনে॥
- মগ্রপিহ প্রভু কোটি-সমুদ্র-গন্তীর।
  নানা ভাব চন্দ্রোদয়ের হয়েন অস্থির।
  বেই ষেই শ্লোক জয়দেব ভাগবতে।
  রায়ের নাটকে ষেই আর কর্ণামৃতে।
  সেই সেই ভাবের শ্লোক করিয়া পঠন।
  সেই সেই ভাবাবেশে করে আস্ফাদন।
  দ্বাদশ বৎসর ক্রছে দশা রাত্রিদিনে।
  কৃষ্ণরস আস্ফাদন গুই বন্ধু সনে॥

গম্ভারা-লালায় সর্বতেই এই শ্রীমৃর্তিত্রের স্থামধুর প্রসন্ধান্তীর মহাজাবের প্রতিচ্ছবি বিরাজিত। গম্ভীরা-লালায় ব্রজ্বসম্প্রধা- আস্বাদনের গুরুগম্ভীর ব্যাপারে এই তিনজন ভিন্ন সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আর কাহাকেও দেখিতে পাওয়া যায় না। শ্রীপাদ স্বরূপ ও রামরায় ভিন্ন এমন সৌভাগ্য ও এমন অধিকার আর কাহারও হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

চিত্ত নির্ব্বিকার না হইলে—বিষয়বিরক্ত না হইলে—ভাবের সঞ্চার হয় না। ভাবের সঞ্চার বাতীত রসের উদ্রেক হয় না। অকৈতব রুঞ্চপ্রেমের আবির্ভাব না হওয়া পর্যান্ত ব্রজরসের উদ্যান্ত অসম্ভব। প্রীপাদ স্বরূপদামোদর অত্যন্ত বিষয়বিরক্ত প্রেমিক সন্ন্যাসী, শ্রীপাদ রামরায় সংসারী হইয়াও সন্ন্যাসীর উপদেষ্টা এবং কার্যাত: নিষ্ঠাবান্ প্রেমিক সন্ন্যাসী। কাম বা প্রাকৃত জগতের ভাব ইহাদের চিত্তের ব্রিসীমাতেও প্রবেশ করিতে পারে নাই। স্ত্রাং ইহারাই এই রসের প্রকৃত অধিকারী।

সন্নাসের কঠোরতার, নির্মাণ ব্রজরসের উংস উৎসারিত হয়।
বেখানে সন্নাসের কঠোরতা নাই, সেথানে জীবের পক্ষে ব্রজরসের
কৃতি অসম্ভব। কিন্তু শুক্ষ সন্নাস ব্রজরসের একান্ত প্রতিকৃণ।
কঠোর সন্নাসে ও শুক্ষ সন্নাসে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। প্রেমের
সন্নাস কঠোর হইয়াও সরস—নিত্য সরস। কেননা, "রসো বৈ
সং" এই শ্রুতির বিষয় যে অধিলরসামৃত্যুর্ত্তি—তিনিই প্রেমিক
সন্নাসীর নিত্য উপাশ্ত এবং গ্রুবতারার স্থায় একমাত্র লক্ষ্য।
স্কৃতরাং তাদৃশ সন্ন্যাসী বিষয়ব্যাপারে একান্ত বিরক্ত হইলেও তাঁহার
চিত্ত ব্রজরসের পূর্ণ উৎসে নিরস্তরই পরিষিক্ত থাকে। শুক্ষ
জানীদের সাধ্য ও সাধনা ইহার বিপরীত—স্কৃতরাং ব্রজরসের

স্থাসাদে বিষয়ী বা শুদ্ধ সন্ন্যাসীর আদৌ কোন অধিকার নাই।
কিন্তু ব্রজরসের কণামাত্র লাভ করিতে হইলেও যে বিষয়সন্ন্যাস
একান্ত প্রয়োজন, তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহের কারণ নাই।
বিষয়বিষে জর্জ্জরিত লোকের ভাগ্যে কথনও ব্রজরস স্থাস্থাদনের
অধিকার হয় না। এমন কি তাদৃশ চিন্ত শ্রীভগবানের রাসলীলাশ্রবণেও অধিকারী নহে। শ্রীভাগবতের রাসলীলার ব্যাথ্যার
উপক্রমে শ্রীপাদ সনাতন লিথিয়াছেন,—

"অথমূলে শ্রীবাদরায়ণিরুবাচেতি বক্ষামাণ মহামহিয়ঃ প্রাক্ত ভাস্ত বলাং তদিদং লস্তয়তি,—বদরিকাশ্রমে মহাতপশ্চরণাং ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ তচতপঃ শ্রীক্রফোপাসনলক্ষণমেব সর্বজন্ত তম্ত পরমোত্তমে তম্মিয়েব বাবসায়ৌচিত্যাং। তম্ভচ তাদৃশস্তপঃফল-রূপঃ পুত্র ইতি সর্বজ্জ্বশ্রীভগবংপ্রেমরসময়্মাদিকং তত্রাধিকং যত্মপি ক্ষুরতি তথাপি তন্নামনিকক্রেমিহায়্যপর্যাবসানমত্রৈব জাতং ততন্তাদৃশ ভক্তরেবৈতচ্ছোত্রামিদমিতিব্যঞ্জিতম্।"

ফলত: ক্লফোপাসনলক্ষণছ্-চরতপস্থাজনিত যে ভক্তির উদয় হয়, সেই ভক্তির আশ্রিত ভক্তজন ভিন্ন অপরের রাসলীলা-শ্রবণের অধিকার জন্মে না। যেরূপ শ্রদ্ধা সহকারে রাসলীলা শ্রবণ করিবার বিধি আছে, সে শ্রদ্ধা সহজে উপজাত হয় না। এই নিমিত্ত এই বিষয়ে সাধনার একান্ত প্রয়োজন।

স্বরং ঐ ঐ মহাপ্রভু অস্ত্য দাদশবর্ষ ব্যাপিয়া যে ব্রহ্মরদ আসাদন করিয়াছিলেন, তাহার পূর্ব হইতে তিনি স্বীয় চরিত্রটীকে কি প্রকারে লোক-শিক্ষার্থ ভক্তসমাজে প্রদর্শিত করিয়াছিলেন, এস্থলে তাহার হই একটা কথা উল্লেখ করিলেই বুঝা যাইবে,ব্রজরদাস্বাদনের নিমিত্ত চিত্তকে প্রস্তুত করিতে হইলে কি প্রকার সাবধানতা, কি প্রকার বিষয়-বৈরাগ্য এবং শ্রীকৃষ্ণ-লীলায় কি প্রকার চিত্তাভি-নিবেশের প্রয়োজন।

মহাপ্রভূ স্বয়ং স্বকীয় লীলাতে সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, তিনিও ভক্ত-শাসনাধীন হইয়া চলিতেন। তিনি লোকশিক্ষার্থ প্রকারাস্তরে রামচন্দ্রপুরীকে তাঁহার শাসনকর্তার পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। প্রভূর এই লীলায় রামচন্দ্রপুরী ভক্তগণের নিন্দাভাজন ও ক্রোধের বিষয়ীভূত হইয়াছিলেন; ফলতঃ উহাতে রামচন্দ্রপুরীর কোনও দোষ ছিল না, উহা প্রভূরই লীলামাত্র। পুরী মহাশ্রের কি কিকার্যা ছিল শুমুন,—

প্রভূর স্থিতি-রীতি-ভিক্ষা-শয়ন-প্রয়াণ। রামচক্রপুরী করে সর্বাহুসন্ধান"

পুরী বলিতেন-

সন্ন্যাসী হইয়া করে মিষ্টান্ন ভক্ষণ। এই ভোগে কৈছে হয় ইন্দ্রিয়-বারণ॥

কিন্তু-

যত নিন্দা করে তেঁহ প্রভূ সব জানে। তথাপি আদর করে বড়ই সম্ভ্রমে॥

পুরীপাদের অন্নসন্ধান বৃত্তিটা কেমন প্রথবা ছিল, তাহার একটা উদাহরণের কথা শুনুন,—পুরী মহাশয় একদিন প্রাতঃকালে প্রভূর বাসগৃহে আসিয়া কয়েকটা পিপীলিকা দেখিতে পাইলেন। ই বীপ্র পাদের সম্ভবতঃ স্থায়শাস্ত্রে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল। নৈয়ারিকেরা ধ্ম দেখিয়া বহ্নির অনুমান করেন। রামচন্দ্রপুরী পিপীলিকা দেখিয়াই শর্করার অনুমান করিলেন। কেবল ইহাই প্রচুর নহে, শ্রীশ্রীমহাপ্রভূ যে রাত্রিকালে চিনি থাইয়াছিলেন, ইহাও তাঁহার অনুমিতির অকাট্য বিষয় হইয়া দাঁড়াইল, তিনি নিন্দা করিয়া বলিলেন,—

"রাত্রাবত ঐক্ষবমাসীৎ, তেন পিপীলিকাঃ সঞ্চরন্তি। অহো
বিরক্তানাং সন্ধ্যাসিনামিরমিন্দ্রিরলাল্সা!"
অর্থাং "এই যে এথানে কতকগুলি পিপীলিকা দেখা যাইতেছে,
রাত্রিকালে অবশুই এথানে চিনি ছিল। অহো বিরক্ত সন্ধ্যাসীর
এতই কি ইন্দ্রিরলাল্সা!" মহাপ্রভুর শ্রীমুথের সন্মুথে এই কথা
বলিরা পুরীমহাশয় চলিয়া গেলেন। মহাপ্রভু রামচন্দ্রপুরীর বাক্য
শুনিরা বিন্দুমাত্রও অসম্ভুষ্ট হইলেন না, তিনি তৎক্ষণাং ভূত্য
গোবিন্দ্লাসকে ডাকিয়া বলিলেনঃ—

আজি হৈতে ভিক্ষা মোর এইত নিম্নম ।
পিণ্ডাভোগের একচোত্রিশ পাঁচ গণ্ডার ব্যঙ্গন ॥
ইহা বহি মার মধিক কভু না আনিবা।
অধিক আনিলে আমায় হেথা না দেখিবা॥

ফলত: এই দিন হইতে মহাপ্রভূ অর্কাশনে দিনরজনী যাপন করিতেন, ইহাতে ভক্তগণের হৃংথের অবধি ছিল না। রামচন্দ্র-পুরী করেকদিবস পরে এই কথা শুনিয়া প্রভূর নিকটে আসিলেন, আসিয়া মৃত্ হাসিয়া বলিলেন,—শুনিলাম তুমি নাকি আমার কথার ক্রেকাশুনে কন্ত পাইতেছ, কিন্তু দেখ— সন্ন্যাসীর ধর্ম নহে ইক্সিন্ন-তর্পণ।

থৈছে তৈছে করে মাত্র উদর ভরণ॥
তোমাকে ক্ষীণ দেখি, বুঝি কর অর্কাশন।
এহো শুক্ক-বৈরাগ্য নহে সন্ন্যাসীর ধর্ম॥
যথাযোগ্য উদর ভরে, না করে বিষয় ভোগ।
সন্ন্যাসীর তবে সিদ্ধ হয় জ্ঞানযোগ॥

ইহা বলিয়াই প্রমাণস্বরূপ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ''যুক্তাহারবিহারশ্র''
শ্রেক পঠি করিলেন।

বিষম ব্যাপার! বেশী ভোজনেও দোষ, কম ভোজনেও দোষ, প্রভূ নিরীহ ভাল মামুষ। তিনি ঢল ঢল চক্ষ্ করিয়া পুরীপাদের মুখের দিকে ধীরে মুখ ভুলিয়া বলিলেন—

— অজ্ঞ বালক মৃঞি শিষ্য তোমার।
মারে শিক্ষা দেহ এই ভাগ্য আমার॥
রামচন্দ্রপুরী আর কোন কথা না বলিয়া চলিয়া গেলেন। ভক্তমাত্রই রামচন্দ্রপুরীর নিন্দা করিতে লাগিলেন, কিন্তু মহাপ্রভু কুদ্ধ
ভক্তগণের কথার বাধা দিয়া বলিলেন, "পুরী-গোসাঞী ঠিক কথাই
বলিয়াছেন তাহাতে তোমারা ক্রোধ কর কেন ?" বথা শ্রীচরিতামৃতে:—

সতে কেন পুরীগোসাঞীর প্রতি কর রোষ।
সহজ ধর্ম কহে তেঁহো, তাঁর কিবা দোষ॥
বতি হঞা জিহবা-লম্পট অত্যন্ত অন্তার।
বতি ধর্মা,—প্রাণ রাধিতে আহার মাত্র ধার॥

এরপ কত উপদেশ প্রভূ নিজেও শ্রীমদাসগোষামিমহোদয়কে প্রদান করিয়াছিলেন।

আবার প্রভুর অপর শাসনকর্ত্তার কথা গুলুন—ইনি দামোদর, স্বরূপদামোদর নহেন,—দামোদর পণ্ডিত। ইহার চরিত্র সম্বন্ধে এ শ্রীচরিতামূতে লিখিত আছেঃ—

দামোদর আগে স্বাতন্ত্র না হয় কাহার।
তাঁর ভয়ে সবে করে সঙ্কোচ-বাবহার॥
প্রভূর গণে যার দেখে অল মর্য্যাদা-লঙ্ঘন।
বাক্য দণ্ড করি করে মর্য্যাদা-স্থাপন॥
ছোট হরিদাস ভক্তিময়ী মাধবী দাসীর নিকট হইতে প্রভূর সেবার
ত গুল পরিবর্ত্তন করিলা আানিয়াছিলেন, সেই জন্ম প্রভু হরিদাসকে

প্রকৃতি হইয়া করে প্রকৃতি সম্ভাষণ।

--- আমি তার না হেরি বদন॥

চিরদিনের তরে বর্জন করিয়া বলিলেন :---

দামোদর পণ্ডিত এতাদৃশ যতীক্রচ্ডামণিরও সতর্কতা-করণার্থ কিরূপ বাক্য-চ্ছটা প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহাও শুসুন। প্রভ্র নিক্ট একটা উড়িয়া ব্রাহ্মণ বালক আসিত। প্রভ্ তাহাকে মেহ করি-তেন, বালকদের প্রতি তাঁহার এইরূপ মেহই ছিল। বালকেরা যেখানে শ্লেহযত্ন পায়, সেইখানে পুনঃ পুনঃ আসিয়া থাকে। কিন্তু মহাপ্রভ্র নিক্ট এই বালক্টীকে দেখিতে পাইয়া দামোদর পণ্ডিত মনে মনে অসম্ভ্রই ইইতেন। একদিবস সেই বালক্টী আসিল, মহাপ্রভ্র উহাকে প্রীতিময় সম্ভাষণে শ্লেহ দেখাইলেন। িকিরংক্ষণ পরে বালকটা চলিয়া পেল, তংপরে দামোদর পণ্ডিত-মহাশয় প্রভূর প্রতি যে বাগ্দণ্ড প্ররোপ করিলেন, তাহা অতি ভীষণ। দামোদর মুখ নাড়িয়া চকু ঘুরাইয়া বলিতেছেন—

> অন্তোপদেশে পশুত কহে গোসাঞীর ঠাই। গোসাঞী গোসাঞী এবে জানিব গোসাঞী॥ এবে গোসাঞীর শুণ যশ সব লোকে গাইবে। তবে গোসাঞীর প্রতিষ্ঠা পুরুষোত্তমে হৈবে॥

মহাপ্রভূ সহসা দামোদর পণ্ডিতের মুথে এই মৃত্-বিজ্ঞাপ-ব্যঞ্জক কথা শুনিয়া বিশ্বিত হইলেন, তিনি ইহার কোনও অর্থ ব্রিতে পারি-লেন না। বলিলেন—"দামোদর, তুমি কি বলিতেছ! তোমার কথার অর্থ ব্রিতে পারিতেছি না!" দামোদর বলিলেন:—

—তৃমি স্ব**তন্ত্র ঈশর** ॥

বিচ্ছন আচার কর কে পারে ৰলিতে।

মূখর জগতের মূখ পার আচ্ছাদিতে ?

পণ্ডিত হইয়া মনে বিচার না কর।

রাণ্ডী ব্রাহ্মণীর বালকেরে প্রীতি কেন কর॥

যক্ষপি ব্রাহ্মণী সেই তপন্ধিনী সতা।

তথাপি তাহার দোষ স্থান্দরী ব্বতী॥

তুমিহ পরম বুবা পরম হ্নার।

লোকের কানাকানি বাদে দেহ অবসর ?

দামোদর এই বলিয়া নীরৰ হইলেন, লোকাপেক্ষা রক্ষক প্রাভু সেই দিন হইতে এবিষয়েও সাবধান হইলেন। সাধন-মার্গাবলম্বীদের পক্ষে যে কতপ্রকার সাবধানতার প্রয়োজন, পরম দরাময় প্রভু স্বীয় লীলায় এই সকল ঘটনা প্রকটন করিয়া শিক্ষা-বিধানের সত্পায় করিয়া রাথিয়াছেন । জগতের স্থণ-তঃখ হর্ষ-বিষাদ লাভালাভ প্রভৃতি সর্বপ্রকার রাগনিছেম পরিবর্জন করিয়া একাস্কভাবে ক্রফামুশীলন ভিন্ন যে ব্রজরস-সম্ভোগ এক-বারেই অসম্ভব মহাপ্রভু স্বীয় লীলায় তাহার সম্যক্ উদাহরণ রাথিয়া গিয়াছেন। প্রাকৃত রসসস্ভোগী জনগণের পক্ষে শান্তিরস-লাভই অপ্রাপ্য —ব্রজরস লাভ তো বহু দ্রের কথা। শ্রীপ্রীরাধাক্ক্ষ-নিষ্ঠ প্রেমিক ভক্তগণের বিষয়-লালসার বীজ পর্যান্ত সন্ম্যানের অনল-শিথায় ভন্মীভূত হইয়া পরে, বৈরাগ্যের প্রবল প্রভঙ্গনে সেই ভন্মরাশি স্কৃরে উড়িয়া যায়; অবশেষে ভক্তির মন্দাকিনী-ধারায় সদম্ব পরিপ্রতু হইলে উহাতে ক্রফ্ক-প্রেমের উৎস উৎসারিত হয় এবং তাহার সঙ্গেসম্বন্ধই ব্রজরস উথলিয়া উঠে।

বিষয়াসক্ত চিত্তে ক্ষণ প্রেম স্থান পায় না। চিত্ত-রৃত্তি ভগবছহিমুখী হইয়া যতদিন বিষয়-স্থ-সজ্যোগে ব্যাপৃত থাকে, স্থাময়
ব্রজ-বসাস্থাদনে ততদিন জীবের আদৌ অধিকার জন্মে না। তাই
শীপাদ ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন:—

ৰিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন। কবে হাম হেরিব সেই শ্রীবৃন্দাবন॥

ভক্ত কৰি বলিয়াছেন:--

বিষয়াসক্তচিত্তস ক্ষণবেশ: স্তৃরত:। বাহুণীদিগ্গতং বস্তু ত্রজন্মৈন্ত্রীং কিমাপুরাং॥ অর্থাৎ পূর্বাদিকের পদার্থ যেমন পশ্চিমদিকে যাইরা খুঁজিলে পাওয়া যায় না, সেইরূপ বিষয়াসক্ত-চিত্তেরও ক্লাবেশ অসম্ভব। শ্রীনহাপ্রভূ এ সম্বন্ধে নিজে কি বলিয়াছেন তাহাও প্রবণ করুন, শ্রীচৈতন্ত-চন্দ্রোদম নাটকে লিখিত হইয়ছেঃ—

নিষ্কিঞ্চনশু ভগবন্তজনোনুথশু।
পারং পরং জিগিমিষোর্ভবসাগরশু
সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ
হা হস্ত হস্ত বিষভক্ষণতোহপ্যসাধু।

অর্থাং ভব-সাগরপর-পারগামী ভগবদ্ধজনোর্থ নিষ্কিঞ্চন ব্যক্তির পক্ষে ব্রীসন্দর্শন ও বিষয়িসন্দর্শন বিষভক্ষণ অপেক্ষাও অক্তভ ফলপ্রদ। এক মনে যুগপং তুই ভাবনা স্থান পাইতে পারে না। বিষয় ভাবনা ও ভগবদ্ভাবনা যুগপং সিদ্ধ হয় না। এক বিষয়ব্যাপারই অনস্ত ভাবনার সমষ্টি। উহার অন্তর্গত এক ভাবনার প্রকাশে অপর ভাবনা অন্তর্হিত হয়, এক ভাবনার পৃষ্টিসাধনে অপর ভাবনা পরিক্ষীণ বা বিলুপ্ত হইয়া পড়ে। স্কৃতরাং ব্রজ-রসাস্বাদনের নিমিত্ত বিষয়-সন্ন্যাস অতি প্রয়োজনীয়।

শ্রীগোরাঙ্গলীলার প্রত্যেক ঘটনা হইতেই ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। শ্রীশ্রীমহাপ্রভু ক্লফ-প্রেমে সন্ন্যাসী সাজিলেন, তিনি জীব-শিক্ষার নিমিত্ত সন্ধ্যাসের অতি তুচ্ছ নিয়মগুলি পর্যান্ত স্বকীর লীলায় অত্যুচ্ছল ভাবে প্রতিপালন করিলেন। এস্থলে ছই একটি সামান্ত ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে।

পণ্ডিত জগদানন মহাপ্রভূর অতি অন্তরঙ্গ সেবক ছিলেন।

পরম প্রিয়তমা পতিব্রতা রমণী যেরূপ স্বামীর সেবা করেন, জগদা-নন্দ তাদৃশ নিষ্ঠার সহিত মহাপ্রভুর সেবা-ব্রতে লিপ্ত থাকিতেন। ষহাপ্রভ যে নরলীলাবলম্বনে সন্ধ্যাস গ্রহণ করিতেছেন, তিনি যে শাস্ত্রমর্য্যাদারক্ষণশীল এবং জীবগণের পারত্রিক শিক্ষা প্রদান করিতে অবতীর্ণ, প্রীতিময় জগদানন্দ প্রীতির আধিক্যে সে কথা ভূলিয়া বাইতেন। কি উপায়ে প্রভূর শ্রীঅঙ্গ স্বচ্ছলে থাকে. কি প্রকারে প্রভুর শ্রীঅঙ্গের কোন ক্লেশ না হয়, পণ্ডিত জগদানন্দ• অকুক্ষণ সেই সকল বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতেন। মহাপ্রভু তাঁহার মনের या कार्या ना कतिरल, छाँशांत अञ्चरताथ छरभक्का कतिरल, जगनानन কোপবতী রমণীর স্থায় মান করিতেন, এক্লিঞ্চ-মহিষী এমতী সত্যভাষার ভাবে ভাবাবিষ্ট হইয়া পণ্ডিত জগদানন্দ মহাপ্রভর সেবা করিতেন। পণ্ডিত জগদানন্দের প্রীতিময়ী সেবামুরাগের প্রধান লক্ষ্য ছিল—প্রভুর ঐত্বন্ধ-পরিতর্পণ। কিন্তু প্রভু সন্ন্যাসী; জগদানন্দের সকল অনুরোধ ও সকল প্রকার সেবাগ্রহণ করিলে, পাছে বা শাস্ত্র-বাক্যের অমর্য্যাদা করা হয়, পাছে বা জীব-শিক্ষার পথে কণ্টকরোপণ করা হয়,-এই নিমিত্ত শ্রীগোরাঙ্গস্থলর, পণ্ডিত জণদানলের বছবিধ অমুরোধ উপেক্ষা করিয়া সন্মাসের মর্যাদা সংরক্ষণ করিতেন এবং এতাদশ আচরণই যে ব্রজরস-প্রাপ্তির প্রধান পথ,—জীবদিগের নিমিত্র এই উপদেশও প্রদান করিতেন।

পণ্ডিত জগদানন্দের সেবামুরাগ ও মহাপ্রভুর আচরণ সম্বন্ধে এখানে হুই একটা ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে। মহাপ্রভুর ভাদেশে খ্রীশ্রীশচীমাতাকে দুর্শন করার নিমিত্ত পণ্ডিত জগদানন্দ

নবরীপে গিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে নবদ্বীপ অঞ্চলের ভক্তগণের বাড়ীতে তাঁহার শুভাগমন হইয়াছিল। ভক্তগণ জগদানন্দকে প্রাপ্ত হইয়া কিরূপ আনন্দলাভ করিয়াছিলেন, শ্রীচরিতামৃতে তাহার উল্লেখ আছে, তদ্যথাঃ—

চৈতত্ত্যের মূর্দ্মকথা শুনে তার মুখে।
আপনা পাসরে সভে চৈতক্ত-কথা-সুখে॥
জগদানন্দ মিলিতে যান যেই ভক্ত ঘরে।
সেই সেই ভক্ত সুখে আপনা পাসরে॥
চৈতক্তের প্রেম-পাত্র জগদানন্দ ধন্ত।
বাঁরে মিলে সেই বলে "পাইল চৈতন্ত্য॥"

এই সময়ে জগদানন্দ শিবানন্দ সেন মহাশয়ের গৃহে আসিলেন।
। শিবানন্দ জাতিতে বৈছা। কবিরাজী তৈলাদি শিবানন্দের গৃহে
প্রস্তুত হইত। জগদানন্দের চিত্তে অনবরতই মহাপ্রভুর চিস্তা।
মহাপ্রভু দিবানিশি কৃষ্ণ-প্রেমে বাাকুল, তাঁহার প্রীঅক্ষ কৃষ্ণ, তাঁহার
অন্ধ্রজনে প্রবৃত্তি নাই। জগদানন্দ মনে করেন, মহাপ্রভু দিন্যামিনী
অনশনে ও অনিদ্রায় অতিবাহিত করেন, ইহাতে বায়ু ও পিত্ত
প্রকৃপ্ত হয়। স্কৃতরাং প্রভুর বায়ুপিত্ত-প্রশমনের নিমিত্ত পরমসেবাপরায়ণ জগদানন্দ শিবানন্দের গৃহ হইতে প্রভুর নিমিত্ত চন্দ্রনাদি
তৈল লইয়া নীলাচলে প্রত্যাগমন করিলেন এবং প্রভুর ব্যবহারের
নিমিত্ত উহা গোবিন্দ্রনাসের হস্তে অর্পণ করিলেন।

গোৰিন্দান জগদানন্দের অনুরোধ প্রভূকে জানাইলেন। প্রভূ ভত্তরে বলিলেন, "দে কি ? আমি যে সন্ত্রাদী, তৈল মাধিৰাক' আমার কি অধিকার আছে? তাহার উপরে ইহা আবার স্থান্ধি তৈল, তৈল ও স্থান্ধিদ্রব্য ব্যবহার সন্ন্যাসীর পক্ষে নিষিদ্ধ। এই তৈল শ্রীজগন্নাথমন্দিরে রাথিয়া আইস—জগন্নাথের দেবকদিগকে বলিও, তাহারা বেন এই তৈল প্রদীপে ব্যবহার করে। এই তৈলে জগন্নাথের প্রদীপ জলিলেই জগন্নান্দের পরিশ্রম সফল হইবে। যথা শ্রীচরিতামুতে:—

"প্রভূ কহে সন্ন্যাসীর নাহি তৈলে অধিকার।
তাহাতে স্থান্ধি তৈল পরম ধিকার॥
জগন্নাথে দেহ তৈল, দীপ যেন জলে।
তার পরিশ্রম হবে পরম সফলে॥

গোবিন্দদাস নীরবে চলিয়া গেলেন, পণ্ডিত জগদানন্দকে বলিলেন, "পণ্ডিত আপনার অভিলাষ সফল হইল না।" প্রভু বলিলেন, "আমি সন্মাসী, তৈল ব্যবহার আমার পক্ষে নিষিদ্ধ।" জগদানন্দ হৃংথিত হইলেন। তিনি গোড়দেশ হইতে তাঁহার জন্ম তৈল বহন করিয়া আনিয়াছেন, প্রভু তাহা অসীকার করিলেন না শুনিয়া জগদানন্দের মুথকমল পরিয়ান হইল, নয়ন প্রাস্তে অভিমানের অক্রাবিন্দু দেখা দিল, পণ্ডিত জগদানন্দ নীরবে নয়নজল মুছিলেন, নীরবে তথা হইতে চলিয়া গেলেন। গোবিন্দ জগদানন্দের ছৃংথে ছৃঃথিত হইলেন। প্রভুর ভাব ব্যবহার অন্তরঙ্গ ভক্তগণের অবিদিত ছিল না। তাঁহার দার্ঘ্য পর্বতের স্থায় অচল, অটল ও অলক্ষ্য সকলেই তাহা জানিতেন। স্থতরাং এ সম্বন্ধে গোবিন্দ কয়েক দিবস পর্যাস্ত আর কোন কথা বলিলেন না। কিছু জগদানন্দের অভিমান, জগদানন্দের

পরিয়ান মুখচ্ছবি, জগদানন্দের যাতনা গোবিন্দদাসের চিত্ত-ক্ষেত্র জুড়িয়া বসিয়াছিল। দশ দিন পরে গোবিন্দ মহাপ্রভুর চরণ সমীপে কিঞ্চিৎ তৈলসহ অগ্রসর হইয়া মাটির দিকে মুখ করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন—"পণ্ডিতের মনের সাধ,—প্রভু এই তৈল অঙ্গীকার করেন, কিন্তু তিনি সাহস করিয়া আপন মুখে সে সকল কথা বলিতে পারিতেছেন না।"

গোবিন্দদাসের মুখ হইতে তৈলের কথা বাহির হইতে না হইতেই মহাপ্রভু সক্রোধভাবে বলিলেন "শুধু তৈল আনিলে কেন? একজন তৈল-মর্দক নিযুক্ত কর, নচেৎ এই তৈল রোজ রোজ মাথিরা দিবে কে? এই সকল স্থখ-ভোগ করার জন্মই তো আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছি! দেখিতেছি আমার সর্বানাশেই ভোমাদের স্থথ! পথে চলিবার সময়ে লোকে আমার দেহে স্থানি তৈলের গন্ধ পাইবে। সন্ন্যাসীর দেহে তৈল,—ইহাতে যে লোকে আমার "দারীয়া সন্ন্যাসী"\* বলিয়া ঘুণা করিবে, ভোমরা তাহা ভাবিয়া দেখ কি?"

<sup>\*</sup> মুক্তিত ছই তিনধানি শ্রীচরিতামূতে "দারী" পাঠ আছে। "দারী সন্ন্যাসী" এই পদের দারী শব্দের অর্থ কি ? সংস্কৃতে গ্রীবোধক দারা শব্দ আছে, দার শব্দ নাই। যদি তাহা থাকিত তবে "দারী" অর্থ "উপপত্নীযুক্ত" হইতে পারিত। কিন্তু সংস্কৃত ভাবার দার শব্দের অর্থ অক্সবিধ। সংস্কৃত ভাবার "দারী" একটা শব্দ আছে, তাহার অর্থ রোগবিশেষ। হিন্দী ভাষার "সমরে অপহৃতা রম্পীকে "দারী" বলে। এই সকল গ্রী অপরের ক্রীতা হইয়া রক্ষিতা পত্নীর স্তায় জীবন অতিবাহিত করিত। কোন কোন হস্তলিধিত গ্রন্থে এই অর্থে "দারীয়া" অর্থাৎ

গোবিন্দদাস অপ্রতিভ হইলেন, তথন নিরাশ ও অক্কৃতকার্য্য হইয়া জগদানন্দের নিকট যাইয়া সকলকথা খুলিয়া বলিলেন, তাহাতে পণ্ডিত জগদানন্দের অভিমান আরও উথলিয়া উঠিল। তিনি পরদিবস মহাপ্রভুর নিকট আসিলেন, উপস্থিত হওয়া মাত্রই সেই তৈলের কথা! প্রভু কহিলেন, "জগদানন্দ, তুমি গৌড় হইতে আমার নিমিত্ত তৈল আনিয়াছ, আমি সয়্লাসী, তৈল ব্যবহার কি প্রকারে করিব, জগন্নাথ মন্দিরে এই তৈল পাঠাও, এই তৈল দিয়া জগন্নাথের প্রদীপ জলিবে. তোমার পরিশ্রম সফল হইবে।"

জগদানন্দ আর সহ্ছ করিতে পারিলেন না, তিনি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া গিয়া তৈলের হাড়ীটি আনিলেন এবং প্রভুর সমুথে উহাকে ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। জ্ঞগদানন্দের এত সাধের ও এত প্রমের স্থান্ধি তৈল মাটিতে পড়িয়া স্রোতের আকারে বহিয়া চলিল। তিনি অভিমানে গর্গর্ করিশ্বা নিজের ঘরে চলিয়া গেলেন, এবং ছারবন্ধ করিয়া শুইয়া পড়িলেন।

দৃঢ়স্বভাব ঞ্রীগোরাঙ্গ-ভগবান্ ইহাতে ভাল মন্দ কিছুই বলিলেন না। জগদানন্দ তিন দিবস এই অভিমানে উপবাসী রহিলেন। অতঃপরে মহাপ্রভু বহু যত্নে তাঁহার মানভঞ্জন করেন বটে, কিন্তু কিছুতেই নহাপ্রভু সন্ন্যাসের কঠোর নিয়ম লন্ত্যন করেন নাই।

আবার আর একদিনের ঘটনার কথা বলা যাইতেছে। এ ক্রীকৃষ্ণ-

<sup>&</sup>quot;দারীবিণিষ্ট" এই শব্দ লিখিত আছে। আমরা অপর অর্থ না জানায় এই অংথই উত্তি শব্দ গ্রহণ করিলাম।

বিচ্ছেদে প্রভ্র শ্রীঅঙ্গ অতি ক্ষীণ, কিন্তু তিনি কদলীপত্রের উপর শয়ন করেন, তদ্যতীত তাঁহার অপর কোন শ্যা নাই। ইহা দেখিয়া ভক্তগণের হৃদয় হৃঃথে জর্জারিত হইত। জগদানন্দের পক্ষে প্রভ্র এই শয়নক্রেশ একেবারেই অসহ্থ হইয়া উঠিল। তিনি গেরুয়া বস্ত্র দিয়া একধানি হৃদ্ধ কাপড় রঞ্জিত করিলেন এবং উহাতে শিম্ল তুলা দিয়া প্রভ্র জন্ম একথানি তোষক ও একটি বালিশ প্রস্তুত করিয়া স্বরূপের হাতে দিয়া বলিলেন, "আমার প্রতি সদয় হইয়া আপনাকে একটা কার্য্য করিতে হইবে। যাহাতে প্রভূ এই তোষক ও বালিশটী বাবগর করেন, আপনি তাহার ব্যবস্থা করিবেন। আপনি ইহাতে প্রভূকে শয়ন করাইবেন। তাঁহার শয়নক্রেশ দেখিয়া আনি কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিতেছি না। দয়া করিয়া এই কার্য্যটি করিবেন, দেখিবেন যেন অন্তথা না হয়।,

শীপাদ স্বরূপ জগদানন্দের প্রদন্ত তোষক ও বালিশটী লইয়া গন্তীরায় মহাপ্রভুর শ্যা রচনা করিবার নিমিত্ত গোবিন্দের হাতে দিলেন, স্বরূপের আদেশে গোবিন্দ মহাপ্রভুর নিকট আর কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া শ্যা পাতিয়া রাথিলেন। মহাপ্রভু আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার শ্যাস্থলে শরলার পরিংর্ত্তে গৈরিক বর্ষের এক তোষক ও একটা বালিশ শোভা পাইতেছে। গন্তীরার ঘারের সমূথে স্বরূপ গন্ধীর ভাবে অবস্থান করিতেছেন। গোবিন্দও সেই স্থানে বসিয়া আছেন। শ্যা দেখিয়াই মহাপ্রভুর চিত্তে কোথের উদয় হইল। তিনি গোবিন্দকে ক্লপ্তভাবে বলিলেন, "গোবিন্দ একি! এখানে এ তোষক বালিশ কেন, এ কার্য্য কাহার ?" গোবিন্দ

ভীতভাবে বলিলেন; "প্রভা, পণ্ডিত ক্ষণদানন্দ আগনার শরনক্রেশ সন্থ করিতে পারেন না, তাই তাঁহার একান্ত প্রার্থনা, আপনি এই শ্যায় শরন কক্ষন।" শ্রীপাদ স্বন্ধপদানোদর দেখিলেন, তাঁহার যাহা বক্তব্য, গোবিন্দ তাহা বলিয়াছেন, স্থতরাং তিনি কিছুই বলিলেন না। মহাপ্রভু জগদানন্দের নাম গুনিয়া সন্থুচিত হইলেন, জগদানন্দের অভিমান বড় সহজ নহে, প্রভু তাহা জানেন। কিন্তু তিনি সন্ন্যাসের কঠোর নিয়ম লক্ষন করিতে অসমর্থ, তাঁহার যতই প্রিয়তমের অফুরোধ উপরোধ হউক না কেন, তিনি দৃঢ় বাক্যে ও বক্রগন্তীর স্বরে বলিলেন, "গোবিন্দ এ সকল দূর করিয়া কেল, কলার শ্রলা পাতিয়া দাও।" গোবিন্দ বিক্লক্তি না করিয়া তাহাই করিলেন। মহাপ্রভু শয়ন করিলেন।

স্বরূপ দেখিলেন এখন যদি তিনি ছই একটা কথা না বলেন, তবে পণ্ডিত জগদানন্দের অনুরোধ বিফল হয়। কিন্তু প্রভূর দৃঢ়তা স্বরূপের অবিদিত নহে। তথাপি কর্ত্তবার দামে তিনি অতি ধারে ধারে বলিতে লাগিলেন "দমানম তোমার ইচ্ছা স্বত্তর, বাহা তোমার ইচ্ছা তাহাই হইবে, ইহাতে আমাদের কিছু বলাই বাহলা। তবে একটা কথা এই যে, ইহাতে জগদানন্দের অত্যন্ত হঃখ হইবে, স্থতরাং তাহার মনের দিকে চাহিয়া এই শমা অঙ্গীকার কর।"

দৃঢ়চিত্ত প্রভু স্বরূপের অমুরোধে আরও উত্তেজিত ইইরা বক্র-উব্জিতে বলিলেন "স্বরূপ, শুধু তোষক বালিশ কেন, একথানি খাট আন, খাটে এই শ্যা করিরা দাও, তবেত তোষক বালিশ শোভা পার! জগদানন আমাকে বিষয়ভোগ করাইতে অভিলাষী হইরাছে! আমি সন্নাসী মানুষ; ভূমিতলই আমার উত্তম শ্যা। আমার থাট তোষক বালিশে কি প্রয়োজন! সন্ন্যাসীর পক্ষে এই সকল শ্যা ব্যবহার করা পাপজনক। যথা শ্রীচরিভামূতে:—

প্রভূ কহেন খাট এক আনহ পাড়িতে।
জগদানন্দের ইচ্ছা আমায় বিষয় ভূঞ্জাইতে॥
সন্ন্যাসী মানুষ, আমার ভূমিতে শয়ন।
আমাকে থাট তুলা বালিশ মস্তক মুণ্ডন॥

পাপ করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইলে মস্তক মুগুন করিতে হয়। এদেশে পাপের প্রায়শ্চিত্তের কথা উঠিলেই "মাথামুড়ানের" কথা বলা হয়। প্রভূ এ স্থলে ঠিক্ তাহাই বলিতেছেন; "আমি সন্ন্যাসী, ভূমিতলই আমার শ্যা।" সন্মাসীর পক্ষে থাট তোষক ও বালিশ ব্যবহার করা পাপজনক ও প্রায়শ্চিত্তার্হ।

শ্বরূপ আর বাকা করিলেন না, তিনি জগদানন্দের নিকট আসিয়া প্রভ্র কথা বলিলেন। জগদানন্দের মন ভারাক্রান্ত হইল, হৃদয় তুঃথে ও অভিমানে পরিপ্লুত হইল। জগদানন্দের মুথ-মগুলে তুঃথের ছায়া প্রকটিত হইয়া পড়িল, পরস্ক তাঁহার হৃদয়ে বে অভিমান ও ক্রোধের আগুন জলিয়া উঠিল, নয়নকোণে সে আগুননের জলস্ত শিখা প্রকাশ পাইল; অস্তরঙ্গ ভক্তমাত্রই তাহা ব্রিতে পারিলেন। কিন্তু উপায় নাই! প্রীচরিতামৃতকার লিথিয়াছেন—

জগদানন্দ ও প্রভুর প্রেম চলে এই মতে। "স্ত্যভামা ক্লফের যেন গুনি ভাগবতে। জগদানন্দের সৌভাগ্যের কে করিবে সীমা। জগদানন্দের সৌভাগ্যের তেঁহোই উপমা॥

যাহা হউক, জগদানন্দের ছঃখ-প্রশমনের নিমিত্ত প্রীপাদ স্বরূপ দামোদর শুষ্ক কদলীপত্র নথে ছিড়িয়া সূক্ষ্ম করিলেন এবং উহা প্রভার বহির্বাদে ভরিয়া একপ্রকার শ্যা প্রস্তুত করিলেন। কিন্তু প্রভু তাহা ব্যবহার করিতেও অসম্মত হইলেন, শত প্রকার আপঠি তলিলেন: অবশেষে অনেক অন্মরোধ-উপরোধের পরে এই শয্যা অঙ্গীকার করিলেন, কিন্তু তাহাতেও জগদানন্দ তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলেন না। একটুকু সামান্ত তৈল বা একথানি সামান্ত বিছানা ব্যবহার করিতেও প্রভু বিষয়ভোগের আশঙ্কার কথা তুলিতেন। এই প্রকার উংকট বিষয়-বৈরাগ্য দারা চিত্তশুদ্ধি ও বিশুদ্ধ ভক্তির সাধনা না করিলে ব্রজরস আস্বাদনে আদৌ অধিকার জন্মে না। শীচরিতামতের মধ্যলীলার দিতীয় পরিচ্ছেদের অন্যালীলা এ জীকবিবাক

গোস্বামী। প্রারম্ভ-গ্লোকটা এই:--

> বিচ্ছেদেহশ্মিন প্রভোরস্ত্যলীলাস্ত্রামুবর্ণনে। গৌরস্ত ক্রম্ভবিচ্ছেদ-প্রশাপাত্মবর্ণাতে॥

এই শ্লোকের তিন প্রকার টীকা দেখিতে পাওয়া যায়, একটী এইরূপ:---

🖫 অন্মিন বিচ্ছেদে (পরিচ্ছেদে) গৌরক্ত ( খ্রীমহাপ্রভা:) অমুবর্ণ্যতে, ক্লফ-বিচ্ছেদজনিতপ্রলাপাদি ময়েতি কিস্কৃতে—প্রভো: গৌরস্থ অস্তালীলাস্কানামনুবর্ণনং যশ্বিন তিখন।

আর একটা অধিকতর প্রাচীন টীকা এইরূপ:---

২। "নিষিন্ বিচেছদে (মধ্যথণ্ডস্ত দিতীয় পরিচেছদে ) অস্ত্যলীলায়াঃ স্ত্রবর্ণনে প্রভাঃ গৌরস্ত কৃষ্ণবিরহ জনিতপ্রলাপাদি
অনুবর্ণাতে।—অর্থাৎ ময়েতিশেষঃ।"

বলা ৰাছলা, প্ৰথম টীকাটী অপেক্ষা দিতীয় টীকাটীই অধিকতর পরিফুট ও স্থান্ধত। বিতীয় টীকায় "অস্মিন" পদটী পরিফুট হইরাছে। অপর কথা এই যে প্রথম টীকার "অস্তালীলা স্ত্র-বর্ণনে পদটী "বিচ্ছেদ" (পরিচ্ছেদের) পদের বিশেষণরূপে গৃছীত হইয়াছে। উহার বঙ্গামুবাদ এইরূপ দাঁড়াইতেছে:-- "মন্তালীলা-স্থ্রামুবর্ণন আছে যাহাতে, এমন যে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, তাহাতে भश्राञ्चल क्रकः विष्ठिम-क्रिनि अमाशामित अपूर्वनेन कत्रा इरेटिट ।" ইহাতে "অস্তালীলাম্ত্রামুবর্ণনে" এই পদটী বিশেষণরূপে বাবস্থত ভরায় — ঐচরিতামৃতের মধ্যথণ্ডের দিতীয় পরিচেছদটা যে অস্ত্রা-नीना-"स्वा प्रवर्ণन"-अधान, हेराहे वाक्षित्र रहेबाएए। वस्त्रतः অস্তানীলায় প্রভুর অনেক লীলাকাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রশাপরর্ণন ও আছে। উক্ত প্রশাপাদিবর্ণন অস্ত্যুলীলার চতুর্দশ পরিচেদ হইতে আরক হইয়াছে। ফলতঃ মধাথণ্ডের বিতীয় পরিচ্ছেদটী অস্তালীলাস্ত্রামুবর্ণন-বাপদেশে পরম কারুণিক বৃদ্ধ গ্রন্থ-কার মহাত্রভাব অস্তালীলার প্রধানতম প্রতিপাস্থ বিষয় প্রলাপাদির অমুবর্ণন করিয়াছেন। জিজ্ঞাদা হইতে পারে যে, এস্থলে তিনি क्रम-एक क्रिलिन क्रम ? अञ्चलीनात्र विषत्र अञ्चलीनात्र वर्गन ক্রা কর্ত্তব্য ছিল, তাহা না ক্রিয়া তিনি এই মধ্যলীলার বিতীয় পরিচ্ছেদে অস্তালীলার হত্ত বর্ণনা করিতে বাইরা—অস্তালীলায় বর্ণনীয় প্রলাপাদির বর্ণনা করিলেন কেন? মহাত্মভাব গ্রন্থকার এই
পরিচ্ছেদের উপসংহারে ইহার সম্বোষজনক উত্তর দিয়া রাধিয়াছেন,
বর্থা:—

रेकन किंद्र विवत्र । শেষ-লীলার স্থত্তগণ ইহা বিস্তারিতে চিত্ত হয়। थारक यनि व्यायुः रामय विखातिय नीनारमय যদি মহাপ্রভুর রূপা হয়॥ লিথিতে কাঁপয়ে কর আমি বৃদ্ধ **জরা**তুর मत्न किছ শ्रवन ना रहा। না শুনিয়ে প্রবণে नां एविएयं नयुरन তবু লিখি এ বড় বিশ্বয় ॥ স্তুত্র মধ্যে বিস্তার এই অস্তালীলা সার করি কিছু করিল বর্ণন। ইহা মধ্যে মরি যবে বর্ণিতে না পারি তবে এই লীলা ভক্তগণ ধন।। मः एकर अब देव का स्वाहित स्वाहित का निश्चित स्वाहित स्वाहित स्वाहित स्वाहित स्वाहित स्वाहित स्वाहित स्वाहित स् আগে তাহা করিব বিস্তার। ষদি ভত দিন জীঞে মহাপ্রভুর রূপা হয়ে

ইচ্ছাভরি করিব বিচার ॥ ইহাতে জানা যাইতেছে, বৃদ্ধ কবিরাজ্ব গোস্বামিমহাত্মভাব মহা-

ইহাতে জানা বাইতেছে, বৃদ্ধ কবিরাজ গোস্বামিমহাত্রতাব মহা-প্রান্তর অস্তালীলার প্রলাপাদির কথা ও এমমর চেষ্টাদির কথা ওনিরা

অত্যন্ত আরুষ্ট হইয়াছিলেন। পাছে বা অন্ত্যনীলাসমূহের এই সার অংশ বর্ণনা করার পূর্বের তাঁহার আয়ু:শেষ হয়, পাছে বা এই মহা-মহীয়দী লীলা অবর্ণিত থাকিয়া যায়, এই আশস্কায় লীলাস্ত্রবর্ণন করিতে আরম্ভ করিয়াই তিনি উহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই স্থলে বর্ণনা করিয়াছেন। গ্রন্থ-সমাপ্তি-সম্বন্ধে কবিরাজ গোস্বামীর যে আশক্ষা হইয়াছিল, তিনি নিজেই তাহার স্পষ্ট আভাস দিয়াছেন :—

এই অন্তালীলা সার

ু সূত্র মধ্যে বিস্তার

कत्रि किছू कत्रिम दर्गन।

ইহা মধ্যে মরি ববে

বর্ণিতে না পারি তবে

এই লীলা ভক্তগণ ধন॥

এই আশ্বায় মধাণীলার ত্ত্বর্গন-বাপদেশেই গ্রন্থকার প্রলা-পাদির অমুবর্ণন করিয়াছেন। তৎপরে লিথিয়াছেন:—

সংক্ষেপে এই স্ত্র কৈল ইহ যাহা না লিখিল

আগে তাহা করিব বিস্তার।

যদি তত্তদিন জীঞে মহাপ্রভুর রূপা হয়ে

ইচ্ছা ভরি করিব বিচার॥

কবিরাঞ্জ গোস্বামিমহোদয়ের এই হাদয়ভরা বলবতী বাসনা মহা-প্রভুর কুপার পূর্ণ হইরাছিল। দরামর প্রভু তাঁহাকে স্থদীর্ঘ আয়ু: अमान कतिब्राहित्मन । তिनि मधानीनाम ऋखवर्गतन यांश नित्थन নাই. অস্তালীলায় তাহা প্রাণ ভরিয়া বিস্তারিত করিয়াছেন। এই নীলা যে ভক্তগণের মহামূল্য সম্পত্তি প্রেমিক ভক্তগণের পক্ষে ইহাই ষে একমাত্র অবলম্বন, তাহা ভক্তমাত্রেই অমুভব করিতে সক্ষম।

ষাহা হউক পূর্ব্বোলিখিত প্রথম টীকাটী ছইতে ছিতীয় টীকাটীই অধিকতর পরিক্ষৃট। শ্রীচরিতামৃত গ্রন্থের শ্লোক সমূহের আরও একথানি টীকা গ্রন্থ আছে। এই টীকার নাম—বৈক্ষর স্থান। এই টীকায় লিখিত হইয়াছে:—

"প্রভো গৌরস্থ অস্তালীলায়াঃ শেষথগুস্থ যা লীলা তক্সা যং-স্তাং দিপদর্শনরূপম্—নত্ সমাক্ – তস্থ অম্বর্ণনম্ যতা এবস্থতেং- শিলন বিচ্ছেদে প্রভো: ক্ষয়েস্তাভি প্রিষ্টএকস্থানেকার্থয়াং। বহা প্রভো বিতাস পূর্বার্দ্ধনার্মা, গৌরস্থোতাস্থ প্রার্দ্ধন॥"

"অস্তালীলা স্ত্রান্থবর্ণনে" পদটী ইনিও বিশেষণ ভাবেই ব্যবহার করিয়াছেন। পূর্ব্বোল্লিথিত কারণে এই ব্যাখ্যার উক্ত অংশটুকু আমাদের মতে সমীচীন বলিয়া বোধ হইল না। ফলতঃ শ্লোকটার মর্ম এই যে মধ্যলীলার দিতীয় পরিচেছদে অস্তালীলা-স্ত্রবর্ণনে শ্রীগোরাঙ্গ মহাপ্রভূর শ্রীক্ষ্ণ-বিরহজনিত প্রলাপাদির অন্তর্বনা করা হইয়াছে।

আরও একটা কথা বলা প্রয়োজনীয়। মূল শ্লোকে "অন্তর্ণন পদ লিথিত আছে। "অনু" শন্দটী নির্থক বাবহৃত হয় নাই। ইহার অর্থ কি তাহাও বিচার্য্য। মেদিনী-কোবে লিথিত আছে:—

> অনুহীনে সহার্থে চ পশ্চাৎ সাদৃশ্রারেপি। লক্ষণেখস্ততাখ্যানভাগবীক্ষামনুক্রনঃ॥

অর্থাং হীন অর্থে, সহার্থে, পশ্চাৎ অর্থে, সাদৃষ্ঠ অর্থে, ভাগ অর্থে, বীপ্দা প্রভৃতি অর্থে অতু শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। এথানে অতু শব্দ "হীন" অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। "অতু বর্থাতে" পদের মর্থ "সংক্ষেপে বণিত হইল" বুঝিতে হইবে। গ্রন্থকার অন্যত্ত্ত ও ভাহাই বলিয়াছেন যথা :—

সংক্ষেপে এই স্তা কৈল যেই ইহা না লিথিল . স্থাগে তাহা করিব বিস্তার।

তাহা হইলে এখন ব্ঝা যাইতেছে যে, মধালীলার দিতীয় পরিক্ষেদে অন্তলীলার স্ত্র-বর্ণন-বাপদেশে মহাপ্রভুর শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ-জনিত্র
বে প্রলাপাদি বর্ণিত হইয়াছে, তাহার বিস্তৃত বিবরণ অন্তলীলায়
লিখিত হইয়াছে। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই, পূজাপাদ গ্রন্থকারমহাত্মভাব মধালীলার দিতীয়পরিচ্ছেদে প্রলাপ-বর্ণনে যে সকল সংস্কৃত
পত্র ও বাঙ্গালা প্রলাপপাদির উল্লেখ করিয়াছেন, অন্তলীলায় সেই
সকল পত্য-পদাদির প্রকৃত্তি নাই। স্কৃত্রয়াং এই প্রলাপাদির বর্ণনা
করিতে হইলে এই পরিচ্ছেদ্টী অন্তলীলার অন্তা পরিচ্ছেদ শুলির
সহিত একত্র পঠিতব্য এবং তংসহই সমালোচ্য ও সমাস্বাত্য।

এহলে আরও একটা কথা বক্তব্য আছে। শ্রীল কবিরাঙ্গ গোস্বামিমহোদরের পূর্ব্বে আরও কতিপর পরমভক্তিভাজন শ্রীগোরাঙ্গ-লীলা-লেথক শ্রীশ্রীচরিতামৃত লিখিয়াছেন। সকলের এছে এই লীলা বর্ণিত হয় নাই। কবিরাজ গোস্বামী শ্রীপাদ স্বরূপ ও শ্রীমদ্দাস রঘুনাথের নিকটেই এই লীলা-বর্ণন-প্রসঙ্গ-প্রাপ্তির নিমিত্ত কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়াছেন। মধ্যলীলার দ্বিতীয় পরিছেদে লিখিত হইয়াছে:—

> চৈতন্ত-লীলা রত্নসার স্বরপের ভাগুর তেঁহো থুইল রত্মাথের কঠে।

## তাহা কিছু যে শুনিল তাহা ইহা বিবরিল ভক্তগণে দিল এই ভেটে।

ইহাতে কেহ কেহ মনে করেন, "প্রীপাদ স্বরূপ দামোদরের কড়চা বলিয়া যে একথানি গ্রন্থের নাম শুনা যায়, বাস্তবিক তাদৃশ কোন গ্রন্থ নাই। প্রীপাদ স্বরূপ, প্রীমদাসরঘুনাথকে মুখে যাহা বলিতেন, রঘুনাথ তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেন। ভ্রন্থতীত "স্বরূপের কড়চা" বলিয়া কোন গ্রন্থ কথনও ছিল না।" এ ধারণা ভ্রমাত্মিকা। প্রীপদ স্বরূপের যে একথানি কড়চা প্রস্থ ছিল, প্রীচরিতামৃতের বহু স্থান হইতেই উহার অতি স্পষ্ট প্রমাণ সংগৃহীত হইতে পারে। "প্রীপাদ স্বরূপদামোদর গ্রন্থে" ভাহা বিস্তারিতরূপে লিথিয়াছি। এন্থলে প্রাস্থিক ভাবে এ সম্বন্ধে হই একটা প্রমাণ উদ্ধৃত করা যাইতেছে। সম্ব্যালীলার চ চুর্দশ পরিছেদে লিথিত হইয়াছে:—

সক্ষপ গোসাঞী আর রঘুনাথ দাস।
এই ছই কড়চাতে এ লীলা-প্রকাশ॥
সেকালে এই ছই রহে মহাপ্রভুর পাশে।
আর সব কড়চাকর্তা রহে দ্রদেশে॥
ক্ষণে ক্ষণে অমুভবি এই ছইজন ।
সংক্ষেপে বাহুল্যে করে কড়চা-গ্রন্থন॥
সক্রপ স্তুক্তা, রঘুনাথ বৃত্তিকার।
ভার বাহুল্য বর্ণি পঞ্জি টীকা-ব্যবহার॥

ঞ্জিপাদ স্বন্ধপ যে স্ত্রাকারে শ্রীগৌরাস-লীলা বর্ণন করিয়াছিলেন,

তাহা ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে। কবিরাজ গোস্বামী, রামানন্দরায়মিলনও স্বরূপের কড়চা হইতে বিবৃত করিঃছেন। এই লীলা-দম্বন্ধে যে শ্রীপাদ স্বরূপের কড়চা ও শ্রীমদ্দাস গোস্বামীর কড়চাই কবিরাজ গোস্বামিমহোদয়ের একমাত্র অবলম্বন, তাহা শ্রীচরিতামৃতে স্পষ্টতঃই স্বীকৃত হইয়ছে। অস্তালীলার চতুর্দশ পরিছেদের অস্তাম্বানে লিখিত হইয়ছে:—

রবুনাথ দাদের সদা প্রভূদক্ষে স্থিতি। তাঁর মুথে শুনি লিখি করিয়া প্রতীতি॥

অস্তানীলার এই প্রলাপাদি ঘটনাগুলি যে, ঐতিহাসিক সত্যের পাষাণ-ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, এ স্থলে কবিরাজ গোস্বামিমহোদর তাহাই সপ্রমাণ করিয়াছেন।

শ্রীনহাপ্রভুর দিব্যোমাদচেষ্টা—এবং দিব্যোমাদজনিও প্রলাণ পাদি অতীব অলৌকিক এবং অতীব অছুত। প্রীল কবিরাজ দিব্যোমাদ মছুত ও গোস্বামী, খ্রীভগবানের আর কোনও অব-অনৌকিক। তারের এরূপ ভাবের আবির্ভাব শাস্ত্রে পাঠ করেন নাই, কোনও প্রেমিক ভক্তের এরূপ দিব্যোমাদ-চেষ্টা ও প্রলাপাদির বর্ণনা ক্রাপি শ্রবণ করেন নাই, তাই লিকিয়াছেন:—

এই ত কহিল প্রভুর অন্তত বিকার।

বাহার প্রবণে লোকের লাগে চমৎকার।
লোকে নাহি দেখি, প্রছে শাস্ত্রে নাহি শুনি।
হেন ভাব ব্যক্ত করে স্তাসি-শিরোমণি।

শাস্ত্র লোকাতীত যেই যেই ভাব হয়।
ইতর লোকের তাতে না হয় নিশ্চয়॥
রঘুনাথ দাসের সদা প্রভু সঙ্গে স্থিতি।
তাঁর মুখে শুনি লিখি করিয়া প্রতীতি॥ অস্ত্যালীলা।
আবার অস্তালীলার সপ্তদশ অধ্যায়ের প্রারম্ভে পূজ্যপাদ গ্রন্থ-কার লিখিয়াছেন:—

লিখ্যতে শ্রীলগোরেন্দোরতাদ্ভুতমলোকিকং। বৈর্দ্দৃষ্টং তন্মুখাৎ শ্রুতা দিব্যোনাদবিচেষ্টিতম্॥

অর্থাং বাঁহারা শ্রীগৌরচন্দ্রের অত্যন্ত্ত অলৌকিক লীলা সন্দর্শন করিয়াছেন, তাঁহাদের মুথে শুনিয়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ-বিচেষ্টা লিখিত হইল। শ্রীমদাসগোস্বামী মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ-বিচেষ্টা স্বয়ং প্রভাক্ষ করিয়াছিলেন। শ্রীবৃন্দাবনে কবিরাজ গোস্বামী, তাঁহার মুথেই সেই লীলাকাহিনী শ্রবণ করিয়া অস্ত্যুলীলার এই সারভাগ বর্ণন করিয়াছেন। স্কুতরাং ইহা যে কবিকরনা নহে—ইহা যে ভক্তের ভাবোচ্ছাসময় বর্ণনা-বিস্থাস নহে—তাহা স্থনিশ্রম। ইহা যে সভ্যত্রত প্রেমিক ভক্তের প্রভাক্ষদৃষ্ট দৃঢ়া প্রমা,—ভাহাও নিঃসন্দেহ।

বস্তত: বস্তত: শ্রীশ্রীমহাপ্রভ্র এই দিব্যোন্মাদচেষ্টা ও প্রলাপ যে অভ্তত ও আলোকিক, তাহাতে কাহারও বিতর্ক থাকিতে পারে না। বাহা নিত্য ঘটে না—যাহা অনিত্য, তাহাই আশ্চর্য্য—তাহাই অভ্ত। বাহা নিত্যই ঘটতেছে, তাহা আশ্চর্য্য নহে—অভ্তত নহে। বিব্যাকরণকেশরী পাণিনি বলেন:—"আশ্চর্য্য মনিত্যে।"

অর্থাৎ যাহা নিত্য ঘটে না, এইরূপ বিষয় বা ঘটনাই আশ্চর্য্য। পাণিনিস্ত্রের বার্ত্তিককার কাত্যায়ন এই স্ত্রের বার্ত্তিক করিয়। লিথিয়াছেন:—

### "অমুত ইতি বক্তব্যম্"।

অর্থাৎ আশ্চর্য্য শব্দটী কেবল অনিত্য বুঝাইতেই প্রযুক্ত হয় না ইহাতে অদ্ভুতও বুঝাইবে।

মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি বার্ত্তিককারের অভিপ্রায় খণ্ডন করিয়া নিথিয়াছেন :—

"ন বক্তবাম; অনিত্য ইত্যেব সিদ্ধম্"।

অর্থাং আশ্চর্য্য শব্দের অর্থ-প্রকাশে আর "অভ্ত'' বলিয়া স্বতন্ত্র শব্দ যোজনার প্রয়োজন নাই। কেন না—অনিত্য বলিলেই অভ্ত অর্থ বুঝায়। স্বতরাং যে ঘটনা আর কোথাও দেখা যায় নাই, আর কোথাও শুনা যায় নাই—তাহা অতীব অভ্ত।

এই লীলা সুধু অন্ত নহে—ইহা অলৌকিকী। এই জগতে
কত মাহ্য কত চমৎকার কার্য্য করিয়াছেন, অনম্রসাধারণ ক্ষমতা
প্রদর্শন করিয়া জগৎ হইতে অন্তহিত ইইয়াছেন, কিন্তু মহাপ্রভু
দিব্যোন্মাদ-দশায় যে মহীয়সী লীলা প্রকটন করিয়াছেন, তাহা
লোকাতীত, জীবের ক্ষমতাতীত। এমন কি জীবসমূহের জ্ঞানেরও
জগোচর। মাহ্য যোগবিভূতিতে অনেক প্রকার অসাধারণ শক্তির
পরিচায়ক কার্য্য করিতে পারে,—জলে ভূবিয়া থাকিতে পারে,
আকাশে বিচরণ করিতে পারে, কিন্তু যোগের প্রক্রিয়া অবলম্বন না
করিয়াও যিনি যোগসাধ্য অন্তুত কার্য্য অবহেলায় সম্পন্ন করিতে

পারেন, যিনি যোগের অসাধ্য,—মহাযোগীক্রেরও অপ্রাপ্য এটি-রাধা-প্রেম প্রকটন করিতে পারেন, তাঁহার লীলা বাস্তবিক অলৌ-কিকী। তাই প্রীপাদ কবিরাজ গোস্বামী লিথিয়াছেন:—
আলৌকিক ক্লফলীলা, দিবাশক্তি তার।

অলোকিক কৃষ্ণলীলা, দিব্যশক্তি তার তর্কের গোচর নহে চরিত্র ধাঁহার॥

শ্রীপাদ শ্রীরূপ গোস্বামী ভক্তিগ্সামৃতসিন্ধু গ্রন্থে লিথিয়াছেন :---

ধন্যস্থারং নবপ্রেমা যস্তোন্মীলতি চেতরি। অন্তর্মাণিভিরপান্ত মুদ্রা স্বষ্ঠু স্বহর্ণমা॥

ইহারই অনুবাদ করিয়া কবিরাজ গোস্বামী লিথিয়াছেন :---

"এই প্রেমা সদা জাগে যাহার হৃদয়ে। পণ্ডিতেহ তার চেষ্টা বুঝিতে না পারে॥"

নবামুরাগের ভাব ও চেষ্টাদি বস্তুতঃই অলোকিক ও তর্কাতীত ভাই কবিরাজ গোস্বামী লিথিয়াছেনঃ—

> অলোকিক প্রভূর চেষ্টা প্রলাপ শুনিয়া। তর্ক না করিও, শুন বিশ্বাস করিয়া॥

প্রেমের আতিশয়ে যে প্রকার চেষ্টা ও প্রলাপাদি ঘটিয়া থাকে, তিনি তাহার উদাহরণ উল্লেখ করিয়া বলিয়াচেন: —

> ইহার সত্যত্তে প্রমাণ—শ্রীভাগবতে। শ্রীরাধার প্রেমালাপ ভ্রমর গীতাতে॥

মহিষীর গীত যেন দশমের শেষে।

পণ্ডিত না বুঝে তার অর্থ স্বিশেষে॥

স্থতরাং মহাপ্রভুর বিরহোন্মাদ কোনও ক্রমেই অপ্রমাণিক নহে।

কিন্তু ইহাতে সকলের বিশ্বাস না হইতে পারে। তাই তিনি লিখিয়াছেন:—মহাপ্রভূ নিত্যানন্দ, দোঁহার দাসের দাস। যারে ক্লপা করে, তার ইহাতে বিশ্বাস॥

অত:পরে ফলশ্রতি কীর্ত্তিত হইয়াছে। ইহা শুনিলে শ্রোতার বে ফললাভ হয়, তৎজ্ঞাপনের নিমিত্ত পরমকারুণিক গ্রন্থকার লিখিয়াছেন:—

শ্রদ্ধা করি গুন, গুনিতে পাইবে মহাস্থ।
থণ্ডিবে আধ্যাত্মিকাদি কৃতর্কাদি হৃঃথ॥
চৈতক্মচরিতামৃত নিত্য নৃত্ন।
গুনিতে গুনিতে জুড়ায় হৃদয়-শ্রবণ॥

ইহার তুল্য স্থথের সংবাদ আর কি হইতে পারে ? খ্রীল কবি-রাজ গোস্বামী মহাপ্রভুর মহীরসী মহালীলা অভুত ও অলৌকিক বলিয়া বহিরক্ষগণের প্রত্যরার্থ এইরূপ অনেক প্রকার শাস্ত্র-মৃক্তির অবতারণা করিয়াছেন, এবং অতি প্রলোভনীয় ফলশ্রুতি কীর্ত্রন করিয়াছেন।

শীচরিতামৃত গ্রন্থের মধ্যলীলার দিতীয় পরিচ্ছেদের উপক্রমে শক্তানার হত্ত-হন। এই দিব্যোন্মাদ-লীলার সংক্ষিপ্ত অথচ সারমশ্র অক্টিত ইইয়াছে, তদ্ধথা:—

শেষ যে রহিল প্রভুর ছাদশ বৎসর।
ক্ষক্ষের বিরহ-ক্ষুর্তি হয় নিরস্তর॥
এীরাধিকার চেষ্টা বৈছে উদ্ধব-দর্শনে।
এই মত দশা প্রভুর হর রাত্তি দিনে॥

নিরস্তর হয় প্রভুর বিরহ-উন্মাদ। ভ্ৰময় চেষ্টা সদা, প্ৰলাপময় বাদ॥ রোমকুপে রক্তোদাম, দস্ত সব হালে। ক্ষণে অঙ্গ ক্ষীণ হয়, ক্ষণে অঞ্গ ফুলে। গন্তীরা ভিতরে রাত্রো নিদ্রা নাহি লব। ভিত্তো মুখ-শির ঘষে, ক্ষত হয় সব॥ তিন দ্বারে কপাট প্রভু ষায়েন বাহিরে। কভু সিংহদারে পড়ে,—কভু সিন্ধু-নীরে॥ চটক পৰ্বত দেখি গোৰ্হ্মন লমে। थाका চলে আর্ত্রনাদে করিয়া ক্রন্দ্রে n উপৰনোত্মান দেখি বুন্দাৰন জ্ঞান। তাঁহা যাই নাচে গায় ক্ষণে মুর্ছো যান।। কাঁহা নাহি ভূনি ষেই ভাবের বিকার। সেই ভাব হয় প্রভুর শরীরে প্রচার॥ হস্ত পদের সন্ধি যত বিতস্তি প্রমাণে। সন্ধি ছাড়ি ভিন্ন হয়ে.—চর্ম্ম রহে স্থানে n হস্ত পদ শির সব শরীর ভিতরে। প্রবিষ্ট হয়.—কৃর্মন্ধপ দেখিঞে প্রভূবে গ এই মত অন্তত ভাব শরীরে প্রকাশ। মনেক্তে শূক্তবা, বাক্যে সদা হা-হতাশ ॥ 'কাঁহা কঁরো, কাঁহা পাঙ ব্রজেন্দ্রন । কাঁছা মোর প্রাণনাথ মুরলী বদন ॥

কাহারে কহিব কেবা জানে মোর ছুধ। ব্রজেক্সনন্দন বিমু ফাটে মোর বুক॥" এই মত বিলাপ করে—বিহ্বল অস্তর। রায়ের-নাটক শ্লোক পড়ে নিরস্তর॥

উল্লিখিত পংক্তিনিচয়ে দিব্যোনাদ লীলার সংক্ষিপ্ত মশ্ম হত্রা-কারে বর্ণিত হুইয়াছে। কবিরাজগোস্বামী অস্তালীলায় ইহার বিস্তার করিয়াছেন। এই কয়েকটা ছত্র পাঠ করিয়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর দিব্যোনাদ-লীলাসম্বন্ধে এখানে একটা সংক্ষিপ্ত স্কৃটী করা ঘাইতে পারে, তদযথা—

- শেষ ঘাদশ বংসরকাল মহাপ্রভুর নিরস্তর শ্রীকৃষ্ণবিরহকর্তি।
- উদ্ধব-দশনে বিরহ-বিধুরা শ্রীমতী রাধিকার বিবিধ চেষ্টার স্থায় মহাপ্রভর বিবিধ দশা।
- ৩। বিরহোন্মাদ।
  - (क) जममश्री (म्ही।
  - ( থ ) প্রলাপময় বাদ।
- ৪। এীঅঙ্গে ভাবের প্রচার ও প্রভাব—
  - ( क ) ভাবাতিশয়ে রোমকূপে রক্তোদগম।
  - ( থ ) ভাবাতিশয়ে দম্ভ-শিথিলতা।
  - (গ) কণে কণে অঙ্কের কীণতা ও স্কুতি।
  - ( व ) অনিদা।
  - ( ও ) ভিভিতে औসুখ-সংঘর্ষণ।

- ( চ ) হস্তপদের অসাধারণ সন্ধি-শিথিলতা।
- (ছ) হস্তপদ ও শিরের দেহাভ্যস্তরে সঙ্কোচনবশতঃ কুর্ম্মরূপবং প্রতীয়মানতা।
- ে। প্রভূর দেহ চিদানন্দময় প্রাকৃত নহে।
  - (ক) বাস-ভবনের প্রাচীরত্ত্ত্তের দ্বার রুদ্ধ থাকা সত্ত্বেও নিশা ভাগে মহাপ্রভুর বর্হিগমন,—সিংহদ্বার ও সিন্ধু-নীরে পতন।
- ৬। ব্রহ্নভূমি-শ্বৃতির প্রবল প্রভাব।
  - (ক) চটকপর্বতে বৃন্দাবন-ভ্রম ও তদ্দর্শনে ব্যাকুলভাবে ধাবন :
  - ( थ ) छे प्रवन मर्भात वृक्तावन-ब्छान।
- ৭। স্বরূপের গান ও রামরাম্বের রুষ্ণ-কথা শ্রবণ।
- (ক) চণ্ডীদাস, বিষ্যাপতি, রাম্নের নাটক-গীতি, কর্ণামৃভ ও শ্রীগীতগোবিন্দের গান-শ্রবণে সাস্থনা।
  - ( থ ) রামরায়ের কৃষ্ণকথার সাম্বনা।
- ৮। इन प्रविनाती वित्रश्-श्रामा ।
- ১। বাহুজগং-বিশ্বরণ ও অন্তর্দ্দশা-সম্ভোগের আধিক্য।
- ১০। প্রগাঢ় নীরব তন্ময়ত্ব বা ব্রজরদের পূর্ণাস্বাদন।

অন্তালীলার উপসংহারে কবিরাজ গোস্বামী স্বয়ং যে স্ভী করিয়াছেন, তাহা আরও বিস্তৃত। তদ্যথা:—

চতৃদ্ধি দিব্যোমাদ আরম্ভ বর্ণন।
শব্ধীর হেথা, প্রভুর মন গেলা বন্দাবন ॥
তহি মধ্যে প্রভুর সিংহ্ছারে পতন।
অস্থি-সন্ধি-তাগি অমুভাবের উদ্গম॥

চটক পর্বত দেখি প্রভুর ধাবন। তহি মধ্যে প্রভুর কিছু প্রলাপ-বর্ণন ॥ **१क्षम्म १तिएक्स् उँछान-विवास्य ।** বুন্দাবন-ভ্রমে যাহা করিল প্রবেশে ॥ তহি মধ্যে প্রভুর পঞ্চেন্দ্রিয়-আকর্ষণ। **उक्टि मर्स्या देकल द्वारम** क्रका-अरब्रयन ॥ সপ্তদশে গাবী মধ্যে প্রভুর পতন। কৃশ্মকার অহুভাবের তাহাই উদ্যম। ক্ষের রূপগুণে প্রভুর মন আকর্ষিল। "কাসাঙ্গতে" শ্লোকের অর্থ আনেশে করিল॥ ভাবশাবলো পুন: किन প্রলপন। কর্ণামৃত শ্লোকের এর্থ কৈল বিবরণ ॥ অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে সমুদ্রে পতন। ক্লফগোপী জলকেলি তাহা দরশন।। তাহাই দেখিল ক্লফের বন্তভোজন। कानिया डेंग्रोरेना, প্রভু আইলা স্বভবন ॥ উনবিংশে ভিত্তো প্রভুব মূথ-সজ্বর্ষণ। क्रस्थत्र वित्रश्-कृ हि क्षानाभ-वर्गन ॥ বসস্ত রজনী পুপোভানে বিহরণ। ক্ষের সৌরভা লোকের অর্থ বিবরণ॥

ইত্যাদি বছবিধ অভুত ও অনৌকিক বাপোরে ব্রজরস-স্কান-সিভুর অনস্ত তরক শ্রীটেতগুচরিতামূতে পরিলক্ষিত হয়।

# চতুর্থ পরিচ্ছেদ

# বিরহ-বিভ্রম

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী অস্তালীলার চতুর্দশ পরিচ্ছেদের প্রারম্ভে লিথিয়াছেন:—

> ক্লফ্ল-বিচ্ছেদ-বিভ্রাস্ক্যা মনসা বপুষা ধিয়া। যদ্যদাধত্ত গৌরাঙ্গ স্তল্লেশ: কথাতে২ধুনা।

অর্থাং শ্রীকৃষ্ণ-বিচেছদ-বিভ্রান্তিবশতঃ শ্রীগৌরাঙ্গ মনের দ্বারা শরীরের দারা ও বৃদ্ধিদারা যাহা থাহা করিয়াছিলেন, অধুনা সেই সকল ব্যাপারের লেশমাত্র বলা যাইতেছে।

এই শ্লোকটার অর্থ বিশদরূপে ব্ঝিতে হইলে, কেবল উদ্লিখিত বঙ্গান্তবাদটা প্রচুর নহে। "রুষ্ণ-বিচ্ছেদ-বিল্লান্তি" পদের অর্থ বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে এবং সেই বিল্লান্তবশতঃ শ্রীগোরাঙ্গস্থদর কায়মনোবৃদ্ধি দারা যে সকল লীলা করিয়াছিলেন, তাহার লেশাভাস আস্বাদম করিতে চেষ্টা করিতে হইবে। কিছ এই ভাব-গন্তীর অতি হর্কোধ লীলারস আস্বাদন করা অতি ভাগ্য-বান্প্রেমিক ভক্তেরই শক্তির আয়ন্ত। তাই পৃ্ছাপাদ প্রত্থকার এই পরিচ্ছেদের মঙ্গলাচরণে লিখিরাছেন:—

জন্ম জন্ম স্বৰূপ শ্ৰীবাসাদি ভক্তগণ। শক্তি দেহ কৰি বেন চৈতক্স-বৰ্ণন॥ প্রভুর বিরহোন্মাদ, ভাব-গন্তীর। বুঝিতে না পারে কেহ যন্ত্রপি হয় ধীর॥ বুঝিতে না পারি যাহা বর্ণিতে কে পারে। সেই বুঝে, বর্ণে—চৈতন্ত শক্তি দেন যারে॥

মহান্থভব কবিরাজ গোস্বামীর এই উক্তি বর্ণে বর্ণে সন্তা।
তিনি এম্বের উপসংহারেও এই কথাই লিথিয়াছেন যথা :—

প্রভূর গন্তীর-লীলা না পারি ব্রিতে। বৃদ্ধি-প্রবেশ নাহি, না পারি বর্ণিতে॥

আকাশ অনস্ত তাতে থৈছে পক্ষিগণ।

যার যত শক্তি তত করে আরোহণ॥

ঐছে মহাপ্রভুর লীলা নাহি ওরপার।

জীব হইয়া কেবা সমাক্ পারে বর্ণিবার॥

যাবৎ বৃদ্ধির গতি তাবৎ বর্ণিল।

সমুদ্রের মধ্যে ধেন এক কণা ছুইল॥

শ্রীগোরাঙ্গলীলা স্বভাবতই অতি গন্তীর। মহাপ্রভুর বহিরঞ্গ শীলাবৈচিত্র্যাই বৃদ্ধির অপম্য। বিরহোন্দাদ অন্তরঙ্গ-লীলা—এই শীলা বর্ণনে জীবের সামর্থ্য নাই। তাই পূজ্যপাদ গ্রন্থকার মঙ্গলা-চরণে লিথিয়াছেন—

ৰূম স্বন্ধপ শ্ৰীবাসাদি প্ৰভূম ভক্তগণ।
শক্তি দেহ করি বেন চৈতন্ত বৰ্ণন॥ ;
ক্ষুতঃ এই ভাবগন্তীর একান্ত অন্তরন্ধলীশা-রসাম্বাদনে শ্ৰীশ্ৰী-

ভাগবতী কুপাই জীবের একমাত্র ভরসা। সর্ববিষর পরিত্যাগী,

ত্র গৌরলীলারসে নিমজ্জিত, একান্তী গৌরভক্ত শ্রীমৎ রঘুনাপের
নিত্যসঙ্গী শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর কুপাতেই এই লীলা বর্ণনা
করিরাছেন। তথাপি তিনি ইহার গুরুত্ব ও হুরধিগমাত্ব পদেপদেই
অফ্ডব করিরা শতবার নিজের দৈন্ত প্রকাশ করিরা গিয়াছেন।
এইরূপ ভাবগন্তীর বিষয়ে প্রবেশ-প্ররাস আমার স্থার নরাধম
বিষয়কীটের পক্ষে যে কত বড় তুঃসাহস, তাহা কে না ব্রিতে
পারে। কুমারসস্তবে উমাদেবী যথার্থই ধ্লিরাছেন:—

#### মনোর্থানামগতি ন বিষ্ণতে।

অর্থাৎ মনোরথের ত অগম্য স্থান নাই। তাই আমার ছার হিতাহিতজ্ঞানবিহীন হর্জনের এই হুপ্রদ্রাস। ভক্ত পাঠকগণ ক্ষমা করিবেন, আশীর্কাদ করিবেন এখং কৃপা করিয়া এ অধমকে কিঞ্চিং শক্তিপ্রদান করিবেন,—ইহাই প্রার্থনা।

কবিরাজ গোস্বামীর রচিত যে "ক্লফ-বিচ্ছেদ-বিজ্ঞান্তা।" শ্লোকটা উদ্ধৃত হইরাছে, তাহার একটুকু বিশদ ব্যাথা। না করিলে "দিব্যোন্মাদ" পদের অর্থ প্রকাশ করা সহজ হইবে না, স্কুতরাং এন্থলে উহার একটুকু আলোচনা করা বাইতেছে।

"শ্রীসরপদামোদর" গ্রন্থে নিবিরাছি, শ্রীপ্রীসেদীলা রিপ্র-লম্ভরসময়ী। শ্রীগৌরাঙ্গস্থদর গোপীভাবে প্রেমমর "সতাং শিবং স্থানরম্" তবের উপাসনা স্বীয় লীলার প্রকটন করিয়াছেন। বেলা-স্থের "সতাং শিবং স্কুলরম্" পদার্থ অনস্ত সৌন্দর্য্য-লীলারসং স্থাবি শ্রীক্লকতব্বেরই বাচক। ব্রজগোপীপণ এই সৌন্দর্যানার রসমন্ন বিগ্রহের উপাসনান্ন বিভোর থাকিতেন। শ্রীরাধিকা দিন-ধামিনী উন্মাদিনীর স্থান্ন ক্লফপ্রেমে মন্ত থাকিতেন, ক্লফ-বিরহে তাঁহার জগৎস্থতি বিলুপ্ত হইন্না গিন্নাছিল। শ্রীরাধিকার শ্রীক্লফ-মাধুর্থা-আন্যাদন—প্রেমজগতের অভূত অন্বিতীন্ন ব্যাপার। ক্লফ-প্রেমোন্মাদিনী শ্রীরাধিকার ভাব ও রসান্মাদনের নিমিত্তই শ্রীগোরাঙ্গ-জবতার। বিরহিণী শ্রীমতীর স্থান্ন দিব্যোন্মাদেই পৌরাঙ্গ-লীলার পূর্ণবিকাশ। কৰিরাজ গোস্বামী লিথিয়াছেন:—

অবতারের আর এক আছে মুখ্য বীক।
রিদিকশেখর ক্লফের সেই কার্য্য নিজ।
অতি গৃঢ় হেতু সেই—ত্রিবিধ প্রকার।
দামোদর স্বরূপ হৈতে বাহার প্রচার\*।
স্বরূপ গোসাঞ্জী প্রভুর অতি অন্তরঙ্গ।
তাহাতে জানে প্রভুর এ সব প্রসঙ্গ।
রাধিকার ভাব-মূর্ত্তি প্রভুর অন্তর।
সেই ভাবে স্ল্থ-ছ:থ উঠে নিরস্তর।
শেষ-দীলার প্রভুর ক্লফ-বিরহ-উন্মাদ।
ভ্রমমর চেষ্টা আর প্রলাপমর বাদ।

अीराम यज्ञश-मार्यामत्राः

রাধিকার ভাব থৈছে উদ্ধব দর্শনে।
সেই ভাবে মত্ত প্রভু রহে রাত্রিদিনে॥
রাত্রে প্রলাপ করেন স্বরূপের কণ্ঠ ধরি।
আবেশে আপন ভাব কহেন উঘাড়ি॥
যেই যেই ভাব উঠে প্রভুর অস্তর।
সেই গীত-শ্লোকে স্থথ দেন দামোদর॥

শীরাধাভাব-বিভাবিত শীশীমহাপ্রভুর নীলা-মাধুর্যা রসাম্ধর অনস্ত বিস্তার ও নিরস্তর উত্তাল-তরঙ্গ-মালার লেশভাসও হৃদয়ে ধারণা করা অসম্ভব। প্রভু, ক্ষণবিরহিণী রাধিকার ন্যায় দিবানিশি উন্মন্ত থাকিতেন, প্রবল অমুরাগ ও নিদারুণ উৎকণ্ঠায় বিরহিণীর স্থায় কত প্রকার চেষ্টা করিতেন, শীরাধিকার বিরহভাবে তিনি বিনাইয়া বিনাইয়া প্রাণবল্লভ শীক্তকের নিমিত্ত কত প্রলাপ করিতেন, এইরূপে দিবদের অনেক সময়েই তাঁহার বাহুজ্ঞান থাকিত না।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচরিতামৃত গ্রন্থের বিবিধ স্থানেই মহাপ্রভুর "ক্লফ্ট-বিচ্ছেদ-বিভ্রান্তির" ব্যাথ্যা করিয়া গিয়াছেন। মধা-লীলার দিতীয় পরিচ্ছেদে যাহা লিখিত হইয়াছে, আমরা বহুবার ভাহার উল্লেখ করিয়াছি যথা:—

শ্রীরাধিকার চেষ্টা যথা উদ্ধব-দর্শনে।
সেই মত দশা প্রভুর হয় রাত্রিদিনে॥
নিরস্তর হয় প্রভুর বিরহ-উন্মাদ।
ভ্রমময় চেষ্টা সদা প্রলাপময় বাদ॥
শাবার অস্ত্য-লীলার চতুর্দশ পরিচ্ছেদের প্রারম্ভে লিখিত হইয়াছে—

ক্লফ মথুরা সেলে সোপীর যে দশা হইল।
ক্লফ-বিচ্ছেদে প্রভুর সে দশা উপজিল ॥
উদ্ধব-দর্শনে মৈছে রাধার বিলাপ।
ক্রমে ক্রমে হৈল প্রভুর সে উদ্মাদ-বিলাপ॥
রাধিকার ভাবে প্রভুর সদা জ্বিমান।
সেই ভাবে আপনাকে হয় রাধা-জ্ঞান॥
দিব্যোম্বাদে উছে হয়, কি ইহা বিশ্বয়।
অধিরুঢ় ভাবে দিব্যোক্বাদ প্রলাপ হয়॥

অধিরচ তাব কাছাকে বলে, তাহা কছবার আলোচিত হইরাছে।
দিবোনাদের লক্ষণ অতঃপর বলা হইবে। বহাপ্রভুর দিবোমাদের আতাস হদয়ে ধারণা করিতে হইলে, শ্রীকৃষ্ণবিক্রহিণী শ্রীরাধার
অবস্থা প্রকণ করা কর্ত্তকা। শ্রীকৃষ্ণের স্থা, ভক্তপ্রেষ্ঠ উদ্ধরকে
দেখিয়া শ্রীরাধার হদয়ে বিরহ-মাতনা মে অভিনব অভ্ত দশায় পরিণত হইয়াছিল, সেই বিবরণ প্রবণ করা অতি প্রয়োজনীয়। কৃষ্ণবিরহে শ্রীমতী রাধিকার যেরপ দিব্যোমাদ ও বিত্রান্তি ঘটয়া ছিল,
শ্রীতাগবতের সেই মধুময়ী শীলা-কথা প্রেমিক ভক্তমাত্রেরই নিরস্তর
আবাত্য। শ্রীগৌরাক্রের দিব্যোমাদ-লীলায় সেই ভাব অধিকতর
শিষ্টাকৃত হইয়াছে।
ক্বিরাক্ত হইয়াছে।

কৃষ্ণ মথুরার গেলে গোপীর যে দশা হইল। কৃষ্ণ-বিচ্ছেদে প্রভুর সে দশা উপজিল। প্রিকৃত্য প্রেমিক্ডক পাঠকগণ, এম্বলে একবার শ্রীকৃষ্ণ-নীপার মাত্র পদাবলীর মর্ন্নোচ্ছাসের কথা শ্বরণ করুন। বিভাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতি অমরকবিগণের স্থামাথা মাথুর পদাবলীর প্রতিপদেই যে বিরহ-গীতির হৃদয়বিদারী তপ্তশাস প্রবাহিত হইয়াছে, জগতের অশুত্র তাহার তুলনা নাই। তেমন ব্যাকুলতা, তেমন গান্তীরতা, তেমন সর্বেক্সিয়শোষী বিরহাতিশয্য-বর্ণন-মহিমা আর ক্রাপি পরিলক্ষিত হয় না। পদকর্তাদের সেই দকল মাথুর পদাবলী হইতে ছই চারিটা পদ উদ্ভ করিয়া বজলোপীদের বিরহ বর্ণনা না করিলে অশু কোন প্রকারেই আমরা উহার ভাবলেশ প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইব না। কিন্তু তাহার পূর্বে আধুনিক বৈষ্ণব করি পরুষ্ক কমল গোস্বামিরুচিত দিক্যোনাদ গ্রন্থ হইতে এই সম্বন্ধে কয়েকটা গান উদ্ভ করিয়া দেওয়া যাইতেছে তদ্বথা:—

স্থি, ক্লম্প্রেম-স্থসাগন্ধে,—
সদা আমি মীনের মত ডু'বে শ্বইতাম।
তথন আমি ছঃথের বেদন জানতেম না গো।
ভারতাম এ সাগর কি শুথাইবে 
আমার এমনি ভাবে জনম যাবে।
(এই বৃন্ধাবন মাঝে।)

যথন উঠিত মানের তর্গ,
তথন কতইবা বাড়িত রগ।
— (বঁধুর মনে, আমার মনে)
ছিল প্রথর মুথর হুর্জন নিকর,
শারদ ভাত্তর প্রায় গো;—(তথন কতইবা ছিল)

হ'রে প্রবলপ্রতাপ, সদা দিত তাপ লা'গত না সে তাপ গায় গো।— ( কত জালাইত )

তথন শ্রাম নব জলধরে।
সদা থা'কত শীতল ছায়া ক'রে।
—( তাদের সে তাপ লাগবে কেন ?)—
সে যে লীলামৃত বরষিয়ে
আমার জুড়াইত তাশিত হিয়ে।
ছিল প্রেমবিবাদিনী পাপ ননদিনী
কুন্তীরিণীর মত ফি'রত;—
(সে সাগরের মাঝে)
সদা থা'কে তাকেবাকে দেখত তা'কে বা

সদা থা'কত তাকেবাকে দেখত তা'কে বাকে আপনি বিপাকে পড়িত। (পাপ ননদিনী) আমি ভাসিরে বেড়াতাম সথি,
একবার চাইতাম না পালটা আঁথি।
(পাপ ননদিনীর পাঁদে)

হার এমন সময়—
দারুণ অকুর আসিয়ে অগন্ত্য হইরে
গণ্ডুবে গ্রাসিয়ে গেল গো;
( আমার হ্রপের সাগর)
সেবে হ'রে নিল ইন্দু, শুধাইল সিন্ধু,
একবিন্দু না রহিল গো। ( আমার কপাল দোবে )

সেই স্থথের সাগর সথি শুখাইল,
এথন আমার মেঘের পানে চাইতে হ'ল।
( তৃষিত চাতকের মত )

আর একটী গানের ভাব এইরপ:—"সথি, শ্রীকৃষ্ণ আমার সদয়ের ধন। তিনি আমার উপেক্ষা করিয়া কোথায় গেলেন। তিনি বে আমার প্রাণবল্লভ। সথি, আমার একি হইল, কৃষ্ণ-বিরহে চারিদিক্ অন্ধকার দেখিতেছি। এখন কি করিয়া প্রাণধারণ করি? যাহারে না দেখিলে মূহুর্ত্তমাত্র সময়ও কোটিষ্প বলিয়া মনে হয়, চিত্তে কত উদ্বেগ হয়, এখন তাঁহার মূখখানি না দেখিয়া কিরপে জীবন ধারণ করিব। যদি তিনি ছাড়িয়া গেলেন, তবে এ জীবনে আর প্রয়োজন কি ? এখন আমি কি করি, কোপা যাই।"

নিতাসহচরী ললিতা পার্শে বিদিয়া শত প্রকার সাম্বনা করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহাতে খ্রীরাধার সাম্বনা হইল না, সাম্বনার শিশির-সম্পাতে বিরহের ভীষণ দাবানল নিভিল না, বালুকার বাঁধে সিন্ধুর উচ্ছাস থামিল না। খ্রীরাধার বিরহ-যাতনা ক্রমেই বাড়িয়া উঠিল। তিনি নম্বনজ্বলে বদনক্ষল পরিষিক্ত করিয়া গদ্গদম্বরে ললিতাকে বলিতেছেন:—

এখন আমার বেঁচে আর ফল কি বল, সঞ্জনি!
আমার বিচ্ছেদ জালায়, প্রাণ জালায়
কিবা দিবা কি রজনী, গো সঞ্জনি।
কুষ্ণশুক্ত বুলারণ্য
জীবন হলো প্রেমশুক্ত

আমার যথা গৃহ তথারণ্য

মরিলে বাঁচি এখনি—গো সজনি।

শ্রীরাধা, গত স্থাসোভাগ্যের কথা মনে করিয়া হৃদয়ের ছাক্র উষাড়িয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতে লাগিলেন.—

স্থি, আমি এই ব্রজ্মাঝে রমণী সমাজে
ছিলাম স্থামগঙ্কবিনী গো, সজ্জনি;
হলো দারুণবিধি বাম, হারাইলাম স্থাম
হ'লাম প্রেম-কাঙ্গালিনী গো—সজ্জনি।
স্থি গরল খাইন্ধে মরি কিংকা বিষধর ধরি
নইলে জনতল প্রবেশ করি

ত্যজিব জীবন এখনি, সঞ্জনি।

বখন বিরুক্তে বসিয়ে নয়ন মূদে দেখি তথন যেন প্রাণ স্কৃট গো। ও সে নটবর বেশে দাঁড়ায় এসে দেখি" দিয়ে গবে পীতাম্বর ববে পীতাম্বর

"কাঙে বিধুম্থি
একবার বদন তৃলে নয়ন মেলে দেখ দেখি' অমনি দেখি ব'লে যদি আঁথি মেলে দেখি দেখি দেখি করি পুন নাহি দেখি না দেখিলে দেখি দেখিলে না দেখি একি দেখি, বল দেখি।

এই বৰিয়া কাৰনভিষ্থে গ্ৰীৱাধা পাগণিনীৰ স্তায় ধাৰিতা

ইংলেন, তিনি কিয়দ্রে যাইয়া ক্ররীর ফ্রায় কাতরপ্রের কাঁদিয়া
 বলিলেন :—

কোথা दहेरन आननाथ, अरह निर्देश मूत्रनीतमन। रम्था मिरव आन त्राथ, अरह निर्देश मूत्रनीतमन॥

প্রেমিক ভক্ত-পাঠক, এম্বলে একবারে সেই খ্রীমন্মাধবেক্রপুরীর রচিত "অমে দীনদমার্জনাথ হে, মথুরানাথ কদাবলোক্যসে" পদটী শ্বরণ করুন।

ললিতা শ্রীরাধার নিতাসহচরী। গৃহে ও জ্বরণো বিরহে ও মিলনে ললিতা শ্রীরাধার মর্ম্ম-সখী। ললিতা শ্রীরাধার প্রেমমহিমা দেখিয়া বলিতেছেনঃ—

দেখ দেখি বিধুমুখীর প্রেমের মহিমা।

ক্রিভ্বনে রাধাপ্রেমের কেবা পার সীমা॥

বিসলে উঠিতে নারে কেহ না ধরিলে।

কৃষ্ণ-অন্থেমনে সেও যার সিংছ-বলে॥

কিন্তু কৃষ্ণ-বিচ্ছেদেতে কীণ কলেবর।

দেখ না চলিতে প্যারী কাঁপে থর-থর॥

এলায়ে পড়েছে ধনীর স্থানীল কেশ।

অম্বাপে কমলিনীর পাগলিনী বেশ॥

চকিত নরনে ধনী চারিদিকে চার।

ডেকে বলে প্রাণনাথ রহিলে কোথার॥

শীরাধা বাহজানহীনার স্থায় শীক্ষাবেষণে ক্রতগতিতে গমন করিতে লাগিলেন, তাহা দেখিয়া লণিতা বলিলেন :—

शैरत शैरत हल गङ्गामिनी। অমন করে য'াসনে য'াসনে য'াসনে গো ধনি। (তোরে বারে বারে বারণ করি রাই !) ( ধীরে ধীরে চল গজগামিনী ) একে বিষাদে তোর ক্লশতমূ মরি মরি হাটিতে কাঁপিছে জামু গো তুই কি আগে গেলে ক্লফ্ণপাবি (চঞ্চলা হইলি কেন!) না জানি কোন গহনবনে প্রাণ হারাবি॥ কত কণ্টক আছে গো বনে · ও রাই ফুটিবে ছটি চরণে কত বিজাতী ভুজঙ্গ আছে ও তোর কোমল পদে দংশে পাছে গো। (গহন-কানন মাঝে) হলো নয়নধারায় পিছল পথ:--( আর কাঁদিসনে গো, বিনোদিনী ) বলি য'াসনে রাধে এত ক্রত গো। भारतत्र काँर्य इंडि वाङ् थूरत्र ;— কমলিনী চলগো পথ নির্থিয়ে ॥ ( আমরা তো তোর সঙ্গে যাব )

এ স্থলে শ্রীচরিতামৃতে বর্ণিত নিম্নলিখিত পংক্তি নিচরে প্রিম পাঠকগণ একবার শ্রীশ্রীমহাপ্রভূর চিত্র দর্শন করুন তদ্যথা:— একদিন মহাপ্রভু সমুদ্রে যাইতে।
চটক পর্বত দেখিল আচম্বিতে।
গোবর্দ্ধন-শৈলজ্ঞানে আবিষ্ট হইলা।
পর্বত দিশাতে প্রভু ধাইঞা চলিলা।

এই শ্লোক পড়ি প্রভূ চলে বায়ুবেগে।
গোবিন্দ ধাইল পাছে, নাহি পায় লাগে॥
ফুকার পড়িল মহা কোলাহল হৈল।
যেই যাহা ছিল সেই উঠিয়া ধাইল॥
স্বরূপ জগদানন্দ পণ্ডিত গদাধর।
রামাই নন্দাই নীলাই পণ্ডিত শঙ্কর॥

প্রথমে চলিলা প্রভু যেন বায়্গতি।
স্তম্ভভাব যেন হৈল চলিতে নাই শক্তি॥
প্রতি রোমকৃপে মাংস ব্রণের আকার।
ভাহার উপরে রোমোলাম কদম্ব-প্রকার॥
প্রতি রোমে প্রস্তেদ পড়ে রুধিরের ধার।
কঠে ঘর্ষর,—নাহি বর্ণের উচ্চার॥
ছই নেত্র ভরি অঞ্চ বহয়ে অপার।
সমুদ্রে মিলিলা যেন গঙ্গা বমুনার ধার॥
বিবর্ণ, শন্থের প্রায় খেত হৈল অঙ্গ।
তবে কম্পা উঠে যেন সমুদ্র ভরঙ্গ॥

কাঁপিতে কাঁপিতে প্রভূ ভূমিতে পড়িলা। তবে ত গোবিন্দ প্রভূব নিকটে আইলা।

মহাপ্রভুর মহাভাব অতি গম্ভীর,—এ চিত্র অতি অভত অলৌকিক ও বিশায়জনক। আমরা এই সকল কথা অতঃপর বলিব।

এ স্থলে ক্লম্ভকমলের "দিব্যোমাদ" যাত্রা গানের আরও ত্ই একটা পদ উদ্ধৃত করা যাইতেছে। ক্লম্ভকমল গোবিন্দ দাদের একটা পদের অমুকরণে লিখিয়াছেনঃ—

যথন নব অন্বরাগে, হৃদয়ে লাগিল দাগে,
বিচারিলাম আগে পাছের কাজে।
(যা যা করতে যে হবে গো,—
সথি আমার বঁধুর লাগি।)
জানি প্রেম করে রাধালের সনে,
ফিরতে হবে বনে বনে গো
ভূজক কন্টক পঙ্কমাঝে।—(সথি আমার
যেতে যে হবে গো;—রাই বলে বাজালে বাঁশী)
অলনে ঢালিয়ে জল, করিয়ে অতি পিছল,
চলাচল তাহাতে করিতাম;—
(সথি আমার চলতে যে হবে গো;—
বঁধুর লাগি পিছল পালে)
ইইলে আঁধার রাতি, পথ মাঝে কাঁটা পাতি,
গতাগতি করিয়ে. শিথিতাম।

্ (সদা আমার ফিরতে যে হবে গো. কত কণ্টক-কামন মাৰে )

এনে বিষ-বৈদ্যগণে, বিসয়ে নির্জন স্থানে,

তন্ত্ৰমন্ত্ৰ শিথে ছিলাম কত।

( কত ষত্তন করে গো, ভুজঙ্গ দম্ম লাগি ) বঁধুর লাগি করলেম যত, এক মুখে কহিব কভ

হত বিধি সব কৈল হত।

( হার সে স্ব বুখা যে হল গো,---

স্থি আমার করম দোষে )

শতঃপরে রাসোৎসবে রুফান্বেষণের স্থায় শ্রীরাধ। বৃক্ষবল্লরীগণকে ক্লফের কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেম। ইহা দিব্যোমাদেরই প্রয়াস।

অতঃপরে কুমুমিত কানন সন্দর্শমে শ্রীমতীর পূর্বাস্থ্য-স্থৃতি উছ-লিয়া উঠিল। তিনি ললিতাকে বলিলেন, "স্থি এই কাননে কারু গোধের চড়াইতেন, এই কদমমূলে তিনি বেণু বাজাইতেন " যথা—

> এই কদম্বের মূলে, মিম্নে গোপকুলে চাঁদের হাট মিলাইত গো।

( मिक्रि मान कांशिन, --- वहे वाम वाम )

কড় প্রিয় সথার অঙ্গে, হেলাইয়া খ্রীব্দকে.

ত্রিভঙ্গ হইয়া দাঁড়াইত গো। (বঁধু কতই রঙ্গে)

ঘত সহচর সনে. ফুল ফলে দলে দলে,

কি কৌশলে সাজাইত গো।

1 1 T

তথন সে মুবলীধরে, সে, মুবলী ধরে,
নাম ধরে বাজাইত গো।
তথন শুনিয়ে মুবলী-ধ্বনি,
আমি হইতাম যেন পাগলিনী,
পথবিপথ নাহি জানি,
( অমনি বের হতাম গো, সথি বঁ ধুর লাগি )
সথি চলিতে চরণে কত, বিষধর বেড়িত
মণিময় ন্পুর মানি।
( কিরে চাইতাম নাগো চরণ পানে)
আমি আসিতাম বঁ শেরীর টানে।
তথন কেবা চাইত পথ-পানে॥
( মনের কতই বা স্থেধ)

শ্রীরাধার সদয়ে পূর্কাশ্বৃতি সহস্রধারায় প্রবাহিত হইল, তাঁহার স্বদয়ক্ষেত্রে ভাবের তরঙ্গ উঠিল, তিনি পূর্কাশ্বৃতির স্থপময়ী কথা বলিতে বলিতে আর বলিতে পারিলেন না, তাঁহার কণ্ঠ স্তম্ভিত হইয়া গেল, তিনি বিবশা ও মৃচ্ছিতা হইলেন। তাঁহার এই ভাব দেখিয়া ললিতা বলিলেন:—

দেখ না বিশাথে রাইরের কি ভাব হইন।
কি ভেবে স্থামভাবিনী নীরব রহিন।
শতমুধে কইতে ছিল পূর্ব স্থুখ কথা।
কহিতে কহিতে কিবা উপজিল ব্যাখা॥

শ্রীগোরাঙ্গ-লীলা লক্ষ্য করিয়াই যেন দিব্যোন্মাদ-যাত্রা-কাব্যের গ্রন্থকার শ্রীমৎ রুষ্ণকমল শ্রীরাধার এই বিপুল ভাবের বর্ণনা করিয়া-ছেন। যাহাই হউক, বিশাখা বলিতেছেন—

শুন গো ললিতে, রাধা প্রেমের সাগর।
ভাবের তরঙ্গ তাহে উঠে নিরস্তর॥
সারস পক্ষীর ধ্বনি করিয়ে শ্রবণ।
মুরলীর ধ্বনি তাঁর হৈল উলীপন॥

শ্রীমতী সারস পক্ষীর ধ্বনি শুনিয়া চমকিত হইলেন, মুর্বীর ধ্বনি মনে করিয়া স্তম্ভিত হইলেন, আবার রুষ্ণান্থেরলে ধাবিত হই-লেন। তিনি বলিলেন,—

> আমার বিলম্ব না সহে প্রাণে। আমি বের হলেম শ্রাম দরশনে॥

কিন্তু হই পদ যাইতে না যাইতে তিনি আকাশের দিকে চাহিলেন, গগনপটে স্থামজ্বলধর দেখিয়া তাঁহার গতি স্তম্ভিত হইল। ললিতা, বিশাধাকে ডাকিয়া বলিলেন, "বিশাধিকে, মেঘ দেখিয়া শ্রীমতীর এ দশা হইল কেন, শ্রীরাধা কথা বলিতে বলিতে নীরব হইলেন, চলিতে চলিতে চরণ থামিয়া গেল, মেঘের পানে স্থিরনয়নে চকিতের স্থায় তাকাইয়া রহিলেন।

প্রাচীন একটা গানে বর্ণিত স্বাছে স্বরূপ শ্রীগোরাঙ্গের ভাব দর্শন করিয়া শ্রীরামরায়কে বলিতেছেন—

> বল দেখি ভাই রামানন্দ প্রভূ কেন এমন হৈল। কৃষ্ণ কথা কৃইতে কৃইতে মেঘ দেখিয়া চলে পৈল।

শ্রীগোরাঙ্গের এই ভাষচ্ছবি কবি ক্ষঞ্চকমলের দিব্যোন্মাদ গ্রাপ্তে শ্রীরাধিকার প্রতিফলিত হইরাছে।

প্রেম-রস-নিবি শ্রীক্লফ-বিরহে শ্রীরাধার ক্লায়ে যে অপুর্ব প্রান্তি উপজাত হইয়াছিল, সেই মহাভাব অভিবাক্ত কয়া মানবভাষার শ্ৰীরাধা শ্লফ-প্রেমে উন্মাদিনী হইলেন, শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে তিনি চারিদিক্ কৃষ্ণময় দেখিলেন, তাঁহার হৃদয় শ্রীকৃষ্ণের মাধ্যারসে পরিষিক্ত হইয়া গেল। ऋष-জান, রুষ্ণ-গান, তাঁহার সমগ্র হাদর জুড়িয়া বদিল; বাছজগতের অক্তিম ক্লফময়ী খ্রীমতী রাধিকার মিকট তিরোঁহিত হইদা গেল। তিনি "হা কৃষ্ণ, কোথা ফুঞ্ম ৰলিয়া ছাহাকান্ত করিতে কন্নিতে ব্রজের গছন কাননে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার কুম্বমকোমল চন্দ্রণে কাননের কঠিন কণ্টক বিদ্ধ হইতে লাগিল, কিন্তু তিমি তাহাতে বিশূমাত্রও কষ্ট সমুভব क्तित्राम मा। विषवत जुक्क जीवनकना विश्वात कतिया ठाँशांत्र পুরোভাগে গর্জিন্না উঠিল, তিনি তাহা দেখিয়াও দেখিতে পাইলেন না। জীৱালা জানেদ না তিনি কোথায় যাইতেছেন, তিনি জানেন না বপুর হইতে কতদুর আসিয়াছেল। তিনি কেবন এক কৃষ্ণ ভাবনায় নিময়, তাঁহার চিত্ত কেবল এফ্রিক প্রাপ্তির জ্ঞাই বাাকুল।

প্রিন্ন পাঠক! আপদি পতঞ্জলির যোগশাস্ত্র পাঠ করিয়াছেন, যোগীর যোগের একতামতার কথা ওনিরাছেন, বেদান্তীর অবৈতদিন্দির অবস্থার কথাও ওনিরাছেন, কিছ শ্রীরাধার এই মাধুর্যমরী একতানতার গান্তীর্যমন্ন মহাভাব কোন দর্শন শাস্ত্রে দেখিতে পাইরা
ছেন কি ? এমন ভাব মহামাধুরীমরী একতানতা অভ কুত্রাপি

পরিলক্ষিত হয়না। বেদান্তের সাধকগণ হাদরের মূল উন্মূলন করিয়া, হাদরের স্বাভাবিকী কুমুমকোমনা বৃত্তিগুলিকে উৎপাটিত করিয়া স্বীয় লক্ষ্যাভিমুথে অগ্রসর হয়েন। এই প্রকার সাধনা যে স্বাভাবিক তাহা সহজেই বুঝা বার, কিন্তু বৈঞ্চব সাধকের আদর্শ উপাসিকা শ্রীরাধার কৃষ্ণপ্রাপ্তি-সাধনা কেমন স্থলর, সুমধুর অপচ বিশ্ববিশ্বতিকরী, তাহা কৃষ্ণলালা-পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন।

যাহা হউক, জীরাধা ক্ষণভাবনায় নিমগ্ন হইয়া যথন গহনবনে অভিসার করিলেন, তথন স্থদ্রে নীলাকাশে একথানি অভিনব স্থানল মেঘ দেথা দিল। সহসা জীরাধা আকাশপানে দৃষ্টিপাত করিলেন, আর অমনি তাঁহার হদরে জীক্ষণ-ফুর্তির এক গৃঢ়গভীর প্রবল প্রবাহ থরতরবেগে প্রবাহিত হইল। জীরাধা চলিতে চলিতে আর চলিতে পারিলেন না, তাঁহার গতি স্তম্ভিত হইল, তিনি এক-দৃষ্টে মেঘপানে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার নয়নযুগল হইতে মিলমুক্তার মোহনমালাবিনিন্দী অক্রমালা গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। তথন বিশাধা জীরাধার এই স্থগিত, চকিত, স্তম্ভিত ভাব দেখিয়া বলিলেন—

দেখ দেখি শ্রীরাধার, কিবা প্রেম অসাধার,
কত ধার বহে তিলে তিলে।
দে'খে নবজনধর, তেবেছে মুরলীধর,
অত:পর আসি দেখা দিলে॥
ইক্রথম দেখে ধনী, তাবে শিথি-পুক্ত-শ্রেণী
শোভে কিবা চুড়ার উপর।

বকশ্রেণী বার চলে, ভাবে মুক্তাহার দোলে
বিহাং দেখি ভাবে পীতাম্বর॥
হেমতকু রোমাঞ্চিত, প্রাফ্ল কদম্ব জিন্ত
যথোচিত শোভিত হইল।
ক্ষুক্ক দেহে লুক্ক মনে, অনিমেধে হুনমুনে,
মেম্বপানে চাহিয়া রহিল।

প্রির পাঠকমহোদর! বাহুজগতে ও অন্তর্জগতে বে কি
গৃঢ় সম্বন্ধ বিজ্ঞমান আছে, তাহা আপনাদের অবদিত নয়। প্রাক্ততির সহিত মানুষের মন একটা অতি স্ক্রাবন্ধনে সম্বন্ধ রহিয়াছে।
ভাবপ্রাব্দ হৃদয় বাহুজগতে নিজের ভাবযোগ্য পদার্থ প্রতাক্ষ
করিয়া থাকে। বমুনা-জাইবীর কলকলকুলুকুলুনাদ কাহারো
ক্রদয়ে শান্তির নির্মাল-স্থা সেচন করে, আবার কাহারও ক্রদয়ে
অতীত স্থ-শ্বতির মর্ম্মদাহী বৃশ্চিক— দংশন-জালা জালিয়া দেয়।
ঐ কুস্থমকাননের কোমলপ্রাণ, সরলতামাথা স্বন্ধি যৃথিকার কোমল
লাবণ্য, কাহারও হৃদয়ে ভগবং-প্রীতির পবিত্র ভাব উদ্রেক করে,
জাবার কেহ উহার সেই চলচল লাবণ্যমাথা সমজ্জ হাসির রেথা
দেখিয়া বিগতে স্থপশ্বতির মুর্ম্মরনাহে অধীর হইয়া উঠে।

গগনপটে নবীন মেঘের মোহন মৃত্তি দেখিরা শ্রীরাধার রুঞ্চল্রান্তি উপস্থিত হইল, তিনি মনে করিলেন তাঁহার সেই হারানিধি, নয়ন মণি, প্রাণ-বল্লভ শ্রামস্থলর বৃষি এতদিনে দেখা দিলেন। তিনি ললিভাকে ডাকিয়া বলিলেন—"স্থি মাহার জন্ত ভ্রেম্যাগরে ভাসিতে ভাসিতে এই গহনবনে উপস্থিত হইরাছি, এতদিন পরে,

ट्रिके कट्ठांत मिर्फन्न जेतनथ आमात्मत त्मों जातान निवाहन, ঐ দেখ--

> কিবা দলিত কজন, কলিত উচ্ছন, সজল জলদ-খামল ফুন্র বেন বকালী স্থিত ইন্দ্রধন্ত্রত ভডিত জডিত নব জলধর। সুল মুক্তাহার গুলিতেছে গলে, জ্ঞান হয় যেন বকপংক্তি চলে. চুড়ায় শিথগু ইন্দ্রের কোদণ্ড, সৌদামিনী কান্তি ধরে পীতাম্বর।

জীরাধা মেঘ দেখিয়া রুষ্ণ-ভ্রমে বলিতে লাগিলেন--

এস এস গোপীর জীবন দাও গোপীগণে জীবন এস দেখে জুড়াই জীবন ওষ্ঠাগত হয়েও জীবন

কেবল দেখ্ৰ বলে যায় নাই জীবন।

কিন্তু ক্লফ্টেমন নিকটে আমিলেন না, তিনি যেথানে ছিলেন, সেইখানেই রহিলেন। শ্রীরাধা বলিতেছেন:-

> কি ভাবিমে মনে, দাঁড়ায়ে ওথানে ; এস হে, একবার নিকুঞ্জকাননে কর পদার্পণ। একবার আসিয়ে সমকে, দেখিলে স্বচকে ্জানবে, সুবে কৃত হঃথে রক্ষে করেছি জীবন। 🐩

ভাল ভাল বঁধু, ভাল ত আছিলে, ভাল ভাল সময় আসি দেখা দিলে ; আর ক্ষণেক পরে দেখা দিলে স্থা

দেখা হত না।

তোমার বিরহে সবার হত যে মরণ। আমার মত তোমার অনেক রমণী, তোমার মত আমার তুমিই গুণমণি; (यमन मिनमिन क्र कमिनी, কিন্ত কমলিনীগণের একই দিনমণি: দেখ নেত্ৰপলকে যে নিন্দে বিধাতাকে. এত ব্যাঙ্গে দেখা সাজে কি তাহাকে. रेथु यारहाक दम्था हरला, इथ मृद्ध रगल, ষাক্ হে, এখন গত কথার আর নাহি প্রয়োজন। আমার হাংকমলে রাখিয়ে এপদ, তিল আধ ব'সো ব'সো হে শ্রীপদ, ना प्रविष्य शन इन य विशन, म विशेष चूठारेव मिदि शिष ; ষম্পপি ৰিরহে তাপিত ফ্রন্য, তাহে তাপিত না হবে পদম্বয়. কোটি শশি-স্থশীতল, তোমার পদতল, একবার পরশেই শীতল হইবে এখন।

জীরাধা কাতরপ্রাণে ব্যাকুলভাবে ক্লফল্রমে মেখকে সম্ভাষণ

ক্রিয়া কত কথা বলিতে লাগিলেন, কোনও উত্তর না পাইয়া ৰলিলেন---

> এই যে নবভাব সব দেখালে বুন্দাবনে. বঁধু মান করে কি মৌনী হয়ে দাড়ায়ে রলে ওথানে।

মানে যে কাঁদায়েছিলাম. পারে ধরে সাধারেছিলাম. কেঁদে কি তা শোধ করিলাম.— এখন ধরতে হবে কি চরণে। \* \* \*

পুরুষ হয়ে মান করে, নারী সাধে চরণ ধরে.

হবেনা তা ব্রজ্পুরে, গোপী যদি মরে প্রাণে।

মেঘ ধীরে ধীরে গগনপথে চলিয়া যাইতে লাগিল, উহা দেখিয়া শ্রীরাধার প্রাণ চঞ্চল হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, সথি ঐ দেথ নিঠুর ধীরে ধীরে অন্তদিকে যাইতেছে, আমরা ত উহাকে ধরিতে পারিলাম না ৷ তবে এই কৃষ্ণ উপেক্ষিত জীবনধারণে আর প্রয়ো-্জন কি 🔈 মেঘের প্রতি লক্ষ্য করিয়া শ্রীরাধা বলিভেছেন—

> ওংহ তিলেক দাঁডাও দাঁডাও হে. অমন করে যাওয়া উচিত নয়।

> > —( দাঁড়াও হে ছখিনীর বঁধু )

ওছে বে যার শরণ লম্ব. ্নিঠুর বঁধু, বল তারে কি বধিতে হয়। একবার বিধুবদন তুলে চাও

— ( जत्मत्र मञ (मर्थ नरे ८२ )—

গোপীগণের প্রেমের মরণ দেখে যাও।

বলিতে বলিতে প্রীরাধা মৃচ্ছিতা হইলেন। ললিতা বিশাখা প্রভৃতি স্থীগণ অতি ব্যস্তভাবে প্রীরাধাকে কোলে তুলিয়া লইলেন এবং তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন—

রাই গো, অঙ্গের অম্বর সম্বর সম্বর,
ও তুই বাঁচলে পাবি তোর সে পীতাম্বর।
বলি শুন বিনোদিনী, গেছে এত দিনই
রাধে কেন উন্মাদিনী হয়ে তাঞ্জিবি কলেবর।

- —( সে বঁধুর লাগি )
- —( কেন মেঘ দেখে রাই এমন হলি )
- —( কাল মেঘ বুঝি, তোর কাল হইল)
- ---( তোরে কেন বনে মোরা এনেছিলাম )
- —( বুঝি বনে এনে তোরে হারাইলাম )

শীরাধার মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইল না। তথন স্থীগণ বহুষত্বে শীক্ষণ ধ্বনি করিয়া,ক্ষণেকের নিমিত্ত শীরাধাকে সচেতন করিলেন, কিন্তু পরক্ষণেই আবার তাঁহার মূর্চ্ছা হইল। এই সময়ে শীরাধার বে অবস্থা ঘটয়াছিল, স্থীদের একটী গানে তাহা অভিব্যক্ত হইয়াছে, তদ্বখা—

মরি কি হল, কি হল, হায় হায় স্থি, দ্বা এসে ভোৱা দেখ দেখ দেখি.

ওমা একি দেখি বুঝি বিধুমুখী, হুখিনীগণে কি উপেখিয়া যায়। भ'रम भ'रता धनीत यमन ज्रवा. (मथना त्यरगरह मगरन मगन। প'ডে ধরাসনে বিচ্ছেদ হুতাশনে. বুসময়ীর বুস নাই বুসনায় ৷ শীৰ্ণ কলেবর কাঁপে থৰ্থৰ, হ'লে একি জর করলে জরজর ; তু নয়নে ধারা বহে দরদর, সত্তর ইহার উপায় কর কর. ধনীর প্রতি লোমকৃপ যেন ব্রণরূপ, রুধির উদগম তাহার উপর: ্গোবিন্দ বলিতে চাহে উচ্চৈঃস্বরে মুখে নাহি দরে কেবল পো পো করে; विश्रम्थ दश्दत समग्र विमात. আজ বুৰি রাধারে বাঁচান না যায়। স্থবৰ্ণ জিনিয়ে স্থবৰ্ণ যে ছিল. प्तिथ प्र स्वर्म विवर्ग इंहेन : কর্ণযুগে ধনীর না পশিল ধ্বনি. कमिनी नवनकमन मुनिन।

শ্রীরাধার বিরহবিধুর ভাবচ্ছবি শ্রীমৎ কৃষ্ণকমল গোস্বামীর রচিও দিব্যোন্মাদ বা রাই-উন্মাদিনী গ্রন্থে এইরূপে অকিত ইইয়াছে। উক্ত গ্রন্থ হইতে এই অংশটুকু উদ্ধৃত করাই এ স্থলে আমাদের উদ্দেশ্য ছিল।

গ্রন্থকার শ্রীটেতক্সচরিতামৃতে বর্ণিত শ্রীক্রঞ্চ বিরহ্বিল্রাস্ত গৌরচন্দ্রের চিত্র মানসনেত্র-সমক্ষে রাথিয়াই এই দিব্যোল্ঞাদ-বিল্রাস্তা শ্রীরাধার চিত্র অন্ধিত করিয়াছেন। এমন কি তিনি শ্রীটেতক্য-চরিতামৃতের ভাষা পর্য্যস্ত গ্রহণ করিয়াছেন। মেদে রুঞ্চল্রাস্তির পদটী শ্রীচরিতামৃতের পদেরই প্রতিধ্বনি। এরপ ভাব ও ভাষার প্রতিধ্বনি উক্ত গ্রন্থের বহুস্থলেই পরিলক্ষিত হয়।

আরও দেখুন:--

"গোৰিন্দ ৰলিতে চাহে বারবারে,
মুখে নাহি সরে স্বধু গো গো করে,
বিধুমুখ হেরি পরাণ বিদরে,
আজ বুঝি রাধারে বাঁচান না যার।"

আজ ব্যুম রাবারে বাচান দা বার

আঁচরিভাষ্তে মহাপ্রভুর চিত্র দেখুন :—
প্রেমাবেশে মহাপ্রভুর গরগর মন।

ামাত্রিক করি করে:জাগরণ॥

ারাত্রি করে ভাবে মুখ সংঘর্ষণ।

গো গো শব্দ করে শ্বরূপ শুনিল তথন॥

এতবাতীত আরও বচ্ত্বলে শ্রীচরিতামৃতের ভাব ও শব্দসম্পর্বির বর্ণসৌন্ধ্যে ক্লফকমলের এই দিব্যোন্মাদ গ্রন্থ চিত্রিত হইরাছে। কবি ক্লফকমলের রচিত গানগুলি শ্রীচরিতামৃতের ভাষ্য, বিবৃতি ও বার্ত্তিক বরুপ।

কিন্তু শ্রীচরিতামতের ভাবগান্তীর্যা দিব্যোন্মাদগ্রন্থে পরিলক্ষিত হয় না। এই গ্রন্থে বর্ণিত ক্লফ্ষ-বিরহ-বিভ্রাম্ভা শ্রীরাধার চিত্র ক্লফ্ষ-বিরহবিভ্রান্ত মহাপ্রভুর ছায়াভাস মাত্র। শ্রীচরিতামূতে বর্ণিত শ্রীগোরাঙ্গের রুষ্ণ-বিচেছদ-বিভ্রম আকাশের স্থায় অনন্ত প্রসারী. সাগরের স্থায় অনন্ত গন্তীর এবং সাগরতরক্ষের স্থায় বিশাল ও মহান্। শ্রীরন্দাবনের যমুনাতটবর্ত্তী নিভৃত নিকুঞ্জের ভাবোচ্ছাস, নীলাচলে স্থনীল জলধি-তটে বিপুল সাগর-তরক্ষে পরিণত হইয়াছিল। মহাপ্রভুর ক্ষণ-বিরহবিভ্রম বিশাল ও মহান্। আকাশে শ্রামল নবঘন দেখিলে শ্রীমতীর কৃষ্ণফুর্ত্তি প্রগাঢ়তর হইয়া উঠিত ; নীলা-চল-চরণপ্রান্তবাহী উত্তালতরক্ষসম্বূল নীলামুরাশি দর্শন করিলে এখনও ভাবুক ভক্তগণের হৃদয়ে কিয়ংপরিমাণে তদ্রপ রুষ্ণ-বিরহ-বিত্রাস্ত মহাপ্রভুর প্রেম-তরক্ষের লীলাশ্বতি সমুদিত হয়। উহা সমুদ্রের স্থায় অনম্ভ বিস্তার এবং সমুদ্রের স্থায় অনস্ত ভাবের উত্তাল-তরঙ্গে নিরন্তর বিক্ষুর। এ চিত্র তুলিকায় অঙ্কিত হয় না, এই চিত্রের অনির্বাচনীয় সৌন্দর্য্য ও অনস্ত মাধুর্য্য ভাষায় প্রকাশিত रुष्ट्र ना।

# পঞ্চম পরিচ্ছেদ

## বিরহ-গীতি

শ্রীমন্ত্রাগবতের ভাব অবলম্বন করিয়া সহস্র সহস্র কবি ভারত-নর্ষের বিবিধ ভাষায় খ্রীরাধার ক্লফ-বিরহ বর্ণনা করিয়াছেন। সমগ্র দেশের পল্লীতে পল্লীতে এখনও দেই সকল কবিতার কি-জানি-কেমন এক উন্মাদিকা শক্তি নরনারীর হৃদয় উদাস করিয়া তোলে. ---সে ঝঙ্কারে ধেন কোন অজ্ঞাত অথচ চিরপরিচিত ভূবনমোহন প্রোণরাম প্রাণের স্থাকে পাইবার জন্ম প্রাণ ব্যাকুল হইয়া পড়ে। এখন ও সেই সকল পদাবলী কত শত নরনারীর স্থানমিতি ভাব-সিন্ধুর তরঙ্গ-লীলা প্রকটন করিয়া দেয়। ভারতবর্ষের সর্বতেই, সকল ভাষাতেই এক্লিঞ্চ-শীলার এই বিরহগীতিকার বিযাদ-ঝন্ধার শুনিতে পাওয়া যার। প্রেমমর প্রাণবল্লভের বিরহে বিরহ-বিধুরার প্রাণের দেই আকুলব্যাকুল-ভাব-ব্যঞ্জক মর্মোচ্ছাস সকল দেশের কৰিদেরই কাব্যের বর্ণনীয় বিষয়ের উচ্চাক্ষের মধ্যে পরিগণিত হইরাছে, সকলেই এই শ্রেণীর কবিতায় পাঠকের ও শ্রোভবর্ণের হাদর স্পর্শ করিতে সমর্থ হইয়াছেন এবং জাঁহাদের চিত্তে বিরহ-বিষয়ক বর্ণনানিহিত ভাবের নানাধিক পরিমাণে প্রতিধ্বনির সঞ্চার করিকেও সমর্থ হইয়াছেন।

কিন্তু এক্ষেত্রে বঙ্গীয় কবিগণের আসনই সর্কোপরি। প্রেমগীতির কোমলপ্রবাহ বঙ্গের কোমল ভূমিতে যেরপ গৌরবমর
তরঙ্গ তৃলিয়া প্রবাহিত ইইয়াছে, জগতের অন্যন্ত কোথাও সেরপ
পরিলক্ষিত হয় না। শ্রীভগবানের মঙ্গলময় বিধানে বঙ্গদেশই
ভগতের প্রেমধর্ম-শিক্ষাদীক্ষার শ্রীপাটম্বরূপ। এখানে প্রেমগীতি,—আমোদ-প্রমোদ উপভোগের সঙ্গীতাঙ্গ নহে;—এখানে
উহা উপাসনার প্রধানতম অঙ্গ,—উহা প্রেম-ধর্ম-শিক্ষার মহামস্ত্র।
ইহাতে চিত্তরূপ দর্পন মার্জিত হয়, ভবমোহ-দাবাগ্নি নির্কাপিত হয়,
শ্রেরপ কৈরবচন্দ্রিকা বিতরিত হয়, উহা বিভাবধ্ সরস্বতীর জীবন
স্বরূপ। উহাতে আনন্দান্থি বর্দ্ধিত হয়, প্রতিপদে পূর্ণামৃত আস্থাদিত হয়, এবং সকলের আত্মাই এতন্দারা স্লপিত হয়। বাঁহার
আবির্ভাবে জগৎ প্রেম-ধর্মের সারমন্ত্র শিক্ষা পাইল, এই সকল সারগর্ভ সত্যবাক্য প্রেমময় শ্রীগোরাঙ্গ মহাপ্রভূর নিজের উক্তি। তিনিই
বিলয়ছেন:—

চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমোহাদাবাগ্নি-নির্কাপণং শ্রেষঃকৈরব চক্সিকা-বিতরণং বিষ্ণা-বধ্-জীবনম্। আনন্দামুধি-বর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনম্ সর্কাস্থ্যপনম্ পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্তুনম্॥

প্রেমমর মহাপ্রভূ শীরুঞ্জ-দন্ধীর্ত্তন প্রচারের নিমিত্ত শীর আবি-ভাবের পূর্ব্বে ও পরে, এদেশে প্রধামধুর অকৈতব-ক্ষণ্ডেম-গীতি-রচয়িতা শত শত কবি প্রেরণ করেন। প্রেমিক-ভক্ত ও হৃদয়বান্ বাদ্যালী কবিরা এদেশে প্রেমকবিতার বে মলাকিনী-স্রোত-ধারা প্রবাহিত করিয়া গিয়াছেন, এখনও সহস্র সহস্র ভক্তের তাহাই আবাছ এবং তাহাই উহাদের অন্তরাত্মার একমাত্র উপজীব্য। এহলে পদ-রচিম্বত্বর্বের মোহনমাধুর্য্যময় সরস পদ-কবিত্তের সারভাগ;—বিরহবিধুরা শ্রীরাধার বিরহবর্ণনাত্মক কতিপয় পদ উদ্ভক্রিয়া আলোচ্য বিষয়ের পৃষ্টিসাধন করিতে প্রয়াস পাইতেছি।

শ্রীকৃষ্ণ মথুরার যাইবেন এই সংবাদেই শ্রীরাধার ক্রদর কাঁপিরা উঠিল। অক্রের আগমন বার্তা শুনিয়াই শ্রীরাধা বিরহভরে অধীর হইয়া উঠিলেন। পদকর্তা গোবিন্দদাস নিয়লিখিত পদে এই ভাব বর্ণনা করিয়াছেনঃ—

না জানিয়ে কো মথুরা সঞ্জে আওল
তাহে হেরি কাহে জীউ কাঁপ।
তবধরি দক্ষিণ পরোধর ফ্রয়ে
লোবে নয়নযুগ ঝাঁপ।

স্থি, মথুরা হইতে কি-জানি-কে আদিয়াছে, তাঁহাকে দেখিয়া আমার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিয়াছে, দেই হইতেই আমার দক্ষিণ পয়ো-ধরে স্পন্দন হইতেছে, নয়নজলে নয়ন বাঁপিয়ে পড়িতেছে। ইহা অবস্তুই ঘোরতর অমঙ্গলের লক্ষণ, সন্দেহ নাই; কিন্তু—

> সম্ভনি অকুশল শত নাছি মানি; বিপদক লাখ তৃণ্ছ কব্নি না গণিয়ে কামু-বিচ্ছেদ হোৱ জানি।

শ্রীকৃষ্ণ-বিরহের স্থার কোন অকুশলই শ্রীরাধান নিকট কেশ-জনক নহে, তিনি, অস্থান্ত লক্ষ্ণ লক্ষ্ণ বিপদক্ষেও তুদ্ধ করেন।

পাছে বা এক্লিফের সহিত বিচ্ছেদ হয়, এই ভয়ে তিনি সর্ব্বপ্রকার বিপদকেই তুণের স্থায় মনে করেন। কিন্তু শ্রীরাধার হাদয় আজ বিচলিত হইয়াছে। বিপংপৃতনোশ্মুখ ব্যক্তির হৃদয়ে, বিপদ উহার পূর্বাভাস পূর্বেই প্রতিফলিত করিয়া দেয়। শ্রীরাধার চিত্ত চঞ্চল रहेम्रा উঠिन। তিনি বাাকুলভাবে ব্যাকুল হৃদমের কথা প্রকাশ করিয়া বলিতে লাগিলেন :--

সজনি—কিয়ে খর বাহির চিত না রহে থির

জাগরে নিন্দ না ভাষ।

গড়ল মনোরথ তৈখনে ভাঙ্গত

কিয়ে স্থি করব উপায়॥

প্রিমজনের বিরহ-ভাবনায় চিত্তের যেরূপ ব্যাকুলতা অধীরতা ও অম্বিরতা পরিলক্ষিত হয়. গোবিন্দদাস এ স্থলে অল্লাক্ষরে তাহার পরিফুট চিত্র আঁকিয়া তুলিয়াছেন।

উপসংহারে লিখিত হইয়াছে:--

কুস্থমিত কুঞ্জে অমর নাহি গুজুরে

সখনে রোয়ত গুকসারী।

গোবিনাদাস কহ আনি স্থি পুছ্

কাছে এত বিধিনী বিধারী॥

त्राविकामात्मत्र এই ভাবাস্থক आत्रक अविष् भन आह्म। জীরাধা বিষাদিনী সধীর সমক্ষে বলিভেছেন :--

> ৰাপল উত্তপত লোৱে 🐧। ৈকছে করত হিয়া ি<sup>লিতেছে</sup>' 'ৰ ॥

শ্রীরাধা সথীকে বলিতেছেন, সথি নয়নজলে আমার নয়ন খাঁপিয়া বাইতেছে, ছদয় যে কেমন করিতেছে, তাহা কিছুই ব্নিতে পারিতেছি না" এই বলিয়া শ্রীমতী নীরব হইয়া ঝাকুলভাবে সথীর মুথের পানে চহিরা রহিলেন। সরলা ব্রজবালিকা ভাবিবিরহ-বেদনায় একবারে অধীর হইয়া পড়িয়াছেন, তিনি সধীর নিকট আখাস পাই-বেন মনে করিয়া মনের হুঃথ জানাইলেন। কিন্তু সথী তাহার কোন কথার উত্তর না দিয়া বিষপ্পভাবে অবনতমুথে ভূমির দিকে চাহিয়া রহিলেন। শ্রীমতী সথীর মনের ভাব ব্রিয়া বলিলেন:—

তঁহ পূনঃ ক্রি করবি গুপতহি রাথি।
তত্ত্ব মন হছ মুঁঝে দেওত সাথী॥
তব কাহে গোপসি কি কহব তোর।
বজরক বারণ করতলে হোর ?॥
জাত্ত্ব বে সথি মৌন কি ওর।
পিরা পরদেশিরা চলব পোহে ছোড়॥

সধি, নীরব রহিলে কেন? তুমি গোপন করিয়া আর কি করিবে ? কপালে যাহা মুটিবে, আমার শরীর ও মন এই উভয়ই তাহার সাক্ষা দিতেছে। হাত দিয়া কি বজ্র নিবারণ করা যায় ? আমি বুঝিতে পারিয়াছি, আমার প্রিয়তম প্রাণবল্লভ আমাকে ছাড়িয়া বিদেশে যাইতেছেন।"

গোবিন্দদাসের আরও করেকটী পদ এছলে উদ্ভ করা যাইতেছে—

বাহে লাগি 🚉 ক্র গঞ্জনে মন রঞ্জলু ক্রিয়ে নাহি কেল। বাহে লাগি কুলবতী বরত সমাপল্
লাজে তিলাঞ্জলি দেল ॥
সজনি, জানলু কঠিন পরাণ।
বজপুর পরিহরি মাওব সো হরি
শুনইতে নাহি বাহিরান॥
যো মঝু সরস সমাগম-লালসে
মণিময় মন্দির ছোড়ি।
কণ্টক কুঞ্জে জাগি নিশি বাসর
পন্থ নেহারত মোরি,॥
বাহে লাগি চলইতে চরণে পড়ল ফণি
মণি মঞ্জীয় মানি।
গোবিন্দদাস ভণ কৈছন সো দিন
বিছোরব ইহ অসুমানি॥

রুষ্ণগতপ্রাণা রুষ্ণকলঙ্কিনী শ্রীরাধার এই ভাবী বিরহভাবনাত্মক পদটা প্রতপ্ত মন্দ্রোচ্ছাসের একটা অত্যুচ্চ দীর্ঘনিশ্বাস। ইহার অঙ্গরে অঙ্গরে শত শত মর্দ্রগাথা বিরাজমান: শ্রীরুষ্ণের নিমিত্ত শ্রীরাধা লোকাপেক্ষা ত্যাগ, গুরুগঞ্জনার ও হুর্জন নিন্দার উপেক্ষা, কুলবতী ব্রতপরিহার, এমন কি রমণীর আন্তরিক ধর্ম লজ্জা-বিসর্জন পর্যান্ত, করিয়াছিলেন,—এমন যে যুগ্রুগান্তসাধিত বাসনার একমাত্র ধন,—তাহার অভাবে তিনি কি করিয়া জীবন্দারণ করি-বেন ? শ্রীকৃষ্ণের মধুরাগমন সংবাদ শ্রবণমাত্রই তাঁনার প্রাণ বাহির না হইণ কেন গুতাই তিনি বলিতেছেন, "সজনি, আমার পরাণ কি কঠিন, হরি ব্রজপুরী পরিত্যাগ করিয়া মধুপুরী যাইবেন, একথা গুনানাত্রই আমার প্রাণ বাহির হইল না কেন ? যিনি আমার সরস-সমাগন্ধ-লালসে মণিময় মন্দির ত্যাগ করিয়া আমার জন্ত কন্টকময় কুজে আসিয়া আমার গমন প্রতীক্ষায় পথের দিকে চাহিতে চাহিতে সারানিশি প্রভাত করিতেন, আজ সেই প্রাণের প্রাণ—প্রাণবল্লভকে হারা হইয়া আমি কি করিয়া প্রাণধারণ করিব ?"

বিগত স্থবস্থতির কি তীব্রজালা! স্থথ চলিয়া যায়, স্থথের স্থলে ছংখ আদিয়া উপস্থিত হয়। তাহার সঙ্গে সঙ্গে স্থেবর স্থাতি ঘনীভূত হইয়া ছংথের তীব্রতা অধিকতর বাড়াইয়া দেয়। এইরূপ
স্থলে বিস্মৃতির অনুভব-বিলোপী সুশীতল প্রলেপই বাছ্নীয়। কিন্তু
মনন্তব্যের কঠোর নিয়ম এই যে, এই অবস্থায় গত স্থেস্তি শত
স্মিশিথা লইয়া হৃদয়ের হারে উপস্থিত হয়, আর উহার প্রবল
দাহনে হৃদয় জ্বলিয়া পুড়িয়া ভন্মীভূত হইতে থাকে। শ্রীরাধা
আরও বলিতেছেন—

মো যদি কথন খুমের আলসে
শুনের আলসে
শুনের আলসে
শুনের আলসে
শুনের আলসে
বসন মোছরে
রক্ষনী পোহার জাগি॥
স্থি এই সে ব্রিম্ন সাচি।
সে হেন বাধব
শুই সে রহিম্ন বাঁচি॥

দে সৰ পিরীতি আরতি চরিত

সে কথা কহিব কায়।

**শোঙ্ররি সোঙ্রি** 

সে সব কাহিনী

পরাণ ফাটিয়া যায়॥

গত স্বথন্মতির তীব্রজালা অতীব হঃসহ। উহাতে প্রাণ সাকুল ও অস্থির হইন্না উঠে। তাই মিথিলার অমরকবি বিভাপতি শ্রীরাধার মুথে বলিতেছেন—

> कि कत्रिव दकांशा याव त्रांत्राथ ना इया। না বায় কঠিন প্রাণ কিবা লাগি বয়॥ পিয়ার লাগিয়া হাম কোন দেশে যাব। রজনী প্রভাত হৈলে কার মুখ চাব॥ বন্ধু যাবে দূরদেশে মরিব আমি শোকে। সাগরে ত্যজিব প্রাণ নাছি দেখে লোকে॥ নহেত পিয়ার গলার মালা যে করিয়া। দেশে দেশে ভরমিব যোগিনী হইয়া ॥ বিছাপতি কবি ইহ হ:থ গান। রাজা শিবসিংহ লছিমা পরমাণ ॥\*

শীরাধার এই ব্যাকুলভাব এইরূপ ভাবা ভিন্ন অপর ভাবায় প্রকাশ করা অসম্ভব। বাঙ্গালা ভাষার পদকর্তারা বিরহ-বেদনার তীব্রভাব প্রকাশ করার নিমিত্ত যে সকল শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, অপর ভাষায় তাদৃশ ভাবব্যঞ্জক শব্দ প্রকৃতই স্মূল্ল । জ্ঞানদাসের "হিয়া দগদগি পরাণপোড়নী কি দিলে হইবে ভাল।" বামুখোদের "অন্তরে অলমে ধিকি ধিকি" "হিছা দহ-দহ 'মন ঝোরে"

শ্রীরাধার স্থী নিম্নলিথিত পদে শ্রীকৃষ্ণের নিকট শ্রীরাধার অবস্থা প্রকাশ করিতেছেন ;—

মাধব, বিধুবদনা
কবছ না জানই বিরহক বেদনা।
তুহু পরদেশ যাওব শুনি ভব ক্ষীণা
প্রেম পরতাপে চেতন হইল দীনা।
কিশলয় ত্যজি ভূমি শুতলি আয়াসে:
কোকিল কলরবে উঠয়ে তরাসে।
লোরেহি কুচ-কুরুম দূর গেল,
কুশ ভূজ ভূখণ ক্ষিতিতলে মেল।
আনত বয়ানে রাই হেরত গীম,
ক্ষিতি লিখইতে ভেল অস্কুলি ছিন;

শিচিত করে আনছান, ধক্ধক্ করে প্রাণ' ইত্যাদি পদ ও বাক্যগুলি বিরহব্যাকুলভাপ্রকাশের এতই উপযুক্ত যে সাধুভাষায় ঠিক ইহার অমুরূপ শব্দ থ জিয়া পাওয়া
ভার । প্রাপ্তক্ত বিশুদ্ধবাঙ্গালায় লিখিত পদের স্থায় কবিতা বিদ্যাপতির পদাবলীতে
করেও জনেকগুলি দেখিতে পাওয়া যায়। ফলতঃ এইসকল পদ বিদ্যাপতির বচিত
কিনা, এ সম্বন্ধে কেহ কেহ সন্দেহ প্রকাশ করেন। কিন্তু যাহারা ভূয়সী গবেষণা
করিয়া বিদ্যাপতির পদাবলা সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাদের গ্রন্থেও এই পদগুলি দৃষ্ট
কইল। স্বতরাং এ সম্বন্ধে আমাদের কোনও কথা বলিবার নাই। কিন্তু কোন
করেন গ্রন্থে রসভাবের ক্রমবিচার না করিয়া যেগানে-সেথানে যে-সে পদবিক্তথ
করা হইয়াছে। স্বত কার্যবিশারদসন্পাদিত বিদ্যাপতির পদাবলীতেও এই দেয়ে
ক্রম্পার স্বিদ্যানি দৃষ্ট হয়। উক্ত সম্পাদকের গ্রন্থে এই ভাবিবিরহের পদটা স্থার।
ক্রমনের পার স্থিতিই করা হইগ্রিছ।

কছই বিছাপতি সোঙরি চরিত, নো সব গণইত ভেল মুরছিত 1

ক্ষর্থাং মাধর বিধুবদনা শ্রীরাধা কথনও তো বিরহ্বেদনা জানেন লা। তৃমি বিদেশে যাইবে—ইহা শুনিয়াই তাহার শরীর ক্ষীণ হইয়া গ্রিয়ছে, তাঁহার চেতনাও লোপ পাইয়াছে। প্রেম-বিবশা কশান্তিনী কমলিনী কিশলয়-শয়া তায়া করিয়া এথন ভূতলে বিলুপ্তিতা হইয়াছেন। কোকিলের কলরৰ শুনিয়া তিনি চমকিয়া উঠিতেছেন, নয়ন-জলে তাঁহার কুচের কুস্কুম তাসিয়া গিয়াছে। তিনি সহসা এত কৃশ হইয়াছেন য়ে হাতের ভূষণ থসিয়া মাটিতে পড়িতেছে গ্রিচিন তোমার চিন্তার মুর্ছিত্ত হইয়া পড়িয়াছেন।"

শীরাধার এই অবস্থা শুনিয়া শীক্ষও তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। শ্রামস্করের প্রেমমাথা মুথথানির দিকে চাহিয়াই শ্রাম-সোহাগিনী ফুকরিয়া ফ্করিয়া কান্দিতে লাগিলেন, আর তাঁহার নয়নযুগল হইতে বর্ষার অবিরাম পলল-ধারার ন্যায় নয়নজ্বল ঝর-য়য় ঝরিতে লাগিল, য়থা—

কান্তমূথ হেরইতে ভাবিনী রমণী।
ফুকরই রোগত ঝর ঝর নগনী॥

প্রিয়তম পাঠক, একবার আপন হাদরে ভাবি বিরহ ব্যাকুলা সজননয়না শ্রীরাধার এই চিত্রথানি মানসচক্ষে অবলোকন করুন। বিপ্রলম্ভ রসের এতাদৃশ প্রীতিচ্ছবি শ্রীগোরাঙ্গস্থলবের শ্রীমৃরিতে অতি স্পষ্ট ও অধিকতর উচ্ছলরপে অভিবাক্ত হুইয়াছিল।

াকৈ স্কু প্রবাস-গমনোছাত শ্রীক্ষণের সাহস দেখুন; এই ক্ষরত্বাতে 🕏

> অফুমতি মাগিতে বরবিধুবদনী। হরি হরি শবদে মূরছি পড়ু ধরণী॥

রাধাবন্ধত শ্রীরাধার মোহ দেখিরা স্তম্ভিত হইলেন, কি প্রাকারে শ্রীরাধার চেতনা হয় তাহার উপায় করিতে লাগিলেন। শ্রীরুষ্ণ প্রতিভাবান্ প্রেমিক, তিনি তথন কোনরূপ দ্বিধা না করিয়া বলি-লেন, "প্রিয়ে তোমার ভয় নাই, আমি এথন মথুরায় যাইব না।"

শ্রীক্ষের মুথে এই স্থামধুর সঞ্জীবনী কথা শুনিয়া শ্রীরাধা চেতনা পাইয়া বাহা করিলেন, কবি বিভাপতির ভাষায় তাহা শুরুন—

> নিজ করে ধরি হুহ কান্তর হাত। যতনে ধরিল ধনী আপনাক মাথ॥

পাঠক মহোদর শ্রীরাধার এই নীরব অনুরোধের মর্ম অবশুই
বৃক্তিতে পারিয়াছেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহার মাথায় হাত দিয়া
শপথ করিয়া বলিবার জন্ম অনুরোধ করিতেছেন "বে তুমি শপথ
করিয়া বল যে আমাকে ছাড়িয়া মথুরার যাইবে না।" অনুকূল
সদর প্রাণবল্পত প্রেমমন্ত্রীর ভাব বৃক্তিলেন, বৃক্তিয়া কি করিলেন
তাহাও শুন্ন—

বৃক্তিয়া কছয়ে বর নাগর কান। হাম নাহি মাণুর করব পরান॥ ফলতঃ ইহা রুথা আখাসবাক্য মাত্র। কিন্তু শীরাধা উহাতেই পরি ১প্ত হইলেন।

শ্রীরাধাকে এইরূপে প্রবোধ দিয়া অতঃপরে রুষ্ণ মথুরায় গমন করেন। কিন্তু মথুরায় গমনের পূর্বের শ্রীরাধার ক্লয়ে যে বিরহের আশক্ষা জলিয়া উঠিল, উহা প্রকৃত বিরহ ভাবী বিরহ। অপেক্ষা কম তীর নহে। রসশাস্ত্রে এই বিরহ "ভাবী বিরহ" নামে অভিহিত। প্রবাস নিমিত্ত বিরহ ঘটে। এই প্রবাস বৃদ্ধিপূর্বে ও অবৃদ্ধিপূর্বভেদে ছই প্রকার। বৃদ্ধিপূর্ব প্রবাস আবার দ্বিধি, কিঞ্চিদ্র প্রবাস ও স্কদ্র প্রবাস। এই স্ক্র প্রবাস তিন প্রকার—ভাবী, ভবন্ ও ভূত। যে সকল পদ আলোচিত হইল, তৎসকল ভাবী প্রবাসজনিত বিরহবাাকুলতার উদাহরণ।

প্রবাস ও প্রবাসজনিত বিরহ সম্বন্ধে উজ্জ্বননীলমণি গ্রন্থে নিম্ন-লিখিত লক্ষণাদি লিখিত আছে ;

পূর্ক্সকতয়ো বুঁনো ভবেদেশান্তরাদিভি:।
বাবধানস্ত যংপ্রাজৈঃ স প্রবাস ইতীর্যাতে॥
তজ্জাবিপ্রলক্তোহয়ং প্রবাসজেন কথাতে।
হর্ষগর্কমদ্রীড়া বর্জমিত্বা সমীরিতাঃ॥
শৃক্ষারয়োগাাঃ সর্কেংপি প্রবাসে বাভিচারিণঃ।
স দ্বিধা বৃদ্ধিপূর্কঃ আং তথেবাবৃদ্ধিপূর্ককঃ॥
দ্বে কার্যায়য়োধেন গমঃ আদুদ্ধিপূর্ককঃ।
কার্যাঃ রক্ষত্ত কথিতঃ স্বভক্তপ্রীণনাদিকম্॥

কিঞ্চিন্ধে স্থান্তে চ গমনাদপ্যরং দ্বিধা।
ভাবী ভবংশ্চ ভূতশ্চ ত্রিবিধঃ স তু কীর্ত্তাত।
পারতম্রোদ্ধকো যম্ম প্রোক্তঃ স বৃদ্ধিপূর্বকঃ।
দিব্যাদিব্যাদিজনিতং পারতম্রমনেকধা॥

আমরা বৃদ্ধিপূর্বকপ্রাবাসজনিত ভাবিবিপ্রলম্ভের উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছি। অতঃপর বর্ত্তমান ও অতীত বিরহের উদাহরণ প্রদর্শিত হইবে। এই প্রাবাসাথ্য বিপ্রালম্ভে যে দশদশা ঘটিয়া থাকে উজ্জ্বলনীলমণিতে তৎসম্বন্ধেও উল্লেখ করা হইয়াছে, তদ্যথা---

> চিন্তাত্র জাগরোদেগো তানবং মলিনাঙ্গতা। প্রলাপো ব্যাধিরুমাদো মোহো মৃত্যুর্দশা দশ॥

অর্থাৎ এই প্রবাসাখ্য বিপ্রলম্ভে চিন্তা, জাগরণ, উদ্বেপ, রুশতা, মলিনতা, প্রলাপ, উন্মাদ, ব্যাধি, মোহ ও মৃত্যু এই দশদশা পরিলক্ষিত হয়। পাঠকমহোদয়গণ আমাদের আলোচিত ও আলোচ্য পদগুলিতে এইদকল দশার অনেকগুলিই যুগপৎ দেখিতে গাইবেন।

পদ-কর্ত্তাদের মধ্যে তাবী বিরহ-বর্ণনে গোবিন্দদাসের নামই শমধিক উল্লেখযোগ্য। গোবিন্দদাসের পদাবলী কাব্যসোন্দর্য্যে রচনা-মাধুর্ব্যে ও তাব-গান্তীর্য্যে ব্রজ-রসের অফুরন্ত উৎস উৎসারিত করিয়া রাধিয়াছে। এ সম্বন্ধে গোবিন্দদাসের একটা পদও শুমুন ঃ

স্থী বলিতেছেন-

প্রাত্তরে তুর্

চলবি মথুরাপুর

वर्ष अनम अखनाती।

বিরহক ধূষে ঘুম নাহি লোচনে

মোচত উত্তপত বারি॥

মাধব, ভাল তৃহ ব্রজ অমুরাগী।

অব সব বল্লবী জুমু বিরহানলে

কো পুন ইহ বধভাগী॥

গিরিবর কুঞ্জ

কুস্থমময় কানন

कानिकीरकनी कमन्त्र।

মন্দির গোপুর নগর সরোবর

কো কাঁহা করু অবলম্ব॥

ব্রজপতি লেই অতএব চল আকুর

সঙ্গে শ্রীদাম স্থদাম।

গোবিন্দ দাস কহ অব ঐছন নহ

আগে চলু বলরাম।

প্রেমিক পাঠকমহোদয় ! গোবিন্দদাসের এই শ্রীবৃন্দাবন-कावा तमात्री कविञात भोन्धा-स्था-मात आसामन करून। ज्ङ 🖏 কের স্বমধুর কঠে এই গান গীত হইলে ইহার মাধুর্য্য শতগুণে দ্ধি পায়, তাহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে। গোবিন্দাসের আর ।কটী পদের মর্ম্ম এইরূপ-

''হায়, বিধি আমাকে অবলা করিয়া এত বাম হইলেন কেন ? খামলস্থলর বৃলাবন ছাড়িয়া মথুরা যাইতেছেন, ঐ হাসি-মাথা মধুর অধর দেখিয়া—ঐ মুথচক্ত দেথিয়া,—ঐ বাঁকা নয়নবুগল দেখিয়া-স্থারসে পরিপূরিত ঐ মুহুমধুর বচন ভনিয়া,-এথন আর কি উহাকে ভূলিতে পারিব ? যাহাকে না দেখিলে অর্জনিমেষ কাল শত শত যুগের স্থার বাধ হয়, তিনি এখন
অস্তর যাইবেন। আমার প্রাণ কি কঠিন, প্রাবণল্লভের প্রবাসগমনে এখনও এদেহে রহিয়াছে। হায় সখি, আবার কি তাঁহার
দর্শন পাইব।" এই সকল কথা কহিতে কহিতে শ্রীরাধার নয়নযুগল অশ্রুপূর্ণ হইয়া গেল, বাক্যনিক্লদ্ধ হইল, তিনি সহসা মূচ্ছিত
হইয়া পড়িলেন। বিপ্রশান্তরসের এমন স্কলর প্রতিচ্ছবি অপর
কোন ভাষার সাহিত্যে পরিলক্ষিত হয় না। ইহার পরের অবস্থা
যত্তনন্দনদানের একটা পদে বর্ণিত হইয়াছে, তদ্যণা—

মূরছিত রাই হৈরি সব স্থীগণ

হোয়ল বিকল পরাণ।

উরপর কত শত, করাঘাত হানই

नियदा यद्राय नगान ॥

হরি হরি কি আজু দৈবক খেলি।

রাইক শ্রবণে খ্রাম হুই আথর

উচ্চৈ:স্বরে সব জন কেলি॥

বহুকণ চেত্ৰ পাইয়ে স্থধামুখী

কাতরে চৌদিকে চাহ।

বেড়ি সব সহচরি করুরে আখাসন

কান্থ কাছে বাবে পুরমাহ॥

তুরতঁহি সঙ্কেত কুঞ্চে তঁহি মিশৰ

্হোয়ব অধিক উল্লাস।

তাকর সংবাদ জানাইতে তৈখনে

**চ**लु यञ्चलन मात्र॥

পদকর্ত্তারা আবেশে ব্রজ্বলীলা দর্শন করিতেন তাঁহাদের ভাবনাময়ী তত্ব স্থীদের অন্তুগা হইয়া যুগলদেবা করিতেন। উহারা প্রত্যক্ষবং লীলা সন্দর্শন করিয়া তত্রপযোগী পদ-চনা করিতেন এবং পদের ভণিতায় স্বীয় স্বীয় কার্য্যভাব অভিব্যক্ত করিতেন।

খ্রীমন্তাগবতে গোপীদিগের ভাবিবিরহের যে বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহা অতি স্থগন্তীর। নিমে শ্রীমদ্রাগবত হইতে সেই শ্লোক কয়েকটী উদ্ধৃত করা যাইতেছে:—

> গোপাস্তা স্তত্নপশ্রুত্য বভূতুর্ব্যথিতা ভূশং। রামক্ষে পুরীং নেতুমকূরং ব্রজ্মাগতম্ ॥

क्ररेकक की बना श्राभाकना मकल यथन क्रनिएलन, क्रक बल बामरक মধুরার লইয়া যাইবার নিমিত্ত অক্র-ত্রজে আসিয়াছেন, তথন তাঁহাদের হৃদয় নিরতিশয় ব্যথিত হইয়া উঠিল।

> কাশ্চিত্তৎকৃতহৃত্তাপশ্বাসম্লানমুখশ্ৰিয়:। অংসদুক্লবলয়কেশগ্রন্থান্ড কাশ্চন ॥

এই হঃসংবাদে শোকের প্রতপ্ত দীর্ঘনিশ্বাসে কোন কোন গোপীর মুখন্ত্রী মলিন হইয়া গেল, এবং কাহারও কাহারও বসন বলর ও কেশগ্রন্থি শিথিল হইয়া পড়িল।

> অক্সাশ্চ তদ্বুধাননিবুত্তাশেষবৃত্তর:। নাভাজানরিমং লোক্মান্মলোকং গতা ইব n

চক্রাবলী প্রভৃতি গোপীগণের শ্রীকৃষ্ণান্থগাননিবন্ধন চক্ষ্রাদি ইক্রিয়গণের নিথিলর্ত্তি নিরত হইয়া গেল। শ্রীকৃষ্ণ কি প্রকারে যাইবেন, কোথায় কি প্রকারে থাকিবেন ইত্যাদি ভাবনায় উহারা মুক্তাত্মাদিগের স্থায় নিজ নিজ দেহকেও জানিতে পারিলেন না।

> শ্বরস্তা শ্চাপরাঃ শৌরেরন্থরাগশ্মিতেরিতাঃ। হৃদিস্পৃশশ্চিত্রপদা গিরঃ সংমুমূহঃ শ্রিয়ঃ॥

শ্রীমতী রাধার হৃদয়ে শ্রীক্ষেরে সেই হাসিমাথা মুথের সদরপার্শী বিচিত্র বাক্যাবলীর কথা উদিত হইল। তিনি শ্রাম-স্থানরের প্রীতিমাথা কথাগুলি শুনিয়া স্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। অন্তরাগের আতিশয় এতই প্রবল যে, প্রাণবল্লভের স্মিতশোভিত শ্রীম্থের প্রীতিময়ী কথাশুলি স্মরণমাত্রেই শ্রীমতীর বাহজ্ঞান তিরোহিত হইল। শুক্তর প্রেম-বেগে তিনি সহসা মৃচ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

পদকর্ত্তারা এই ভাব হইতে শত শত স্থামধুর পদ-রচনা করিয়া বাঙ্গালাভাষার পদকাব্যে কাব্যসৌন্দর্য্যের মাধুরীময় অমৃত-স্রোত প্রবাহিত করিয়া রাখিয়াছেন। এখনও প্রেমিক ভক্তগণ সেই কাব্য-মন্দাকিনীর স্থা-তরঙ্গে কত অনির্বাচনীয় আনন্দে ভাসিয়া বেড়াইতেছেন। ভাবিবিরহ প্রকৃতপক্ষে বিরহের:আশকা মাত্র।

এখন "ভবন্" বিরহের কথা বলা যাইতেছে। ঘটিতেছে যে,
বিরহ তাহাই ভবন্ বিরহ। ভূ ধাতুর উত্তর
ভবন্ বিরহ।
শত্ প্রত্যের করিয়া এই পদ সিদ্ধ হইরাছে।
কিন্তু বিরহের এই আশকা এতই সমীপবর্ত্তিনী যে উহা স্পৃষ্ঠিতঃই

প্রক্লত বিরহক্সপে প্রতিভাত হইয়া থাকে। এখন শ্রীরুন্দাবনের মটনা শুরুন। ভাবিবিরহের ভীষণ যাতনায় গোপীগণের মধ্যে আনেকেই মৃচ্ছিত অবস্থায় রাত্রি অতিবাহিত করিলেন। রাত্রি প্রভাত হইল, তাঁহারা চৈতন্মপ্রাপ্ত হইলেন, আবার সেই বিরহ-দিক্ক্ উথলিয়া উঠিল। শ্রীমদ্ভাগবতে এই বিরহ-বিলাপ অতি বিস্তৃতক্রপে বর্ণিত আছে।

বিপ্রলম্ভরদে শ্বতির অত্যাচার সাক্ষাৎ বিরহ অপেক্ষাও তীব্রতর।

শ্রীক্ষণ্ড অন্ত মথুরায় যাইবেন, গোপীরা এই মর্ম্মাছিনী বেদনা লইয়া
চেতনা পাইলেন। শ্রীক্ষণ্ডের স্থললিত গতি, স্থললিত চেষ্টা, স্থললিত
স্থান্নিগ্রহাস্তময় অবলোকন, শোকনাশন পরিহাস, নিক্ঞ্জ-বিলাসলীলায় প্রোদামচরিত, এবং গাঢ়ামুরাগময়ী স্থরত-লীলার কথা
বুগপৎ তাঁহাদের মনে উদিত হইয়া বিরহবেদনাকে শতগুণে বাড়াইয়া
তুলিল; শ্রীক্ষণ্ডের বিরহ-আশক্ষায় তাঁহারা অধিকতর কাতর হইয়া
পড়িলেন এবং শ্রীক্ষণ্ডের, চিস্তা করিতে করিতে সকলে একত্র
সম্মিলিত হইলেন। তথন অশ্রুপ্নিয়না গোপবালারা বিরহবিলাপ করিয়া সমগ্র ব্রহ্ণধামকে ব্যাকুল করিয়া তুলিলেন বথা
শ্রীভাগবতে—

অহো বিধাত স্তব ন কচ্চিদ্রা সংযোজ্য মৈত্র্যা প্রণয়েন দেহিনঃ। তাংশ্চাক্তার্থান্ বিযুনজ্জ্যপার্থকং বিচেষ্টিতং তেহর্ভকচেষ্টিতং যথা।

'হে বিধাতঃ ! তোমার কিছুমাত্র দয়। নাই । তুমি দেহিগণকে

মৈত্রী ও প্রণয়ে সংযুক্ত করিয়া দিয়া তাহাদের মনোরথ পূর্ণ হইতে না হইতেই আবার তাহাদিগকে অনর্থক বিযুক্ত কর। কেনই বা ভোগ-বাদনা চরিতার্থ হইতে না হইতেই উহাদিগকে বিযুক্ত কর ? তোমার এ চেষ্টা বাদকের চেষ্টার স্থায়।

> বল্বং প্রদর্শ্যাসিতকুন্তলারতং মুকুন্দবক্ত্রং স্ক্কপোলমুল্লসম্। শোকাপনোদস্মিতলেশ স্থন্দরং করোষি পরোক্ষ্যমসাধু তে কৃতম্॥

হে বিধাতঃ এই সংযোগে সহসা যে বিশ্নোগবিধান করিতেছ, ইহা সামান্ততঃ তোমার পক্ষে নিন্দনীয়, কিন্তু তোমার সবিশেষ নিন্দার্হ কার্য্য এই যে শ্বিতলেশস্থনার, ক্ষুকুস্তুলারত স্কুকুপোল ও স্থন্দর নাসাযুক্ত শ্রীক্লক্ষের মুখখানি দেখাইয়। আবার তাহা আমাদের নয়নাস্তরাল করিলে! ইহা অতীব অসাধু কার্যা।

ক্রন্থমক্র সমাধ্যার স্থা ন
শক্ষ্ দি লভং হরসে রথাজ্ঞবং।
যেনৈকদেশেহবিলসর্গসেচিবং
ভদীরমদ্রাক্ষ বরং মধুদিবং॥

হে বিধাত: তুমি অতি ক্র। আমাদিগকে তুমিই চকু দিয়াছিলে সেই চকু দারা আমরা প্রীক্ষণের প্রীঅঙ্গের একদেশে তোমার স্থান্টর নিখিল সৌদর্য্য সন্দর্শন করিতাম, একণে তুমি আমাদের নেত্রোংসব স্থরূপ প্রীক্ষণ হরণ করিয়া অক্তজনের স্থায় আমাদের সেই চকু অপহরণ করিলে ? পুঞাপাদ টীকাকারগণ এই পছাটীর যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে উহার রসমাধ্যা শতধারায় অভিব্যক্ত হইয়াছে। এমং শামিজী যাহা লিখিয়াছেন তাহার মর্ম্ম এই:—হে বিধাতঃ তৃমিই সেই চক্ষু হরণ করিলে, তৃমি দত্তাপহারী—স্বতরাং তৃমি অতি কুর। যদি বল অকুর এরক্ষ হরণ করিতেহেন, এজন্ত আমাকে দোষী কর কেন? আমরা এ কথায় বিশ্বাস করি না, অন্তে কথনও এরপ কার্য্য করিতে পারে না। তৃমিই অকুর নাম ধারণ করিয়া আসিয়াছ। যদি বল 'ভাল আমি যেন এক্ষিক্ষকেই লইয়া যাইতেছি, তোমাদের চক্ষুত্ত হরণ করি নাই। তৃমি ইহাও বলিতে পার না এক্ষেক্তই আমাদের চক্ষুত্বরূপ। আমরা তোমার প্রেদত্ত চক্ষু দারা এক্ষেক্তর অক্ষের যে কোন অংশে তোমার সমগ্র স্প্রিনপুণা সন্দর্শন করিতাম, ইহাতে সম্ভবতঃ তোমার মনে হইল যে ইহারা বৃথি আমার স্বস্তির সকল রহস্তই বৃথিয়া লইল, এই অমর্থনে কি তৃমি এক্ষিক্ষকে আমাদের নেত্রান্তর্রাল করিয়া আমাদিরক অন্ধ করিলে প''

পূজাপাদ শ্রীধর স্বামীর এই টীকার ভাব শ্রীচরিতামৃতে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রলাপে একটা পছে অভিবাক্ত হইয়াছে
তদ্যথা:—

''না জানিদ্ প্রেম মর্ম্ম, বুথা করিস পরিশ্রম, তোর চেষ্টা বালক সমান।

তোর যদি লাগ পাইরে তবে তোর শিক্ষা দিয়ে স্থার হেন না করিস বিধান॥

### আরে বিধি তো বড় নিঠুর।

প্ৰয়োগুহল্ল ভ জন

প্রেমে করাঞা সন্মিলন

অক্কতার্থান কেনে করিস দুর॥

অবে বিধি অকরণ

দেখাইয়া কৃষ্ণানন

নেত্র-মন লোভাইলি আমার।

ক্ষণেক করিতে পান কাডি নিলে অন্ত স্থান

পাপ কৈলে দত্ত অপহার॥

''অক্রুর করে এই দোষ আমায় কেন কর রোষ."

ইহা যদি কহ চুরাচার।

তুই অক্রুর রূপ ধরি

কৃষ্ণ নিলি চুরি করি

অন্তের নহে ঐছে ব্যবহার॥"

শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামিমহোদয় পুরাণাস্তর হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া দেখাইয়াছেন, যে অন্ত পুরাণেও বিধাতার প্রতিই প্রীকৃষ্ণবিয়োগের হেতু অপিত হইয়াছে, যথা শ্রীবিষ্ণুপুরাণে ;—

> সারং সমস্তগোষ্ঠস্থ বিধিনা হরতা হরিং। প্রহৃতং গোপযোষিৎস্থ নিম্বণেন হুরাম্মনা। অহো গোপীজনস্থাস্ত দর্শয়িত্বা মহানিধিং। উংক্তাম্ম নেতাণি বিধাতাকরুণাম্মনা।।

শ্রীপাদ সনাতনের টীকার মর্ম্ম এইরূপ---বিধাতঃ, যে জন অজ্ঞ. যে পাপাপাপ জানে না, সেই ব্যক্তি দত্তাপহরণ করে, কিন্তু তুমি সর্ব্বজ্ঞ হুইম্বাও অজ্ঞের স্থায় কার্য্য করিতেছ,—স্মামাদিপকে অত্যন্ত চুঃখ দেওয়া ব্যতীত ইহার তাৎপ্র্যা আর কি হইতে পারে ৪ অপিচ থে জন জানিয়া শুনিয়া দত্তাপহরণ করে এবং তজ্জন্ত লোকের চিত্তে ঘোরতর হৃংথের উদ্রেক করিয়া দেয়, তাহার পাপ অত্যস্ত অধিক। যদি বল ''আমি ক্ষেত্রের বিয়োগ সাধন করিতেছি, স্বীকার করিলাম; কিন্তু তোমাদের চক্ষু অপহরণ করিলাম কি প্রকারে ?'' প্রকৃত্ত পক্ষেই তুমি আমাদের চক্ষু হরণ করিয়াছ। আমরা শ্রীকৃষ্ণ অক্ষের যে কোন স্থানে তোমার নিথিল স্থাই-সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিতাম। তাঁহার ম্থনেত্রসৌন্দর্য্যামৃতিসিন্ধর বিন্দুর বিন্দু অংশও পদ্মচন্দ্রাদির সৌন্দর্য্যে প্রতিভাত হয় না। এই বিশাল বিশ্বরক্ষাণ্ডে এক শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন আমাদের অন্ত কোন দশনীয় বিষয় নাই, অন্ত কিছুতেই আমাদের চক্ষুর অভিক্রচি নাই, আমাদের নেত্র এক শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন আমাদের চক্ষুর অভিক্রচি নাই, আমাদের নেত্র এক শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন জন্ত কিছুই দেখিতে চাহে না। এক শ্রীকৃষ্ণই আমাদের নেত্রের উৎসব—শ্রীকৃষ্ণই আমাদের দশনান্দের একমাত্র পদার্থ। স্কৃতরাং তাঁহাকে হরণ করিলেই আমাদের চক্ষু হরণ করা হইল।''

শ্রীমদ্ গোস্থানিপাদ এন্থলে ''মধুদ্বিয়ং'' পদটীর অর্থগোরব ও ভাবগান্তীর্য্য-প্রদর্শনের নিমিত্ত অতি স্থলন বাথা করিয়াছেন। নারায়ণ মধু নামক দৈত্যের বিনাশ করেন। এই নিমিত্ত নারায়ণকে মধুস্থদন বলা হয়। নারায়ণে সর্বাতিশয়গুণশালিত্ব আছে এই অর্থেও এই পদের ব্যবহার হইতে পারে। অথবা পরমকারুণিক শ্রীভগবান্ তিদীয় ভক্তগণের হাদয় হইতে কেবল ক্লফ্ড-ভক্তি-ম্থারস ব্যতীত প্রাক্কতাপ্রাক্কত মধুবং স্থমধুর নিথিলবাঞ্জনীয় পদার্থসমূহের প্রত্যেক পদার্থের প্রতি বিদ্বেষের উদ্রেক করেন এই জন্ম ইহার নাম মধুদ্বিশ্। কিংবা কংসই মধু, কেননা তিনি মধুপুরীপতি এবং

মধু দৈতোর স্থায় স্বভাববিশিষ্ট। শ্রীক্লফ তাঁহার হস্তা স্বতরাং তিনি মধুদ্বিত্।

এই তিনটী পচ্ছে বিধাতার প্রতি আক্রোশ করিয়া ব্রজ্ধ্গণ যে বিলাপ করেন, তাজাই স্চিত হইয়াছে।

ব্রজ্বন্দনীগণ প্রথমে বিধাতার প্রতি অক্রোশ প্রকাশ করিলেন প্রেমমর শ্রীরক্ষ যে ইচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাই-বেন এ ধারণার কোনও সময়ে তাঁহারা মনে করেন নাই। শ্রীরুক্ষ নিচুর নহেন, তিনি তাঁহাদের প্রণয়ী। তাঁহার মধুর বাক্য ও হাসিমাথা মুখথানি নিরস্তর তাঁহাদের হৃদয়ে জাগিতেছিল, শ্রীরুক্ষের প্রীতিমাথা চাহনির কথাও তাঁহাদের মনে পড়িতেছিল। তাই শ্রীরাধা বলিয়াছেন—

কান্থ নছ নিঠুর চলত যো মধুপুর
নঝু মনে এ বড়ি সন্দেহ।
সেহেন রসিক পিরা পীরিতে পূরিত হিয়া
কাহে ভেল শিথিল সনেহ॥
চল চল সহচরি অকুর চরণে ধরি
তিলে এক হরি বিলম্বহ।
করুণা ক্রন্দন শুনাইতে এছন

জানি কিরয়ে বর নাহ॥

গোধিন্দদাসের এই পদাংশ প্রেমের দর্শনশাস্তের এক গূঢ়গভীর তত্ত্ব প্রকাশিত করিয়া রাখিয়াছে,—প্রেমতত্ত্বর এক সন্ধ ্রপ্রকটিত করিয়াছে। শীক্কষ্ণের প্রগাঢ় প্রীতিতে এই সকল রাগমরী ব্রহ্মগোপীদের প্রথমতঃ আন্থা ছিল। তাই তাঁহারা শীক্কষ্ণ-বিচ্ছেদের হেতৃভূত বিধাতাকে নিন্দা করেন। কিন্ধু প্রণয়াসক্ত হৃদয় একদিকে যেমন সমুদ্রের স্থায় গভীর, অপরদিকে তেমনি সমুদ্র-তরঙ্গের স্থায় চঞ্চল। তাঁহাদের হৃদয়ে ক্ষণপরেই সন্দেহের তরঙ্গ উঠিল। তাই তাঁহারা বলতেছেনঃ—

ন নদস্তঃ কণ্ডঙ্গদৌহদ:
সমীক্ষতে ন: স্বক্তাতুরা বত।
বিহায় গেহান্ স্বজনান স্তান্ পতীং
স্তদাশুমদ্বোপগতা নবপ্রিয়: ॥\*

অর্থাৎ নন্দস্ত এক্সঞ্চের সৌহার্দ্দ অস্থির, আমরা তাঁহারই কার্যা,— তাঁহারই গৃঢ়-হাস্তে বশীভূত হইয়া, গৃহ, স্বজনপুত্র ও স্বামীদিগকে পরিত্যাপ করিয়া দাক্ষাং তাঁহারই দাদী হইয়াছি, কিন্তু তিনি
আর আমাদিগকে চাহিয়াও দেখিলেন না। কেননা তিনি নব নব
প্রাণ্যিণীদিগকেই ভাল বাসেন।"

অতঃপরে ঐক্ষণসন্দর্শনে মধুরাবাসিনী পুরনারীগণের বে স্থ-

<sup>\*</sup> টীকাকার শ্রীপাদ সনাতন গোষামিমহোদর ব্যাখ্যার মুথবন্ধে বাহা লিখিরাছেন, তাহার মর্দ্ম এই বে—"বিধাতাপুরুষ উদাসী, তিনি তো আমাদের আপন নহেন, তাহাকে নিন্দা করিরা আর ফল কি ? বে কৃষ্ণ আমাদের প্রাণের প্রাণ, জীবনের জীবন, দেই শ্রীনন্দনন্দনের দিকটেই বর্ধন আমরা উপেকার পাত্রী হইরাম, তথন বিধাতাকে নিন্দা করিরা আর ফল কি ?" "কণভঙ্গনোহদঃ" শক্টী অতীব মুপ্রযুক্ত। শ্রীধর্ষামী ইহার অর্ধ করিরাছেন—"কণভঙ্গং অহিরং সৌহনং

শশীর উদয় হইবে, গোপীরা সেই সকল কথা মনে করিয়া পাঁচটী পছে দর্বাসহ বিলাপ করেন। তাহার পরে অক্ত্রের প্রতি আফোশ করিয়া তাঁহারা বিলাপ করিতে লাগিলেন যথা :—

> নৈতি ছিধান্তাক ৰূপন্ত নামভূৎ অকুর ইত্যেতদদীব দাৰূপং। যোহসাবনাখান্ত স্তৃঃথিতং জনং প্রিয়াৎ প্রিয়ং নেষ্যতি পার্মধ্বন:॥\*

ৰস্ত সং" অৰ্থাৎ যাহার সৌহার্দ অন্তির। খ্রীল বিষদাথ চক্রবৃত্তি সহলের লিথিরাছেন:—

কণমাত্রেণৈব গুলো বস্ত তথাভূতং সৌক্ষাং বস্ত সং"

কুমারসভবকাব্যে রতি পতিলোকে বিলাপ করিরা বলিতেছেন:

ককু মাং তদধীনজীবিতাং বিনিকীটা কণ্ডিরসৌক্ষা:।

শলিনীং কতসেতুবক্ষনো জলসংঘাত ইবাসি বিক্রত:।

७ साक-- हजूर्थ मर्ग।

অর্থাৎ "হে প্রিরতন, আমার জীবন তোমারই অধীন। জুমিই আমার জীবিতেরর। হার, কণ কালের মধ্যেই তাদৃশ সৌহার্দা তক্ষ করিয়া জুমি কোথার চলিয়া গেলে ? সেতুতক হইলে জলরাশি ঘেষন তদাপ্রিতা ওলগতজীবিতা নলি নীকে পরিকাগে করিয়া ক্রতকেগে পলারন করে, জুমিও আমাকে তাগে করিয়া সেইরূপ ক্রতবেগে কোথার গেলে ?" বিপ্রাক্তরমে "ক্রণভক্ষসৌহদঃ" পদটী অর্থ-চমৎকারিম্ববার্কক।

ক ব্যাথ্যাকারসণের অভিপ্রার এই মে "বিনি এমন কুর ভাহার নাম অক্র কেন? ইনি আমাদের প্রাণাপেকা প্রিরতমকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেক্লেন, আবার অতি সম্বরে মে ইয়াকে মেবিতে পাইব সে আনাওে আমাদের নাই , এই অর্থাৎ "যাহার এই প্রকার নিষ্ঠুর ব্যবহার, যাহার দয়ার লেশও
নাই, তাহার নাম হইল অক্র । এমন লোকেরও কি অক্র নাম
শোভা পায় ? এই নিদারুণ অক্র ব্রজবাসীদিগকে হৃঃথিত করিয়া
ইহাদিগকে কিছুমাত্র আশ্বন্ত না করিয়া ইহাদের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম
শীক্ষণকে অতিদ্রে লইয়া যাইবে।"

অতঃপরে বিরহ-কাতরা ব্রজরমণীগণ আত্মধিকার করিয়া বলিতেছেন—দেশ, অক্র কংসদ্ত; কংসদ্ত যে ক্র হইবে, তাহাতে আর
সন্দেহ কি ? কিন্তু উহার আগমনে পরমক্রপকোমলচিত্ত প্রীক্ষণ্ণও
আমাদের প্রতি নির্চুর হইয়াছেন। ঐ দেখ প্রীক্ষণ্ণ শকটে আরোহণ
করিতেছেন, গোপসকলও শকট লইয়া উহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ
ধাবিত হইয়া উহার শকট-গতি আরও ক্রতত্তর করিয়া তুলিতেছে।
এই গোপসকলও কি উন্মত্ত হইয়া উঠিল ? প্রীক্ষণ্ণ যথন মথ্রায়
কালাতিপাত করিবেন, আর বৃন্দাবনের দিকে ফিরিয়াও চাহিবেন না
তথন ইহারা কিরূপে প্রাণধারণ করিবে, এখন সে বৃদ্ধিও ইহাদের
মনে আসিতেছেনা। বৃদ্ধগণই বা কেমন, তাহারাও নিবারণ করিতে
ছেন না। দৈবও ত আমাদের অফুকুল হইতেছেন না। তাহা হইলে
কোন-না-কোন প্রকার বিদ্ধ উপস্থিত হইত। কিন্তু তাহাও তো
হইতেছেনা। তবে আর কাহার দিকে তাকাইব ? কাহার নিকট

অবস্থায় আমাদিগকে সাস্থনা দিয়া ঐক্ষকে লইয়া যাওয়াই অক্রের উচিত ছিল।
কিন্ত একথাটাও ইনি বলিলেন না বে, "তোমাদের প্রিয়তমকে আমি লইয়া যাই-তেছি, আবার তোমাদের ধন তোমাদিগকে দিয়া যাইব।" স্বতরাং এমন নিদারণ ক্র ব্যক্তির অক্র নাম নিতাস্তই অশোভনীয়।

সাহায্য পাইব ? এখন আমাদের প্রাণের প্রাণ আমাদিগকৈ ছাড়িরা চলিরা যাইতেছেন, এখন আর আমাদের লজ্জা সঙ্কোচই বা কি, ভরই বা কি ? চল সথি আমরাই তাঁহার নিকটে যাইয়া, শ্রীহস্ত ধরিয়া এখনই তাঁহাকে নিবারণ করিব। কুলর্দ্ধণ বা পত্যাদি আমাদের কি করিবেন ? আমাদের এখন আর ভয় কি, কাহাকেই বা ভয় করিব ? মুকুল সঙ্গ অর্ধ নিমিষের নিমিত্তও ছস্তজ্ঞা। ছন্দৈব-বশতঃ বদি তাহাই ঘটল, তবে আর আমাদের চিত্তে কি স্থুখ রহিল ? এখন আমাদের মরিতেই বা ভয় কি ?

বদি আমরা শ্রীকৃষ্ণকে ফিরাইতে পারি, আর তাহাতে বন্ধুগণ আমাদিগকে ত্যাগ করেন তবে শ্রীকৃষ্ণকে লইরা বনে বনে বনদেবীর স্থার কাল্যাপন করিব। যদি গৃহস্বামীরা দণ্ডবিধান করেন বা আবদ্ধ করেন, তাহা হইলেও আমরা মনে করিব শ্রীকৃষ্ণের সহিত এক গ্রামে আছি তো! তাহা হইলে স্থীজনের চাত্রীলন্ধ তরিমাল্যাদি দ্বারা ক্লরাবস্থাতেও পরম স্থবে দিন্যাপন করিব। আর বদি শ্রীকৃষ্ণকে একাস্তই ফিরাইতে না পারি, তবে মরণই আমাদের মঙ্গলস্বরূপ। স্থতরাং চল আমরা বাহির হই। ঐ রথের নিকট ধাবিত হইরা শ্রীকৃষ্ণকে ফিরাইরা আনিতে চেষ্টা করি। বাহার সাম্বর্গাস্থলনিত হাসিতে, মনোহর লীলাবলেকনে, পরিরম্বণে ওরাসক্রীড়াকোতৃকে,—আমরা স্থদীর্ঘ রন্ধনী সকল ক্ষণবং অতিবাহিত করিয়াছি, এক্ষণে তাঁহার বিরহ আমরা কি প্রকারে সন্থ করিব ? বিনি দিনশেষে ধুলিজালে ধুম্রিত্ত্বলককুন্তললোভিত মুধে গোণগণের সহিত বাঁলী বাজাইতে বাজাইতে এবং হাসিমাধা

কটাক্ষবিক্ষেপ করিতে করিতে আমাদের চিত্ত হরণ করিতেন, 'ঠাহাকে ছাডিয়া কিরূপে প্রাণধারণ করিব গ''

এস্থলে পূর্ব্বোদ্ধৃত গোবিন্দদাসের পদ্টীর উপসংহার করা যাই-তেছে। খ্রীরাধা বলিতেছেন—

পরিহরু গুরুজন

হস্উ বা গুরুজন

কি করিব পরিজন পাপ।

কাম বিনে জীবন

জ্বলতহি অমূখন

কো সহ এহেন সম্ভাপ।

ও মুখ সমুখে ধরি

নয়ন অঞ্চল ভরি

পিবইতে জীউ করি সাধ।

গোবিন্দাস ভণ

সো বিহি নিকৰণ

যো করু ইহ রস-বাদ।

এমন অমৃতমন্ত্রী কবিতা অন্তত্র একেবারেই স্বহন্ত । "কাম্ব বিনে জীবন, জলতহি অনুখন, কো সহে এহেন সস্তাপ, ও মুখ সমুথে ধরি নয়ন অঞ্জল ভরি, পিবইতে জীউ করি সাধ"—এরপ কাব্যস্থধার তুলনা নাই। সৌন্দর্য্য-স্থাপানের এমন অনাবিল বাাকুল তৃষ্ণা,—বঙ্গীয় কাব্যের একাধিপত্য মহামূল্য বৈভব। ধন্ত বঙ্গীয় কবি গোবিন্দদাস, ভাবুক প্রেমিক ভক্তগণকে শ্রীশ্রীরাধা কৃষ্ণ-লীলারস আস্বাদন করাইবার নিমিত্তই বৃঝি বঙ্গীয় কাব্য-সাহিত্যে তোমার আবির্ভাব হইয়াছিল।

এ সম্বন্ধে পদ কর্ত্তাদের আরও হুই চারিটি কবিতা এ স্থলে উদ্ধৃত করা বাইতেছে যথা—

থেনে ধনি রাই রোই ক্ষিতি লুঠই

ক্ষণে গিরত রথ আগে।

ক্ষণে ধনি সজল নয়নে হেরি হেরি মুখ

মানই করম অভাগে ॥

দেখ দেখ প্রেমিক রীত।

করুণা সাগরে বিরহ বেয়াধিনী

ডুবায়ল সবজন চিত।

ক্ষণে ধনি দশনহি তুণধন্নি কাতরে

গড়লহি রথ সমুখে।

শিবরাম দাস ভাষ নাহি ফুরায়

ভেল সকল মন হথে॥

শ্রীরাধার বিরহবিধুরতার চিত্র দেখুন, তিনি ক্ষণে ক্ষণে মাটীতে বিনুষ্ঠিত হইতেছেন, কণে কণে রথের আগে নুটাইয়া পড়িতেছেন, बावात करन करन महननगरन जीकरकत पूर्यभारन जाकाहरज्यहन, মাবার কথন বা দাঁতে তুণ করিয়া কাতর ভাবে রথের সমূথে গড়াইয়া পড়িতেছেন। ইহা দেখিয়া পদকর্ত্তা শিবরাম দাসের মার বাক্য ক্তি হইতেছে না; কাহারই বা হয় ? এমন দারুণ ব্যাকুলতা দেখিয়াও কি কেহ স্থির থাকিতে পারে ?

শ্রীমদ্বাগবজের পঞ্চে এক্ষণে ভবন্ বিরহের উপসংহার করা যাই-তেছে। শ্রীমংশুকদেব বলিতেছেন

> এবং ব্রুবাণা বিরহাতুরা ভূশং বজন্তিয়ঃ ক্লফ-বিষক্তমানসাঃ

### বিস্জা লজ্জাং রুরুত্থ স্থ স্থস্বরং গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি চ।\*

শ্রীকৃষ্ণাসক্তচিত্তা গোপীগণ পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি বলিতে বলিতে শক্তা পরিত্যাগ করিয়া "গোবিন্দ, দামোদর ও মাধ্ব" বলিয়া উচ্চৈঃ-

\* "গোবিন্দা" "দানোদর" ও "বাধব"—এইরপা নাম করিয়া বিলাপ করা হইল কেন, টীকাকার শ্রীমৎ সনাতন ও শ্রীল চক্রবর্ত্তি মহাশয় এ সম্বন্ধে কিঞিৎ ব্যাধা। করিয়া রাধিয়াছেন। গোসামিহাশয় বলেন গোবিন্দ বলিবার তাংপর্য এই বে "হে কৃঞ্চ, তুমি গোকুলেশ, তোমার বিহনে এই গোকুল পলকে বিলয়প্রাপ্ত হয়।" দামোদর নামটা শ্রীশ্রীএলেদরীর সক্তরাস্তাপ-ন্নারক। দাবোদর বিহনে তাহার বে কীদৃশী অবস্থা ঘটবে এতদারাই তাহাই ব্যক্তিত হইয়াছে। "বাধব" বলিবার হেতু এই বে বল্বং নারারণ-রমণী লক্ষ্মীও তোমাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারেন না, তিনি সততই তোমার সঙ্গে সঙ্গে বিচরণ করেন, আমরা তোমাকে ছাড়িয়া কিয়পে থাকিব ?"

শ্বীল চক্রবর্তি মহাশর বলেন, "গোশ্বীরা বলিভেছেন আমাদের চকুরাদি ইঞিরবৃত্তিগণ গরীম্বরূপিনী, ইহারা ভোমার সঙ্গে চলিল, তুমি স্বীয় মনরপ-বৃষ্ভেক্স বারা
কুপা করিয়া ইহাদিগকে গ্রহণ কর, উপেক্ষা করিও না। ভোমার সঙ্গলাভের
অমুপযুক্ত আমাদের ঘূর্ভাগ্য দেহ, এখানে পড়িয়া রহিল। মদি প্রভাবর্ত্তন না
কর, তবে দেহ পঞ্চপ্রপাপ্ত হইবে, স্থভরাং জ্বীরণ করিও না ইহাও বজগোপীদের
বিজ্ঞাপনার বিষয়। খোবিন্দ শক্ষারা ইহাই বিজ্ঞাপিত হইল। মামেদের বলার
ভাৎপর্বা এই বে "ব্রজেম্বরী যশোদাসাভার প্রেমরক্ষনে ভূমি দামরক্ষনও স্বীকার
করিরাছিলে ভূমি ভাহাকে ভাগে করিরা যাইও না। যদি একান্তই বাও, তবে
পরস্ব আসিবে, ভাহা না করিলে ভোমার জননীর প্রাণ রহিবে না, স্থভরাং মাতৃবধ
করিয়া না। মাধ্যর বলার ভাৎপর্বা এই যে হে, কৃষ্ণ, ভূমি আসাদের স্থামী বহ,

আপনার কর্ম্মদোষ, তাকে কিবা করি রোষ তায় মোয় সম্বন্ধ বিদূর।

যে আমার প্রাণনাথ একত্র করি যার সাঞ্চ সেই রুঞ্চ হইল নিঠুর ॥

সব ত্যজি ভজি যারে সে আপন হাথে মারে নারীবধে ক্লফের নাহি ভয়।

ভার লাগি আমি মরি উলটি না চাহে ফিরি ক্রণমাত্তে ভাঙ্গিল প্রণয়॥

কৃষ্ণকে না করি রোষ আপন হুর্দ্দৈব দোষ পাকিল মোর এই পাপ ফল। যে কৃষ্ণ মোর প্রেমাধীন তারে কৈল উদাসীন

এই মোর অভাগ্য প্রবল্ব ॥

<sup>্</sup>মা—না, ধব— স্বামী)—কিন্তু আমাদের স্থাঃ। স্বামী ইইলে আমরা তোমার ব্বস্তু হইতাম, সে ক্ষেত্রে তুমি ইচ্ছামত সকলই করিতে পারিতে। পালনে বা ছালনে কোনও বাধা হইত না, কিন্তু আমরা প্রক্রব্য । পরের ক্রব্য নাশ করিও না" এই অর্থে মাধব বলিলা সম্বোধন করা হইরাছে।

এই মত গৌররায়

বিষাদে করে "হার হার

আহা ক্বফ তুমি গেলা কতি।"

গোপীভাব হৃদয়ে

তার বাকা বিলপয়ে

গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি॥

ঘনশ্রাম দাসের একটা পদে ভবন্ বিরহের উপসংহার করা যাইতেছে:—

না দেখিকে রথ আর না দেখিকে ধৃল।
নিশ্বর জানিম মোহে বিধি প্রতিকৃল।
কহি ভেল মুরছিত রাই ভূমিতলে।
স্থামরহিত দেখি দখী করু কোলে।
উচ্চৈঃম্বরে কান্দি কহে ওহে রাই প্রাণ।
প্রবণে এছে কোই কহে ঘনশ্রাম।

শ্রীরাধার এই ভবন্ বিরহের মর্মা স্পর্মী ভাব লইয়া ভারতবর্ষের বিবিধ ভাষায় শত শত কবি সহস্র সহস্র গীতি রচনা করিয়া এদেশ-বাসী প্রেমিক ভক্তের হৃদয় কৃষ্ণপ্রেম-স্থধারাশিতে পরিসিক্ত করিয়া রাখিয়াছেন; ইহা হইতেই সহস্র সহস্র গ্রাম্যবিরহ-গীতির স্পষ্ট হইয়াছে, এই ভাবের আভাস লইয়া অনেক মর্ম্মকথা ও বিরহ-ব্যথা প্রকাশ পাইয়া বিরহী ও বিরহিণীদের প্রাণের ভার ল্যুতর করিতেছে।

অতঃপরে ভূতবিরহের আলোচনা করা ষাইতেছে। প্রীপ্রীমহা-প্রভূর দিব্যোন্মাদের লেশাভাস বুঝিতে হইলে প্রীরাধার অন্তর্গু চ্ বিরহবেদনা ও বিরহোচ্ছাদের লেশাভাস জানিয়া লওয়া একাস্ক কিন্ত বৈষ্ণব পদাবলী এই আনন্দরস-তন্তের পূর্ণবিবৃতিসমন্থিত তাষ্য ও মহাবার্ত্তিক। ইহাতে আমরা "সত্যং শিবং স্থন্দরম্" "আনন্দ মমৃতরূপং যদ্ বিভাতি" ও রুসো বৈ সঃ" পদার্থটীকে লীলা-বৈচিত্রী সহ, ঐশর্য মাধুর্যসহ পূর্ণমূর্ত্তিতে পূর্ণবিষ্ণবে সন্দর্শন করিতে পাই। কি প্রকারে এই চরমতন্ত্বের অহুভব করিতে হয়, কি প্রকারে এই মাধুর্যময় বিগ্রহের রুসাস্থাদন করিতে হয়, কি প্রকারে সেই আনন্দনময়মূর্ত্তির লীলামাধুরীতে মজিয়া থাকিতে হয়, আমরা বৈষ্ণব পদাবলীতে তাহার পূর্ণ শিক্ষা প্রাপ্ত হই। এই নিমিন্ত প্রীপ্তমহাপ্রভূপদাবলীর মধ্য দিয়া বৈষ্ণবগণের চরমভজনের পথ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, নিজে আস্থাদন করিয়াছেন, ভক্তদিগকেও সেইপথে অহ্বরাগের ভজনপ্রণালী শিক্ষালাভের ইক্তিত করিয়াছেন। এই নিমিন্তই আমরা পদাবলীর সাহাব্যেই প্রীপ্রীমহাপ্রভূর দির্কো-

নাদমর বিরহরগাস্বাদনের লেশাভাস ব্ঝিতে প্রয়াস পাইব। কেননা ইহাই জীবের আনন্দদন্তোগের প্রকৃত অবস্থা। যিনি "রসো বৈ সঃ" বা "আনন্দমমৃত্য্" তবের নিতাআস্বাদিকা, সেই শ্রীরাধিকার নয়নতারা "আনন্দ অমৃত মূর্ত্তি" শ্রীকৃষ্ণ লীলাবৈচিত্যের নিমিত্ত তাঁহার নয়নের অস্তরাল হইলেন, আর তথন তাঁহার নিকট সেই রসময় আনন্দময় বিগ্রহের রয়স্থ্লী, স্থময় শ্রীর্ন্দাবনধাম কি ভীষণ হইয়া দাঁড়াইল, শ্রীলবিদ্যাপতি ঠাকুরের একটি পদে তাহার আভাস গ্রহণ কর্মন—

অব মথুরাপুর মাধব গেল।
গোকুল মানিক কো হরি নেল।
গোকুলে উছলল করুণার রোল।
নয়নের জলে দেখ বহল হিল্লোল।
শূন ভেল মন্দির শূন ভেল নগরী।
শূন ভেল দশদিশ, শূন ভেল সগরী।
কৈছনে যায়ব যমুনাক তীর।
কৈছে নেহারব কুঞ্জ-কুটার॥
সহচরী সঞ্জে যাহা করল ফুলধারী।
কৈছনে জীয়ব তাহি না নেহারি॥
বিভাপতি কহে কর অবধান।
কৌতুক ছাপিত তহি রহ কান॥

শ্রীকৃষ্ণবিহনে গোকুলে করুণার রোল উথলিয়া উঠিল, বিরহ-বিশুরা গোপিকাদের নয়নজলে তরঙ্গ বহিয়া চলিল; ঘর, বাড়ী, পথ ঘাট, বাট ও নগর শৃষ্ণ-শৃষ্ণবং প্রতিভাত হইতে লাগিল। এখন কি করিয়াই বা শ্রীরাধা যমুনাতীরে যাইবেন, কি করিয়াই বা আর সেই কৃঞ্জকূটীর দেখিবেন ? শ্রীরাধার হৃদয়ে বিরহের জনল তুষা-নলের স্থায় জ্বলিতে লাগিল, স্থাকর স্থানসমূহ তাঁহার নিকট বিষ-বং বলিয়া প্রতিভাত হইল, শ্রীক্লফ-বিহনে আজ ক্লফ-আফ্লাদিনীর নিকট সমস্ত বিশ্ব শৃষ্ণ-শৃষ্ণ বোধ হইতে লাগিল।

পদকর্ত্তা গোবিন্দদাসের একটা পদও এখানে উল্লেখযোগ্য, তদ্-যথা----

চললন্থ মাথুর চলল মুরারি।
চলতহি পেথমু নরন প্রসারি॥
পালটা নেহারিতে হাম রহি হেরি।
শৃশুহি মন্দিরে আরলু ফিরি॥
দেখ সথি নিলাজ জীবন মোই।
পিরীত জানাওত অব ঘন রোই॥
সো কুম্থমিত নব কুঞ্জ কুটীর।
সো যমুন জল মলর সমীর॥
সো হিমকর হেরি লাগয়ে উপতক!
কাম্থ বিনে জীবন কেবল কলত্ত।
চপল প্রেম থির জীবন হরস্ত।
চপল প্রেম থির জীবন হরস্ত।
ভাহে অতি হরজনে আশকিপাশ।
সমতি না পাওত গোবিন্দলাস॥

গোবিন্দদাস, বিভাপতি ঠাকুর মহাশরের ভাবানুগত পদ রচনা করিয়াছেন বটে, কিন্তু প্রকৃত কথা বলিতে কি, তাঁহার কবিতার বিভাপতির ভাব উজ্জ্বলতর ও প্রস্টুটতর হইয়াছে। ইহা ছাড়া তিনি ভাবের আরও মধুরতর অভিনব মূর্ত্তি দিয়া বিভাপতিঠাকুরের পদাবলী সমূহকে বঙ্গীয় পাঠকগণের মানসক্ষেত্রসমক্ষে উপস্থাপিত করিয়াছেন। উক্ত পদের মর্দ্মার্থ এইরূপ:—শ্রীমতী বলিতেছেন.

"শ্রীকৃষ্ণ মথুরার গমনের সমরে রথে আরোহণ করিলেন, তিনি আমার দিকে চাহিতেই আমি তাঁহার পানে তাকাইলাম, কিন্তু চকুর নিমেষে রথ কোথার চলিয়া গেল, আমি শৃশুমনে শৃশুহাতে শৃশু মনিরে ফিরিয়া আসিলাম।"

কি স্থলর বর্ণনা— যেন একেবারেই প্রত্যক্ষ দেখা! ভাবাবেশ ভিন্ন এরূপ কবিতা অসম্ভব। ইহার পরে শ্রীকৃষ্ণবিহনে আবার সেই স্থমর পদার্থ সমূহের তঃথজনকতার কথা— 'সথি এখন কার্যনাই, সেই এত সাধের, এত স্থথের, কুস্থমিত কুঞ্জকূটীর—সেই যমুনাজল,—সেই মলর সমীর,—আকাশের দেই হাসিমাথা চাঁদ বাহা দেখিরা এক সমরে কত স্থথ পাইতাম এখন সে সকল দেখিলে আতম্ব উপস্থিত হয়। যিনি স্থপ্ররূপ, যিনি সর্বস্থেশ দাতা, যাহাকে লইরা জীবনের সর্বস্থিপ,—তাঁহাকে ছাড়া জীবনের সকলস্থকর পদার্থই তঃথকর। এমন কি জীবনই কলম্বন্ধর পাইত তঃথকর। এমন কি জীবনই কলম্বন্ধর এই মমুমর বিভাগ বুঝি কেবল পদাবলীতেই আলোচিত হইরাছে। গোবিলালারের আরু একটা পদ শ্রমন—

প্রেমক অন্থ্র

আতজাত ভেল

না ভেল যুগল পলাশা।

প্রতিপদ চাঁদ উদয় যৈছে যামিনী

মুখ নব ভৈগেল নৈরাশা॥

স্থি হে স্বব মোহে নিঠুর মাধাই।

অবধি রহল বিছুরাই॥

কো জানে চাঁদ চকোরিণী বঞ্চব

मार्थवी मधूल ऋकान।

অমুভবি কামু পিরীতি অমুমানিয়ে

বিঘটিত বিহি প্রমাণ॥

পাপ পরাণ মম আন নাহি জানত

কাত্ম কাত্ম করি ঝুর।

বিস্থাপতি কহে নকরণ মাধব

গোবিন্দদাস রসপুর॥

এইরূপ শত শত পদে শ্রীরাধার বিরহচিন্তার ভাব পদকর্জগণ প্রকাশ করিতে প্রশাস পাইয়াছেন।

বিভাপতি ঠাকুর আরও একটা পদে এই ভাবগম্ভীর বিরহবেদনা অভিবাক্ত করিয়াছেন, তদ্যথা---

হরি কি মথুরাপুরে গেল।

আজ গোক্ল শৃষ্ণ ভেল ॥

রোদিতি পিঞ্জর শুকে।

বের ধাবই মাথুর মুখে।

শ্বৰ সোই যমুনাক কূলে।
গোপগোপী নাহি বুলে।
হাম সাগরে তেজৰ পরাণ।
শান জনমে হব কান।
কাম হোয়ব যব রাধা।
তব জানব বিরহক বাধা।
বিভাপতি কহে নীত।
শ্বব রোদন নহে সমূচিত।

প্রিশ্ন প্রেমিক পাঠক মহোদয়, একবার এই পদটির শেষার্দ্ধে মন নিবেশ কর্মন,—আমি সাগরে যাইয়া প্রাণত্যাগ করিব। কামনা সাগরে কামনা করিয়া প্রাণত্যাগ করিলে নাকি বাসনা সফল হয়, আমি আর জন্মে যেন কায় হইয়া জন্মগ্রহণ করি, এবং কায় যেন রাধা হন এই কামনা করিয়া কামনা সাগরে প্রাণত্যাগ করিব। কায় যথন রাধা হইয়া জন্মিবেন তথন তিনি আমার বিরহ বেদনা জানিতে পারিবেন।' অন্ত একটা পদে লিখিত আছে—

(আমি) কামনা সাগরে

কামনা করিয়া

পুরাৰ মনের সাধা।

আপনি হইৰ

কামুরে করিব রাধা॥

বাশাকরতক প্রেমমর শ্রীকৃষ্ণ পরমপ্রাণরিণী প্রেমমরীর এই বাসনা কলিপুগে শ্রীগোরাঙ্গরূপে সফল করিয়াছেন। আক্রর্যের বিষয় এই যে,জন্মান ৮০ বংসর পুর্বেষ প্রেমিককবি বিভাগতির হৃদয়-দর্শণে এই অভিনৰ রদরাজ-মহাভাবময় বিগ্রহেয় ছায়াভাদ প্রতিবিধিত হইয়াছিল। শ্রীল চণ্ডীদাস ঠাকুরের হৃদয়সরসীতে ৫ এই রাধাপ্রেমে গড়াতত্ব প্রেমমূর্ত্তি সর্র্যাসীর ভাষচ্ছায়া প্রতিফলিত হইমা মুহুল লীলাতরকে মৃত্ল মধুর ভাবে দাচিতেছিল। এীরাধার বিরহবেদনার রদাস্বাদনার্থই শ্রীগোরাঙ্গ রূপের প্রকটন। স্বয়ং ভগবান শ্রীগোরাঙ্গ-ছুদ্দর, স্বীয় আবির্ভাবের ৮০ বংসর পূর্বে বিছাপতি ঠাকুরের হৃদরে স্মাবিভূতি হইয়া স্বকীয় মুসাস্বাদনের ঘোষণা প্রচার করেন। ইহার শত বংসর পরে তদীয় ভক্তগণ বুঝিতে পান যে শ্রীরাধার বিরহ-রসাস্বাদনার্থই রাধাভাবহাতিস্কবলিত স্বন্ধং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগৌরাঙ্গ-দ্ধপে ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন। শেষ দ্বাদশবর্ষে মহাপ্রভু স্বরূপ রামরায় প্রভৃতি অন্তরঙ্গ ভক্তগণের সমকে যে মাধুরীময়ী মহালীলা প্রকটন করেন তাহা শ্রীরাধার বিরহ-রস-আস্বাদন ভিন্ন অন্ত কিছুই নছে। সেই ব্যাকুলতা, সেই উচ্ছাস, সেই হা-ছতাশ। এীপৌরাঙ্গ-ন্ধপী একটি সন্ন্যাসীর মধ্য দিয়া যেন সাক্ষাৎ বিরহ্বিধুরা শ্রীমতী রাধিকা মহাবিরহের অনস্ত ভাবপ্রবাহ বাহিরে অভিবাক্ত করিছে क्रिंगन।

এম্বলে বিভাপতি ঠাকুরের বিরহবিধুরা শ্রীরাধার একটি চিত্র নরামর পাঠকপণ দেখিয়া রাখুন :—

সজলনয়ন করি পিরাপথ হেরি হেরি
তিল এক হর ব্গচারি।
বিধি বড় নিদারুল তাহে পুনঃ ঐছন
দ্রহি করল মুরারি॥

একবার এন্থলে সজলনয়ন, উংকণ্ঠ ও আশাবদ্ধ শ্রীপ্রীমহাপ্রভ্র শ্রীম্রির চিদ্র স্বীম্ন হলরে ধারণ করিয়া দেখুন; দেখিতে পাইবেন—"সজলনয়ন করি পিয়াপথ হেরি হেরি" শ্রীয়াধার এই মূর্ত্তি এবং দিবোানাাদএক শ্রীগোরাক্ষর্ত্রকরের শ্রীমৃত্তিতে বিন্দ্যাত্রও পার্থকা নাই, বৈষ্ণবপদাবলীর বিপ্রলম্ভ সংস্কর পদ সকল যেন মহাপ্রভ্র মহাবিরহের তার্বছ্টায়াবলম্বনেই বিরচিত হইয়াছে। মহাপ্রভ্র আবির্ভাবের পরবর্তী অন্তান্ত কবিগণের হৃদমেও তাঁহাল্প দিক্যোনাদের অপরিক্ট চিত্র প্রতিকলিত হইয়াছিল। ব্রজরসের গীতিকাবো শ্রীরাধিকার বিরহ-বর্ণনাম মহাপ্রভ্র মহাভাবমৃত্তির তাঁহাদের কাবাক্রনার সহায় হইয়াছিল। ফলতঃ শ্রীসোরাক্ষ অবতীর্ণ না হইলে শ্রীরাধিকার মহাভাবের অন্তর্ভব ভক্তগণের পক্ষে ত্র্বটি হইয়া পড়িত, তাই শ্রীপাদ পরস্বতী প্রকাশাদক লিখিয়াছেন—

প্রেমাদামান্ত্তার্থ: শ্রবণপথিপতঃ কন্স নামাং মহিষ্ণ:
কো বেতা কন্স কলাবনিদিনমহামাধুরীষু প্রবেশ: ।
কো বা জাদাতি প্রাথাং পরমর্মদেমংকার্মাধুর্যাদীমামেকশ্চৈতন্মভন্তঃ পরমক্ষরণরা সর্বমাবিশ্চকার॥
প্র সম্বন্ধে অভংপর শ্রীরাধা ও শ্রীরাধাভাবতাতিস্থবলিত শ্রীগোরার্ধ
এই উভয়ের সাদৃশ্য বা একত্ব প্রদর্শন করিয়া সবিস্তার আলোচনা
করা যাইতেছে।

412.63

## ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

## শ্রীরাধা ও মহাপ্রভু

পৃজ্যপাদ শ্রীমৎপ্রবোধানন্দ সরস্বতী সংহাদয় শ্রীচৈতস্তচক্রাস্তে লিখিয়াছেন :—

সিঞ্চন্ সিঞ্চন্ নয়নপয়সা পাঞ্গওস্থলান্তং

মুঞ্চন্ মুঞ্চন্ প্রতিমুহরহো দীর্ঘনিঃখাসজাতম্।
উচ্চৈঃক্রন্দন্ করুণকরুণোদগীণে হাহেতি রাঝো
গোরঃ কোহপি ব্রজ্বিরহিণীভাবমগ্রন্দকান্তি॥

অর্থাৎ শ্রীগোরাঙ্গস্থলর ব্রন্ধ-বিরহিণ্ট শ্রীরাধার ভাবে মগ্ন ।

শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে তাঁহার গগুস্থল পরিমূদিতকমলের স্থায় পাঙ্বর্ণ
ধারণ করিয়াছে। তিনি বামকরে কপোল বিস্তস্ত করিয়া বিষয়
ভাবে বসিয়া রহিয়াছেন, নমনজলে তাঁহার পাঙ্বর্ণ গগুস্থলী ভাসিয়া
বাইতেছে, তিনি ক্ষণে ক্ষণে দীর্ঘনিখাস ত্যাগ করিতেছেন, আবার
ক্ষণে ক্ষণে উচ্চে:শ্বরে হাহাকার করিয়া করুণশ্বরে রোদন করিতেছেন।

শ্রীচরিতামুতে লিখিত হইয়াছে:

——

১। এই মত অন্ত তাৰ শরীরে প্রকাশ।
বনেতে শৃক্তা, সদা বাক্যে হা হতাশু।
কাঁহা করো, কাঁহা পাঁও ব্রজেক্তনন্দন।
কাঁহা মোর প্রাঃলাথ মুরলীবদন।

কাঁহারে কহিব, কেবা জানে মোর হু:খ। ব্ৰজ্ঞেনন্দন বিস্থু ফাটে মোর বৃক্।।

ভন মোর প্রাণের বান্ধব। २ ।

নাহি কৃষ্ণ প্রেমধন দরিদ্র মার জীবন

**(मरहक्तिय त्था भात मत**॥

পুন কহে হায় হায় গুন স্বরূপ রামরায়

এই মোর হৃদর নিশ্চর।

শুনি করহ বিচার হয় নয় কর সার

এত বলি শ্লোক উচ্চারয়॥

৩। বে কালে দেখে জগন্নাথ শ্রীরাম স্বভদ্রা সাথ

তবে জানে আইলাম কুরুক্ষেত্র।

সফল হইল জীবন দেখিত্ব পদ্মলোচন

জুড়াইল তমু-মন-নেত্র॥

গরুডের সল্লিধানে বৃহি করে দর্শনে

সে আনন্দ কি কহিব ব'লে।

গরুড়স্তন্তের তলে আছে এক নিম্পালে

সে থাল ভরিল অশ্রন্ধলে॥

ভাহা হৈতে ঘরে আসি মাট্রি উপরে বিদ্

नत्थ कत्त्र शृथिवी नियन।

/হাহা কাহা বৃন্দাবন কাহা গোপেক্সনন্দন

काँहा त्महें श्रीवश्मीवषन ॥

কাঁহা সে ত্ৰিভুক্ষ ঠাম কাঁহা সেই বেণুগান काँश मिट्ट यनुना श्रुणिन। কাঁহা রাসবিলাস কাঁহা নৃত্য গাঁত হাস কাঁহা প্ৰভু মদৰমোহন॥" উঠিল নানা ভাববেগ মনে হইল উদ্বেগ ক্ষণমাত্র নারে গোঞ্জাইতে। व्यवन वित्रहानतन देशर्या इन उनमत्न মানা শ্লোক লাগিলা পড়িতে॥ ৪। "মোর বাক্য নিন্দা মানি রুষ্ণ ছাড়ি গেল জানি শুৰ মোর এ স্কৃতি বচৰ। নয়নের অভিরাষ তুমি মোর প্রাণধন হাছা পুন দেহ দরশন ॥" ম্ভস্কম্প প্রয়েদ বৈবর্ণা ক্ষশ্র স্বরভেদ দেহ হৈল পুলকে ব্যাপিত। হাসে কান্দে নাচে গাঁয় উঠি ইতি উতি ধার ক্ষণে ভূষে পড়িলা মূর্চিছত। ে। প্রাপ্ত কর হারাইরা তার গুণ সোঙ্গরিয়া महाधाँ इं मेखाँ पि बिश्वण। রাদ্ধ স্বরূপের করে ধরি ক্রে হাঁহা হরি হরি হৈয়োঁ গেল হইল চপল।। এইরূপ আরও বছন্ত্রল উদ্ধৃত করিয়া প্রদর্শন করা শাইতে

পারে মে, শ্রীমৎ প্রবোধানন্দবর্ণিত ব্রজ-বিরহিণীর স্থায় শ্রীগৌরাঙ্গের

বিরহপাণ্ডর গণ্ডস্থলের অশ্রুসিক্ততা, দীর্ঘনিঃশ্বাস, এবং করুণস্বরে হাহাকারপূর্বক শ্রীকৃষ্ণবিরছে উচ্চরোদন,—বিপ্রবস্থ-রসময়ী গৌর-লীলার নিত্য ব্যাপার।

শ্রীপৌরাঙ্গের শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ-বৈকল্য-জনিত এই চিত্রথানি শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ, পূর্ব্বোদ্ভ একটিমাত্র পত্নে অতি পরিস্ফুটক্সপে প্র্যাকিয়া তুলিয়াছেন। উক্ত পত্নটীর মর্ম্ম বাঙ্গলাভাষায় নিম্মলিথিত-ক্সপে কিয়ৎপরিমাণে ব্যক্ত করা ষাইতে পারে, যথা—

বাম করতলে

বিষয় গৌরা**ঙ্গ** রায়।

ৰাৱ ৰাৱ নাৱ

ঝরিছে নয়ান

কপোল বাথিয়া

গণ্ড ভাসিছে তায়॥

ঘন হা-ছতাশ ঘন দীর্ঘাস

খন মন হাহাকার।

শ্ৰীক্লফ-নিরহে

গৌরাঙ্গ*ফলর* 

ভাবে মথ শ্রীরাধার 🛚

' শ্রীগোরাঙ্গ-লীলাম ত্রজবিরহ অধিকতর পরিকুট এবং ভক্তবর্গের
অধিকতর হৃদয়ঙ্গনোপযোগী হইয়াছে। তাই প্রবোধানন্দ লিথিয়াছেন—

শ্রীমন্তাগবতস্ত পরমং তাৎপর্যামুট্রন্ধিতম্

শ্ৰীবৈয়াসকিনা দূরময়তয়া রাস-প্রসঙ্গেহপি যৎ।

ষদ্রাধা-কেলিনাগর-রসাস্বাদৈকতভাজনং

তদ্বস্তপ্রথনায় গৌরবপুষা লোকে২বতীর্ণো হরি:॥

/ **এগোরাসম্পর সীয়** নিগৃঢ় লীলামাধুরী প্রচারার্থই অবতীর্ণ

হন। মহামুনি বেদব্যাস শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীশ্রীরাধাক্তফের নিগৃঢ় দীলা-রস-যন্দর্ভের কেবল উদ্দেশুমাত্র পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু উহাতে নিগূঢ় লীলা-রদের বিস্তার করা হয় নাই। প্রগাঢ় অফুশীলন ভিন্ন উক্ত রুদ কোন প্রকারেই অধিগম্য হয় না। স্বীয় রুদ-মাধুরী আসাদন ও ব্দগতে উহার প্রচার করার নিমিত্তই শ্রীগৌরহরি অবতীর্ণ হইলেন।

শ্রীপাদ স্বরূপের রচিত শ্রীগোরাঙ্গ-অবতার-তত্তের স্ববিখ্যাভ পত্তটার মর্মাত্মসারে প্রীল কবিরাজ লিখিয়াছেন:---

পূৰ্বে ব্ৰজবিদাদে যেই তিন অভিদাধে

यरष्ट्र आञ्चान ना इटेन।

শ্রীরাধার ভাবসার আপনি করি অঙ্গীকার

সেই তিন বস্ত আস্বাদিল ॥

আপনি করি আস্বাদনে শিখাইল ভক্তগণে

প্রেমচিন্তামণির প্রভূ ধনী।

নাহি জ্বানে স্থানাস্থান যারে তারে কৈল দান মহাপ্রভু দাতা শিরোমণি॥

**ঐচরিতামতের আ**দি লীলার চতুর্থ পরিচেচেদে লিখিত হইয়াছে—

বস আন্তাদিতে আমি কৈল অবতার। প্রেমরদ আসাদিলুঁ বিবিধ প্রকার ॥ এই তিন তৃষ্ণা মোর নহিল পুরণ। বিজাতীয় ভাবে নহে তাহা আস্বাদন ॥ রাধিকার ভাবকান্তি অঙ্গীকার বিনে। া সেই ভিন স্থুধ কভূ নহে আখাদনে ।

রাধাভাব অঙ্গীকরি, ধরি তার বর্ণ। তিন স্থপ আস্বাদিতে হব অবতীর্ণ॥

এই সকল তত্ত্ব বহুবার উক্ত হইলেও প্রত্যেক বারই নব-নবার-মান ভাবে প্রতিভাত হইয়া পাকে। শ্রীগৌরাক্স-লীলায় ব্রজ্ञ-বিরহের সকল চিত্রই স্কুম্পষ্টতরক্রপে অন্ধিত হইয়াছে। শ্রীল কবিরাজ অস্ত্য-লীলায় লিথিয়াছেন—

কৃষ্ণের বিরোগে গোপীর দশ দশা হয়। বিরহে দশদশা সেই দশ দশা হয় প্রভুর উদয়॥

শ্ৰীউজ্জলনীলমণিতে এই দশ দশার বিবৃতি আছে তদ্যথা---

চিন্তাত্র জাগরোদ্বেগৌ তানবং মলিনাঙ্গতা। প্রলাপো ব্যাধিরুন্মালো মোহো মৃত্যুর্দ্দশালশ।

অর্থাৎ বিরহে চিন্তা, জাগরণ, উদ্বেগ, দেহের ক্লণতা, অঙ্গের মলিনতা, প্রলাপ, ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ ও মৃত্যু—এই দশ দশা উপস্থিত হইয়া থাকে।

ভূতবিরহবর্ণনার শ্রীরাধার চিস্তাদশার অনেকগুলি পদ উক্ত করিয়াছি। এন্থলে শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি-গ্রন্থ-অবলম্বনে এ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে। চিস্তা কাহাকে বলে । পরম কার্লণিক শ্রীপাদ গ্রন্থকার বলেন—

অভীইব্যাপ্ত গোন্নানাং ধ্যানং চিস্তা প্রকীর্ন্তিভা। শ্বাবিবৃত্তিনি:খানো নির্নক্ষেক্ণাদিরুৎ॥

বভাষ্ট-প্রাপ্তির উপায়সকলের বে শ্যান তাহাকেই চিস্তা বলে।

চিস্তায় শ্যাকণ্টকত্মান্ত্ৰক, নিঃশাস ও নিম্ন ক্ষদর্শন প্রভৃতি অকণ উপস্থিত হয়। কিন্তু এই চিন্তা পূর্ববাগজনিতা। অপর পক্ষে ভৃতবিরহে যে চিন্তার উদয় হয়, তাহা স্বতম্ভ। ভৃতবিরহে যে প্রকার চিন্তার উদয় হয়, পূজ্যপাদ জীরূপ পোসামী উজ্জ্বনীলম্দি গ্রন্থে তাহার উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তদ্যধা—

> ষদা বাতো গোপীছদয়মদনো ৰন্দসদনা-সুকুলো পান্ধিগুগুনয়মত্মজন্ মধুপুরীম্। ভদামাজ্জীচিস্তাসরিভিদনভূর্পপরিচয়ে রাগাধারাং রাধাময়পয়িদ রাধাবিরহিণী॥

আনন্দচক্রিকা টীকার মর্ম হইতে ইহার ব্লাহ্যবাদ প্রাকাশ করা বাইতেছে। "বধন গোপীদের হৃদয়ানন্দ মুকৃন্দ পান্ধিনীতনম অক্রের অনুরোধে নন্দালয় হইতে মধুপুরীতে পমন করেন, তথন বিরহিণী শ্রীরাধা বাধামম অলমুক্ত অপ্নাধ নদীর দূর্ণাপাকে নিমগ্ন হইলেন। অর্থাৎ শ্রীরাধা বীয় মনোমধাে চিন্তা করিতে লাগিলেন;—"আমি কি আশাপাশে বন্ধ হইয়া বিরহজালা সহিবার নিমিন্তই এই প্রাণ রক্ষা করিব ? যদি প্রাণতাাপ করিতে হয়, তবে কি আশুনে প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাপ করিব, অথবা যমুনাজলে নিমজ্জিত হইব ? তবে প্রাণ পরিত্যাগ করিব কি ? আচ্ছাে, আমার মৃত্যুর পর আমার প্রাণবন্ধত যদি আমাকে মনে করিয়া এই বন্ধপুরে আগমন করেন, আর আমাকে না দেখিতে পান, তবে তিনি কি করিবেন ?—ইহাও এক বিষম ভাবনা ! তিনি আমার শোকে প্রাণ পরিত্যাগ করিবেন কিংবা প্রাণবন্ধা করিবেন, তাই বা কি করিয়া বুঝিব ? তিনি কি

প্রাণরক্ষা করিতে পারিবেন ?—তিনি যে মহাপ্রেমী, আমার শোকে তিনি কি প্রকারে প্রাণধারণ করিবেন ? তাহা হইলে আমি কেনই বা মরিব ? আমি মরিব না—আশার আশার জীবনধারণ করিয়া রহিব, আবার বঁধুয়ার স্কল্বর মুখখানি দেখিব। যদি বঁধুর বিরহানলে এ প্রাণ না যায়, তবে ইচ্ছা করিয়া মরিব না"—শ্রীরাধা এইরূপ চিস্তার নিমগ্র হইয়াছিলেন। "মরিব মরিব আমি নিশ্চয় মরিব, কাম্ব হেন গুণনিধি কারে দিয়া যাব" পদটীও চিস্তার উদাহরণ।

শ্রীমতীর চিস্তাব্যঞ্জক অন্থ এক প্রকার পদ বিদ্যাপতির পদাবলী।

ইতে প্রদত্ত ইতৈছে। তদ্যথা—

কতদিন মাধব রহব মথুরাপুর
কবে ঘূচব বিহি বাম।

দিবস লিখি লিখি নথর খোয়ারত্ব

বিছুরল পোকুল নাম॥
হরি হরি কাহে কহব এ সম্বাদ।

সোঙরি গোঙরি লেহ ক্ষীণ ভেল মরু দেহ
ক্ষীবনে আছ্রে কিবা সাধ॥
পুরব পিয়ারী নারী হাম আছ্রু
অব দরশনন্ত সন্দেহ।
ভ্রমম্ব ভ্রমরী ভ্রমি সবহ কুস্থুনে রমি
না তেজই কমলিনী লেহ॥

আকা নিগড় করি জীউ কত রাখব

ষ্মবহি যে করত পরাণ॥

বিপ্তাপতি কহ আশাহীন নহ

আওব সোবর কান॥

এই পদে চিস্তা, উদ্বেগ, ও তানৰ ইত্যাদি দশা অভিব্যঞ্জিত হইরাছে। উক্ত পদে খ্রীরাধা বলিতেছেন "মাধৰ আর কত দিন মথুরাপুরে থাকিবেন, কতদিনেই বা বিধাতার বিমুখতা ঘূচিবে ? দিন গণিতে ভূমিতে আঁকে পাতিয়া পাতিয়া নথর ক্ষয় করিলাম, কিছ মাধব এখনও আসিলেন না। হায় তিনি কি গোকুলের নাম পর্যান্ত ভূলিয়া গিয়াছেন ?"

এখন মহাপ্রভুর দশা দেখুন, যথা এচরিভামূতে— ১। প্রাপ্ত রত্ন হারা হঞা ঐছে ব্যগ্র হৈল। বিষণ্ণ হইয়া প্রভু নিজ বাসা আইল # ভূমির উপরে বসি নিজ নথে ভূমি লেথে। অশ্রগঙ্গা নেত্রে বহে কিছু নাহি দেখে। "পাইমু বৃদ্দাবন নাথ পুন হারাইমু। কে মোর নিলেক ক্লফ, কোথা মুক্রি আইমু॥ ২। প্রাপ্ত রুক্ষ হারাইরা তার ঋণ সোঙ্রিরা ৰহাপ্ৰভু সম্ভাপে বিহবল। ৰাৰ স্বৰূপের কণ্ঠ ধরি কহে, "হা হা হরি হরি" देश्या राज बहेन हुन ॥ "७न वाक्षव कृष्कत्र माधुत्री। ৰার লোভে যোর মন ছাড়ি লোকবেদধর্ম (बानी हरेबा रहेन किथाती॥

এইরূপ চরিতামৃতের বছল পদধারা শ্রীশ্রীমহাপ্রভূর চিস্তা উদ্বেগ প্রভৃতি দশা স্পষ্টতররূপে প্রকাশিত হইয়াছে।

উদ্বেগ, জ্বাগরণ ও তানব প্রভৃতি দশাস্ত্রক অসংখ্য পদ আছে। এস্থলে কয়েকটী পদ উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

হরি গেও মধুপুরে হাম কুলবালা।
বিপথ পড়ল বৈছে মালতীমালা॥
কি কহিদি কি পুছদি শুন প্রিয় সজনি।
কৈছনে বঞ্চব ইহ দিন রজনী॥
নয়নক নিন্দ গেও, বয়নক হাদ।
হথে গেও পিয়াসঙ্গে, হুখুহাম পাশ॥
ভণয়ে বিভাপতি শুন বয়নারী।
হজনক কুদিন দিবস হুই চারি॥

শীরাধা ক্রম্ণ-বিরহে বিধুরা হইরা বলিতেছেন, "সথি তৃমি আমার আর কি বলিরা প্রবাধ দিবে ? আমি এখন কি করিরা দিনধামিনী বাপন করিব ? তৃমি আমাকে হাসিমুখী দেখিতে চাও! হার, আমার মুখের হাসি, চথের ঘুম ও মনের হুখ বঁধুরার সঙ্গে চলিরা গিরাছে, কেবল অনস্ত যাতনাই আমার এখন নিত্য সহচরী।" মর্শ্ব-বেদনার কেমন সরল অভিব্যক্তি! জ্ঞানদাসের একটা পদও শুম্ব-

পুন নাহি হেরব সে চাঁদবরান।
দিন দিন ক্ষীণ তমু, না রহে পরাণ ॥
আর কত পিরাগুণ কহিব কান্দিরা।
জীবন সংশ্র হলো পিরা না দেখিরা॥

উঠিতে বসিতে আর নাছিক শকতি।
জাগিয়া জাগিয়া কত পোহাইব রাতি॥
সো স্থসম্পদ মোর কোথা কারে গেল।
পরাণপুতলী মোর কে হরিয়া নিল॥
আর না বাইব সোই যমুনার জলে।
আর না হেরব খ্রাম কদম্বের তলে॥
নিলাজ পরাণ মোর রহে কি লাগিয়া।
জ্ঞানদাস কহে ফাটি বায় মোর হিয়া॥

শ্রীরাধা বলিতেছেন সন্ধনি, "দিনে দিনে তমু ক্ষয় হইতেছে, শ্রামবিরহে বৃষি এ প্রাণ আর এ দেহে রহিবে না। আর দে মুখথানি দেখিতে পাইব না, চোধে ঘুমনাই, আর কতকাল এইরপ জাগিয়া জাগিয়া নিশি পোহাইব ? সন্ধনি, বড় সাধে সাধে যমুনাকুলে যাইতাম, আর শ্রামযমুনার শ্রামলতটে প্রাণের প্রাণ শ্রামস্করকে দেখিতে পাইতাম। আমার সে সাধ ফুরাইয়ছে,—হায়, আমার সে পরাণ-প্তলীকে কে হরণ করিল,—হায় হায়, আমার সে স্থসম্পদ কোথায় গেল, আমার নিলাজ প্রাণ এখনও দেহে রহিয়ছে।"

এ পদেও জাগর তানব এবং উদ্বোদি স্থস্পষ্ট। জাগরণের আরও একটি পদ উদ্ধৃত হইতেছে—

কে মোরে মিলাঞা দিবে দে চাঁদবয়ান।
ভাষি তিরপিত হবে জুড়াবে পরাণ॥
কালরাতি না পোহায় কত জাগিব বসিয়া।
তেণ শুনি প্রাণ কান্দে না যায় পাতিয়া॥

উঠি ৰসি আরু কত পোছাইব রাতি। মা যায় কঠিন প্রাণ ছার নারীজাতি॥ খন জন যৌবন দোসর বন্ধজন। প্রিয় বিনা শৃশ্য ভেল এ তিন ভুবন ॥ কভদুরে পিয়া মোর করে পরবাস। ত্রংখ জানাইতে চলে বলরাম দাস॥

শ্রীরাধা বলিতেছেন—"স্থি, আর কতকাল "উঠ বোদ" করিয়া রাতি পোহাইব, প্রিয়তম প্রাণবল্লভ বিনা ত্রিভুবন শৃশ্ভ-শৃশ্ভ বোধ ছইতেছে।"

**এীকৃষ্ণবিরহবিধুর ঐীগ্রীমহাপ্রভুর জাগরণদশাদি সম্বন্ধেও** এই দ্বপ স্বস্পাষ্টতর প্রমাণ শ্রীচরিতামৃতে দেখিতে পাওয়া যায়, যথা---

সব রাত্রি মহাপ্রভু করে জাগরণ। উচ্চ করি করে রুঞ্চনাম সঙ্কীর্ত্তন ॥ ১৪শ পঃ অন্তা। ই। শৃষ্ঠ কুঁঞ্জনগুপ কোণে যোগাভ্যাস কৃষ্ণধ্যানে

তাঁহা লঞা রছে জাগরণ॥

ক্ষম্য আত্মা মিরঞ্জন

সাক্ষাং দেখিতে মন

ধাানে রাত্রি করে জাগরণ।।

গান্তীরার দ্বারে গোষিশ্ব করিল শয়ন। 91 সব রাত্রি করে প্রভু উচ্চ সঙ্গীর্ত্তন।।

১৭ পরিছেদ অস্তালীলা।

এই মত বিলাপিতে অর্দ্ধরাত্রি গেল। 1 গন্তীরাতে স্বরূপ গোসাঞি প্রভুকে শোরাইল।। প্রভূকে শোঞাইরা রামানন্দ গেল ঘরে।

স্বরূপ গোবিন্দ শুইলা গম্ভীরার ধারে॥
প্রেমাবেশে মহাপ্রভূর গরগর মন।
নাম সন্ধীর্ত্তন করে, বসি করে জাগরণ॥
বিরহে ব্যাকুল প্রভূর উদ্বেগ উঠিল।
গম্ভীরার ভিত্তো মুখ ঘ্যতি লাগিল॥

১৯ পরিচ্ছেদ অক্তালীলা।

२० পরিচ্ছেদ, অস্তালীলা।

- । দিবাভাগে ভক্ত সঙ্গে থাকে অন্তমনা।
   রাত্রিকালে বাড়ে প্রভুর বিরহবেদনা।
- গম্ভীরা ভিতরে রাত্রে নিদ্রা নাহি লব।
   ভিত্তো মুধ শির ঘদে—ক্ষত হর সব॥

२ পরিচ্ছেদ, মধালীলা।

পর্ককর্ত্তা নরহরি গিথিয়াছেন :—
গন্ধীরা ভিতরে গোরা রার ।
জাগিরা রজনী পোহার ॥
থেনে থেনে কররে বিলাপ ।
থেনে থেনে রোয়ত থেনে থেনে কাঁপ ॥

ধেনে ভিতে মুখ শির ঘদে।
কোন যদি না বহ পত্ন পাশে॥
ঘন কান্দে তুলি ছই হাত।
"কোথায় আমার প্রাণনাথ॥"
নরহরি কহে মোর গোরা।
রাইপ্রেমে হইয়াচে ভোরা॥

রাত্রিকালে সর্ব্ধপ্রকার যাতনারই বৃদ্ধি হইয়া থাকে। রজনীতেই বিরহ-যাতনার বৃদ্ধিকাল। মহাপ্রভুর বিরহ-যাতনা ও বিরহোন্মাদ শ্রীমতীর ন্যায় রাত্রিকালেই অধিকতর বাডিয়া উঠিত। নীলাকাশে চাঁদের হাসি, কাননে কাননে কুস্থমরাশি, অনস্ত বিস্তৃত অপার নীলা-দুধির তরল তরকে চক্রকিরণের মধুর নৃত্য,—উদ্দীপনার ব্যপদেশে শ্রীগোরচক্তের হৃদয়ে শ্রীক্লফ-বিরহ অধিকতর জাগাইরা তুলিত,— তিনি কখনও কাননের কুমুমশোভায় শ্রীবৃন্দাবনদীলা প্রত্যক্ষ করিতে করিতে চটকপর্বতের অভিমুখে ধাৰিত হইতেন, কথনও বা শ্রীযমুনার শ্রামসলিল-ভ্রমে সমুদ্রজ্বলে পতিত হইতেন। অস্তালীলায় আমরা এই मकन बहुउ व्यानोकिकी नीना प्रिथिए शाहे। এই बहानीनाएउँ শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর স্বাবির্ভাবের হেতৃ স্বস্পষ্টরূপে প্রকটিত হইরাছে। ইহাতে দেখা যায় যে, শ্ৰীরাধার প্রেম-মাধুরীতে শ্রীগোরাক্সকর পূর্ণ-ক্সপে বিভোর হইয়াছিলেন, জ্রীরাধাভাবে বিভাবিত হইয়া বিরহ-विधूता बीताबात मना পूर्वत्रत्य व्याश इरेग्नाहित्नन । यत्र बीत्शोताकः নীনা,! জীবের মধুর ভজনপথ শ্রীগৌরাকলীলায় বেরূপ প্রদর্শিত হইর্নছে, আর কোথাও তাহার লেশাভাসও দেখা যায় না।

ভূতবিরহে শ্রীমতীর চিস্তা, জাগরণ ও উদ্বেগের উদাহরণস্বৰ্দ্ধপ কভিপর পদ ইতঃপূর্ব্বে উদ্ধৃত কন্ধা হইরাছে। উজ্জ্বলনীলমণিডে চিস্তার যে উদাহরণ উল্লিখিত হইরাছে, তাহাও বিবৃত হইনাছে। উক্ত গ্রান্থ হইতে এখন শ্রীমতীর বিরহজনিত জাগরাদির উদাহরণ উদ্ধৃত করা যাইতেছে। তদ্যণা—

> যা: পশ্চন্তি প্রিন্ধ স্বঁপ্নে বস্তা স্তা সথি যোষিত:। অশ্বাকন্ত গতে ক্লেও গতা নিদ্রাপি বৈরিণী॥

এই শ্লোকটা পদ্যাবদী হইতে উদ্ধৃত হইরাছে। ইহার অর্থ এইরূপ—শ্রীরাধা ধিশাথাকে বলিলেন, সধি, যে সকল স্ত্রী স্বপ্নে প্রিয়তম প্রাণবস্লভকে দর্শন করে তাহারা বস্তু, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ মথুরার গিরাছেন পরে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই নিদ্রাপ্ত আমাদের ধৈরিণী হইর। চলিরা গিরাছে।

হংসদৃত হইতে উদ্বেশের উদাহরণ গৃহীত হইতেছে বধা :—

মনো মে হা কটাং জ্বলতি কিমহং হস্ত কর্মের

ম পারং নাঘারং স্থমুখি কল্পামাক্ত জ্বাধে:।

ইদং বন্দে মূর্জ্য সপদি তদুপায়ং কথম মে

পরামৃক্তে যায়াজ, তি-কণিক্যাপি ক্ষণিক্যা। \*

<sup>\*</sup> শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্থামীর লোচনরোচনী টীকায় এই লোকটায় বিত্তত ব্যাখ্যা দৃষ্ট হইল লা। তাহাতে কৈবল চতুর্থ চরণের "পরামৃত্যে" পদের অর্থ "স্পৃষ্টা ভবামি" এইরপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। শ্রীল বিখনাথের আনন্দচক্রিকায় লিখিত হইয়াছে:—"শ্রীয়াধা ললিভামাহ মন ইতি। অশ্রমহাসন্তাপায়ুষ্কন্য য়ভিক্লিভরা ক্রাগ পরামৃত্যে স্পৃষ্টা ভরামীভার্য:"

শীরাধা প্রবলতর বিরহবেদনা সহ্ করিতে না পারিষা বৈধ্যাধারণের উপায় লাভের নিমিত্ত ললিতাকে বলিতেছেন, "ললিতে আমার একি হইল, নিদারণ বিরহানলে দিনরজনী আমার হৃদয় দয় হইতেছে, এখন কি করি ? আমি যে এই বাড়বানলপূর্ণ হৃঃখসাগরের আর পারাবার দেখিতেছি না। ললিতে তোমার পারে পড়ি, যাহাতে আমি এই ভীষণ উদ্বেগে অতি অলক্ষণও বৈধ্যধারণ করিতে পারি, আমায় তাহার উপায় বলিয়া দাও।"

"করবৈ" পদের অর্থ "করোমি"। স্ত্র—কুঞোমুড়ন্তমোজে। খৃতির লক্ষণ এই যে—

## জ্ঞানাত্রীষ্টাগমাদৈস্ত সম্পূর্ণস্ হতা ধৃতিঃ। লোহিত্যবদনোলাসসহাসপ্রতিভাদিকং॥

শ্রীল গোপাল চক্রবর্ত্তিমহোদয় হংসদুতের অতি বিস্তৃত টীকার এই লোকটার ব্যাখ্যা করিরাছেন। তাহার দৃষ্ট পুঁথিতে এই লোকটার কিঞিৎ পাঠান্তরঙ দৃষ্ট হইল। চতুর্থ চরণের পাঠে যথেষ্ট বৈষম্য আছে যথা—

"পরামৃষ্টা যং স্যাং ধৃতিকণিকরাপেক্ষণিকরা।"

জীল গোপাল চক্রবর্ত্তি মহাশয় এই পাঠাবলম্বনে ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"তং উপায়ং কয়য় মে মহুং বেনোপায়েন ধৃতিকণিকয়া ধৈর্যলেশেন পরামৃষ্টা স্যাং মৃত্যা স্যাং ভবামি। কীদৃহ্যা—অপেক্ষতে অসৌ অপেক্ষণি (কর্মণি উনট্ ততঃ মার্থে কঃ প্রত্যায় কেহন ইতিহ্মঃ স্ত্রীয়ামাৎ তয়া অপেকার্হয়েতি বাবং।" আমরা যে পাঠ মূলে উদ্ধৃত করিয়াছি শ্রীল গোপালচক্রবর্তিমহাশয়ের সে পাঠও অবিদিত ছিল না। তিনি লিখিয়াছেন, "পাঠান্তরমহাদয়লমন্" অর্থাৎ এই চরণের পাঠান্তর আমি ব্রিস্ত্রে পারিকাম না। কিন্ত শ্রীজীবের টীকার যথন উক্ত পাঠ গ্রুত হইয়ার্ছেল উহাই বিশুদ্ধ ব্রিয়া মনে করিতে হইবে।

তত্ত্তা ও মলিনাঙ্গতা প্রভৃতির উদাহরণ পদাবলীতে অতি পরিষ্ট। এন্থলে পদকল্পতক হইতে মলিনতার একটি পদ উদ্ভ করা যাইতেছে :---

যে মোর **অঙ্গে**র

প্রম প্রশে

অমিয়াসাগরে ভাসে।

এক আধ তিলে মোরে না হেরিলে

ষ্ণ শত হেন বাসে॥

সোই সে কেন এমন হল।

কঠিন গান্ধিনী- তনয় কি গুণে

তারে উদাসীন কৈল।

পরাণে পরাণে বান্ধা যেই জন

তাহারে করিয়া ভিন।

মথুরা নগরে, থুইল কার ঘরে

সোওরি জীবন ক্ষীণ।

কেমনে গোঙাব

এ দিন রজনী

তাহার দরশ বিনে।

বিরহ দহনে

যে দেহ মলিন

আকুল হইমু দিনে 🛚

অন্তর বাহির

মলিন শ্রীর

জীবনে নাহিক আশ।

ভুনি বিয়াকুল

হইয়া ধা**ইয়া** 

**চ**निन শঙ্কর দাস ॥

বিরহ-বেদনা প্রকাশ করিতে বৈষ্ণব কবিগণ যেমন সিদ্ধহস্ত, এমন আর অন্তর্জ্ঞ পরিলক্ষিত হয় না। সদয়ের অন্তস্ত্রপা ভেদ করিয়া যে যাতনার উৎস উৎসারিত হয়, ছথের ছঃখা না হইলে অপরের পক্ষে তাহা প্রকাশ করা ত দ্রের কথা,— অপরের উহা সদয়ঙ্গম করাই ছঃসাধ্য। বৈষ্ণবপদকর্ত্তারা যেরূপ সঞ্জীব সরস, পরিক্ষুট ও যথাযথভাবে রক্ষভাবের চিত্র আঁকিয়া তুলিয়াছেন, তংশম্বক্ষে কিঞ্চিৎ চিন্তা করিলেই বৃঝা যাইবে যে ব্রজরুদের কাব্য লেখা ইহাদের কবিথাতির যশোলিপ্যার কণ্ডুয়নজনিত নছে—ইহারা ব্রজভাবের মহাসাগরে স্বীয় স্কদয় বিস্ক্রণ করিয়া, — তদ্বাবে দিবানিশি নিম্ক্রিত থাকিয়া — নিরন্তর তদ্বাবাবিষ্ট হইয়া স্বীদের পার্য্বরির ভায় যেন ব্রজ্ঞীলা সন্দশন করিতেন।

শ্রীল শঙ্কর দাসের রচিত উদ্ধৃত পদটী অতি উচ্ছাসময়।
শ্রীরাধার পূর্বস্থৃতি তাঁহার হৃদরে অতি ভীষণ ক্লেশ্বের উদয় করিয়া
দিতেছে। তিনি বলিতেছেন — "সথি, সে আমায় কতই ভালবাসিত।
আমার অঙ্গের বায়ুস্পর্শে যে অমিয়সাগরে ভাসিত, আধতিল আমাকে
না দেখিলে যে শত্মুগ বলিয়া মনে করিত, আজ সে এমন হইল
কেন ? অজুর কি গুণে তাহাকে এমন উদাসী করিল। যাহার
প্রাণ আমার প্রাণের সহিত বাধা, অজুর ভাহাকে ভিন্ন করিয়া,
এখন মথুরা নগরে কার ঘরে লুকাইয়া রাখিল—ভার কথা ভাবিতে
ভাবিতে জীবন অবসন্ধ হইতেছে—ভাহাকে না দেখিয়া কি করিয়া
দিন বৃদ্ধনী গোঙাইব ? দারুণ বিরহানলে আমার অস্তর বাহির
প্রিয়া ছারখার হইতেছে, আমার আর জীবনের আশা নাই।"

উজ্জলনীলমণিতে যে উদাহরণ প্রদর্শিত হইরাছে, তাহা এই—
হিমবিসরবিশীণান্তভোজতুল্যাননশ্রীঃ
ধরমরুদপরজ্যদ্বন্ধুজীবোপমৌষ্ঠী।
স্বাহরশরদর্কোত্তাপিতেন্দীবরাক্ষী
তব বিরহবিপতিয়াপিতাসীদ্বিশাখা॥

উদ্ধবদদেশে শ্রীবিশাখার মলিনতা বর্ণনা করিয়া গ্রন্থকার দূতীর মুখে প্রকাশ করিতেছেন, "হে অঘহর, তোমার বিরহে বিশাখার মুখ খানি শিশিরপরিমূদিত কমলের স্থায়—অখরোষ্ঠ থরতর বায়ুর উত্তাপে বিশুষ্ক বন্ধুজীবের স্থায়,—এবং শারদস্থ্যোত্তাপে কুমুদের স্থায়,—বিশুষ্ক ও বিমলিন হইয়া গিয়াছে। ইহাতে শ্রীরাধার অবস্থা বে কিরূপ হইয়াছে, তাহা সহজেই বুঝিতে পার।"

এই অবস্থাপ্রকাশক শত শত মর্মপ্রশী পদ ও গান বঙ্গভাষার রচিত হইরাছে, এস্থলে কেবল উদাহরণ মাত্র প্রদর্শিত হইল। এই মহাপ্রভুর এই সকল দশাপ্রকাশক প্রমাণ এচিরিতামৃতাদি গ্রন্থে বহুস্থলে পরিলক্ষিত হয়।

শ্রীউজ্জলনীলমণিগ্রন্থে প্রলাপের একটা উদাহরণ ললিভমাধৰ নাটক হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। উদাহরণটী এই—

क नमक्षारक्षमाः क निश्विरक्षिकानकृष्ठिः

क मल्यम्त्रनीत्रयः क स स्ट्रात्रस्ननीनश्वािः।

ৰু বাসরসভাগুৰী ক স্থিজীবরকৌষ্ধি

নিধিৰ্মম স্বন্ধ ত্তমঃ ক বত হস্ত হা ধিগ বিধিম্। 🧣

জীরাধিক। বিলাপ করিয়া বলিতেছেন—"স্থি নন্দকুলচন্দ্রমা

কোথার, দেই শিথি-শিথগুভূষণ কোথার,—দেই স্থগন্তীরমুরলীরব-কারী প্রাণবল্লভ কোথার,—দেই ইন্দ্রনীলমণিছাতি কোথার,—দেই রসরসতাগুবী কোথার,—আমার প্রাণরক্ষার সেই মহৌষধি কোথার, —হার হার, আমার সেই দরিদ্রের নিধি স্থহত্তম কোথার,—হাহা এতাদৃশ প্রিয়তমের সহিত যে আমার বিয়োগ ঘটাইল, সেই বিধা-ভাকে ধিক্।" শ্রীচরিতামুতেও এই পছাটী মহাপ্রভূর প্রলাপে ৰাবস্বত হইয়াছে যথা—

রামানন্দের গলা ধরি করেন প্রলপন।
স্বরূপে পুছ্রে জানি নিজ সথিজন॥
পূর্ব্বে যেন বিশাথাকে শ্রীরাধা পুছিল।
দেই শ্লোক পড়ি প্রলাপ করিতে লাগিল॥
অতঃপর উক্ত শ্লোকটা উদ্ধৃত করিয়া শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী
নিম্নলিথিতরূপে উহার বাাথাামুবাদ করিয়াছেন যথা—

ব্রজেন্দ্রকৃল হ্থাসিন্ধ্ কৃষ্ণ তাহে পূর্ণ ইন্দ্ জন্ম কৈল জগত উজোড়। যার কাস্তাামৃত পিরে নিরস্তর পিয়া জীয়ে ব্রজজনের নয়নচকোর॥

ব্রজ্জনের নয়নচকোর ॥

সথি হে, কোথা কৃষ্ণ ! করাও দরশন ।

ক্ষণেক যাহার মুখ না দেখিলে ফাটে বুক্

শীঘ্র দেখাও, না রহে জীবন ॥

এই ব্রজ্বে রমণী কামার্ক চপ্তকুমুদিনী

নিজ করামৃত দিয়া দান।

প্রকৃত্তিত করে মেই কাহা মেরে চক্র সেই দেখাও সথি রাথ মোর প্রাণ ॥

কাঁহা সে চূড়ার ঠাম কাঁহা শিথিপুচ্ছ উড়ান নব মেছে যেন ইন্দ্রধন্ন।

পীতাধর তড়িদ্যুতি মুক্তামালা বকপাতি নবাধুদ জিনি শ্রামতকু॥

এক ার যে হৃদয়ে লাগে সদা সে হৃদয়ে জাগে কৃষ্ণতন্ম যেন আয়ু আঠা।

নারীর মনে পশি যায় বজুে নাহি বাহিরার তন্তু নহে:—দেঁয়া কুলের কাঁটা॥

জিনিরা তমালহাতি ইন্দ্রনীলমণিকান্তি বেই কান্তি জগৎমাতায়।

শৃঙ্গাররস-দার আনি তাতে চক্রজ্যোৎসা ছানি জানি বিধি নির্মিশ তায়॥

কাঁহা সে মুরলীধ্বনি নবাস্থ্যর্জন জিনি জগদাকর্ষে শ্রবণে যাহার।

উঠি ধার ব্রজ্জন তৃষিত চাতকগণ আসি পিয়ে কাস্ত্যামৃতধার॥

মোর সেই কলানিধি প্রাণরক্ষার মহৌষধি
স্থি, মোর তিঁহ স্কৃষ্ণভূম।

দেহ জীয়ে তাহা বিনে ধিক্ এই জীবনে বিধি কয়ে এত বিডম্বন ॥ বে জন জীতে নাহি চায়, তারে কেন জীয়ায়
বিধি প্রতি উঠে ক্রোধে শোক।
বিধিকে করে ভংগন ক্লফে দেয় ওলাহন

পড়ি ভাগবতের এক শ্লোক॥

এই পদট এ স্থানে উদ্ভ মাত্র করা হইল। মহাপ্রভুর বিরহ-দশা-বর্ণনে ইহার ব্যাখ্যা বিরত করা হইবে। পদকন্তা শ্রীল রাধা-মোহনও এই শ্লোকটীর মশালুবাদ করিয়াছেন, যথা:—

> "কাঁহা মোর প্রাণনাথ মুরলী বদন । কাঁহা মোর প্রাণনিধি ও চাঁদবদন ॥ কাঁহা মোর প্রাণবন্ধ নবঘনস্থাম। কাঁহা মোর প্রাণেশ্বর যেন কোঁটীকাম॥ কাঁহা মোর মৃগমদ কোঁটীক্-শীতল। কাঁহা মোর নবামৃদ স্থানিরমল॥" ঐছন প্রগাণিতে ভেল মূরছিত। এ রাধামোহন প্রভূ বিরহচরিত॥

পদকরতকপ্রন্থে বিরহবিধুরা এ শ্রীরাধার এইরূপ উচ্ছ্বাসমর বিলাপের পদগুলি যথন পদগায়কগণ দ্বারা গীত হয়, প্রেমিক ভক্তগণ সেই সকল পদ শ্রবণে উহাদের রস-মাধুর্যা কিয়ং-পরিমাণ আস্বাদন করিয়া ভগবদ্বিরহ-ভাবাতিশয়া কিঞ্চিং অনুভব করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন।

শ্রীল নরোত্তমের রচিত একটা প্রলাপ পদ্কল্পতকতে দৃষ্ট হয়, যথা---

প্রাণবন্ধমা নবঘনপ্রাম আমি তোমায় পাশরিতে নারি। অমিয় মধুর হাসি তোমার বদনশূলী তিল আধু না দেখিলে মরি॥ তোমার নামের আদি স্ক্রন্থে লিখিতাম যদি তবে তোমা দেখিতাম সদাই। এমন গুণের নিধি হরিয়া লইল বিধি এবে ভোমা দেখিতে না পাই॥ এমন বাথিত হয় পিয়ারে আনিয়া দেয় তবে মোর পরাণ জুড়ায়। মরম কহিন্ত তোরে পরাণ কেমন করে কি কহক কহনে না যায়॥ এবে সে বৃঝিত্ব সঞ্চি পরাণ সংশয় দেখি মনে মোর কিছু নাহি ভায়। যে কিছু মনের সাধ বিধাতা পাড়িলে বাঞ্চ নবোরম জীবন-সংশয়॥

শ্রীরাধা ক্লফবিরত্বে অর্দ্ধবাহদশার শ্রীক্লফকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, "নবৰনশ্রাম—আমার প্রাণবধুয়া—আমি কিছুতেই ত তোমাকে ভূলিতে পারিতেছি না, তোমার সেই মুথশশী, তোমার সেই অমিয় মধুর হাসি তিলমাত্র না দেখিলেই প্রাণ ছটফট করে, আধতিল না দেখিলেই যেন মরিয়া যাই।" এই কথা বলিতে বলিতেই আবার তাঁহার বাহুজ্ঞান হইল, তথন আত্মগত হইষা

শ্রীরাধা বলিতেছেন, "হার, হার, আমার এমন প্রিয়তম কোথার গেল, কে তাহাকে হরিয়া লইল। আমার এমন ব্যথার বাথিত কে আছে যে প্রিয়তমকে আনিয়া দিয়া আমার প্রাণ শীতল করে।" বলিতে বলিতে তাঁহার সম্পূর্ণ বাহ্যজ্ঞান হইল, সম্মুথে স্থীকে দেখিয়া বলিলেন—"স্থি মর্ম্মের কথা তোমায় বলিতেছি, শ্রামবিরহে আমার যে কি দশা হইয়াছে, প্রাণ যে কেমন করিতেছে, তাহা আর কি কহিব—উহা বলিয়া প্রকাশ করিতে পারিতেছি না আমার প্রাণ ছটফট করিতেছে; কিছুই ভাল লাগিতেছে না, আমি কোন প্রকানরেই প্রাণধারণ করিতে পারিতেছি না।"

বিরহব্যাকুলা শ্রীরাধার বিচ্ছেদভাবের বৈচিত্র্য অসীম ও অপার!
এক্ষণে তিনি অন্তর্দশায় শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাইয়া তাঁহার নিকট
বিরহ ব্যথার কথা বলিতেছেন, তজ্জ্যু তাঁহাকে ভর্ণনা করিতেছেন
আবার পরক্ষণে কিঞ্চিৎ বাহ্যদশায় একাকিনীবং বোধে আপনার
ছঃথের কথা আপনি বলিয়া প্রলাপ করিতেছেন, যথা —

পিয়ার ফুলের বনে পিয়ার ভ্রমরা
পিরা বিনে মধু না থার ঘুরি বুলে তারা ॥
মো যদি জানিতাঙ পিয়া যাবেরে ছাড়িয়া।
পরাণে পরাণ দিয়া রাখিতাঙ বাঁধিয়া॥
কোন নিদারুণ বিধি মোর পিয়া নিল।
এ ছার পরাণ কেন অবহু রহিল॥
মরম ভিতরে মোর রহি গেল ছঃধ।
নিচয় মরিব পিয়ার না হৈরিয়া সুধ॥

এই কণা বলিতে বলিতে লীলাস্থলীর পূর্বাশ্বতি শ্রীরাধার স্থলরে জাগিয়া উঠিল। লীলাস্থলী দেখিয়া শ্রীরাধা বলিতেছেন—-

এইখানে করিত কেলি বসিয়া নাগরণাজ।
কেবা নিল, কিবা হৈল, কে পাড়িল বাজ॥
সে পিয়ার প্রেয়দী আমি আছি একাকিনী।
এ ছার শরীরে রহে নিলাজ পরাণী॥
চরণে ধরিয়া কান্দে গোবিন্দ দাসিয়া।
মৃঞ্জি অভাগীয়া আগে যাইব মরিয়া॥

প্রেমিক পাঠক একবার উদ্ভাংশের---

"এইথানে করিত কেলি বসিয়া নাগররাজ। ু কেবা নিল, কিবা হৈল, কে পাড়িল বাজ ॥

এই তৃইটা ছত্ত্রের ভাবগান্তীর্যা আম্বাদন করিয়া দেখুন, শ্রীরাধার কৃষ্ণ বিরহ-বেদনার কি প্রবল আতিশ্যা এথানে অভিবাক্ত হইয়াছে। এই তৃই ছত্রে বিরহবাাক্লা শ্রীরাধার মর্ম্মবেদনা ধেন তরলভাবে ফুটিতে ফুটিতে আবার গুরুগন্তীর ভাবে পারণিত হইয়াছে। ভাষা, ভাবপ্রকাশে অবশ ও অসমর্থ হই ছেে। প্রাই অবস্থার অন্তরের অন্তর্গতম দেশে আগ্নেয়গিরির অভ্যন্তরম্ব জালামালার ন্তায় বিরহানলের শিথা অন্তরের গাকিয়া অন্তর্দাহে হৃদয় ভশ্মীভূত করিতে থাকে। পদকর্গ্রাণ দিব্যোন্মাদে এই ভাব অধিকতর স্কুম্পষ্ট করিয়া-ছেন। অতঃপরে তংসম্বন্ধে আলোচনা করা হইবে।

প্রলাপের বছতর পদারলী দারা পদকরতক প্রভৃতি গ্রন্থ সমল-ক্কত হইরাছে। মহাপ্রভুর দিব্যোদ্মাদে সেই সকল পদীরনীর কতিপর পদ যথাস্থানে উদ্ভ করিরা এতৎসম্বন্ধে আলোচনা করিব। এস্থলে রসশাস্ত্রের নির্মান্ত্র্সারে প্রলাপের পরেই ব্যাধিদশার আলোচনা করা বাইতেছে। উজ্জ্বলনীল্মণিগ্রন্থে ব্যাধির যে উদাহরণ আছে, তাহা এই—

> উত্তাপী পুটপাকতোহপি গরলগ্রামাদপি ক্ষোভনো দক্তোলেরপি গুঃসহঃ কটুরলং হ্রন্মগ্রশলাদপি। তীরঃ প্রোঢ়বিস্থচিকানিচয়তোহপ্যুটেচ্চর্ম মায়ং বলী মন্দ্রাণাত্ত ভিনত্তি গোক্লপতিবিশ্লেষজন্ম জরঃ॥

শ্রীরাধা ললিতাকে বলিতেছেন "স্থি, গোকুলপতির বিচ্ছেদ-জনিত জ্বর পুটপাক হইতেও অধিকতর উত্তাপদায়ী, গ্রলসমূহ হইতেও অধিকতর ক্ষোভজনক, বজু হইতেও তুঃসহতর, হুদয়বিদ্ধ শলা অপেক্ষাও কপ্তদায়ক এবং তীর বিস্মৃতিকারোগ হইতেও তীরতর। স্থি, এই জ্বরে আমার মর্ম্মসূহ ছিন্নভিন্ন হইয়া যাইতেছে।

এই শ্লোকটী ললিতমাধব নাটক হইতে উদাহরণস্বরূপ গৃহীত হইয়াছে। পদকল্পতক হইতেও ছই একটি উদাহরণ উদ্ধৃত করা বাইতেছে—

রাইক বাাধি গুনহ বরকান।
বাহা গুনি গলি যায় দারুল পাষাণ॥
উঠিছে কম্পের ঘটা বা:জছে দশনা।
কণ্ঠ ঘড় ঘড় ভেল, কি আর ভাবনা॥
কন্টকীর ফল যেন পুলকমগুলী।
ফুটিয়া পড়ল সব মুকভার গুলি॥

নয়ানের জল বহে নদী শতধারা।
পাপুর বরণ দেহ জড়িমার পারা॥
তুয়ানাম শ্রবণে ডাকিছে কোন স্থী।
শুনিতে বিকল হিয়া না মেলে যে আঁথি॥
স্থীগণ বেড়িয়া ডাকয়ে চারি পাশে।
কি কহিতে কি কহব রসময় দাসে॥

এই পদে কম্প, কণ্ঠ-ঘড়ঘড়ি, পুলক প্রভৃতি ব্যাধির লক্ষণ প্রদর্শিত হইয়াছে। এই কম্প, এই কণ্ঠ-ঘড়ঘড়ি, এই দস্ত কড়মাড়ি, এই কণ্টকীকণ্টকবং পুলককদম্ব—এই শতনদীধারাবং নয়নাশ্রু,— শ্রীমুখের এই পাণ্ডুতা—শ্রীঅঙ্গের এই জড়িমা প্রভৃতি লক্ষণগুলির কথা ভ্রনীমাত্রই গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের সর্বপ্রথমেই মহাপ্রভুর কথা মনে পড়ে। মহাপ্রভুর এইরূপ ভাবোদ্যম হইত, যথা— শ্রীচরিতামৃতে:—

পেটের ভিতর হস্তপদ ক্র্মের আকার।
মৃথে কেন, প্লকাঙ্গ, নেত্রে অঞ্ধার॥
অচেতন পড়িয়াছে যেন কুয়াও ফল।
বাহিরে জড়িমা ভিতরে আনন্দ বিহবল॥
গাভী সব চৌদিকে ভাকে প্রভুর শ্রীঅঙ্গ
দূর কৈলে নাহি ছাড়ে প্রভুর অঙ্গ-সঙ্গ॥
অনেক করিল যত্ন না হয় চেতন।
প্রভুরে উঠাইয়া আনিল ভক্তগণ॥

উচ্চ করি শ্রবণে করে নাম সঙ্কীর্ত্তন। বহুক্ষণ মহাপ্রভূ পাইল চেতন॥

ইহা অপেক্ষা আরও স্পষ্টতর লক্ষণসকল শ্রীচরিতামৃতে দেখিতে পাওয়া যায়, যথা :—

> প্রথম চলিলা প্রভু যেন বায়ুগতি। স্তম্ভাব হৈল পথে চলিতে নাহি শক্তি॥ প্রতি রোমকুপে মাংস ত্রণের আকার। তার উপরে রোমোলাম কদম্ব প্রকার॥ প্রতি রোমে প্রস্কেদ পড়ে রুধিরের ধার। কণ্ঠ ঘর্ষর,---নাহি বর্ণের উচ্চার॥ হুই নেত্র ভরি অশ্রু বহুয়ে অপার। मभूटम भिनाद्य दयन शका यभूनात थात ॥ বিবর্ণ শঙ্খের প্রায় হল শ্বেতঅঙ্গ। তবে কম্প উঠে যেন সমুদ্র তরঙ্গ ॥ কাঁপিতে কাঁপিতে প্রভু ভূমিতে পড়িলা। তবেত গোবিন্দ প্রভুর নিকটে আইলা। করোয়ার জলে করে সর্বাঙ্গ সিঞ্চন। বহির্বাস লঞা করে অঙ্গ সংব্যাজন ॥ স্বরূপাদি গণ তাহা আসিয়া মিলিলা। প্রভুর অবস্থা দেখি কান্দিতে লাগিলা।। প্রভুর অঙ্গে দেখে অষ্ট সান্বিক বিকার। আশ্রহা সাত্তিক দেখি হইল চমংকার।

উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন করে প্রভুর প্রবণে।
শীতল জলে করে প্রভুর শ্রীঅঙ্গ মার্জনে॥
এই মত বছবার করিতে করিতে।
হরিবোল বুলি প্রভু উঠে আচ্ছিতে॥

পূর্ব্বোক্ত মহাজনী পদে খ্রীরাধিকার বিরহদশার ব্যাধিবর্ণন এবং খ্রীচরিতামূতের খ্রীশ্রীমহাপ্রভুর দশা বর্ণন বর্ণে বর্ণে এক। মহাপ্রভুর এইরূপ ভাব-বিকার কবির কল্পনায় লিখিত হয় নাই, ইহাতে অতিরপ্রনের লেশাভাগও নাই। খ্রীগৌরাঙ্গস্থলর অন্তলীলায় পূর্ণভাবে রাধাভাব প্রকটন করিয়া খ্রীরাধার প্রেমরসম্থা আস্বাদন করিয়া ছিলেন, তিনি খ্রীরাধাভাবে বিভাবিত হইয়া একেবারেই ভাবদেহে খ্রীমতীতে পরিণত হইয়া খ্রীকৃষ্ণ ভল্পনের ও প্রেমরসাম্বাদনের পথ ভক্তসমাজের নিকট প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এই সকল ভাব-বিকার ভাহারই সাক্ষী।

সতঃপর মোহ-দশার কথা বলা যাইতেছে:—
মোহ অর্থে মূর্চ্ছা। মোহ কি প্রকারে ঘটে, বৈত্তকশাস্ত্রে তাহা
ব্যাখ্যাত হইয়াছে। স্কুশ্রুত বলেন—

সংজ্ঞাবহাস্থ নাড়ীযু পিহিতাস্থনিলাদিভি:।
তমোহভূাপৈতি সহসা স্থগহংথবাপোহরুং॥
স্থগহংথবাপোহাচ নর: পততি কাঠবং।
মোহো মৃচ্ছেতি তাং প্রাহু: বড়বিধা সা প্রকীঠিতা॥
৪৬ অধ্যায়—উত্তরজ্ম।

অর্থাং বাতাদি দারা সংজ্ঞাবহা নাড়ীসমূহ (Sensory nerves)

পিহিত হওয়ায় সহসা স্থেছঃথনাশক তমোভাবের আবির্ভাব হয়।
এই জ্ঞানের অভাবে মায়্ষ কাঠের য়ায় অচেতন হইয়া ভূতলে
পতিত হয়। ইহারই নাম মোহ বা মৃহ্ছা। ভাবাতিশযো বাতাদির
প্রকোপে সংজ্ঞাবহা নাড়ীসমূহে তমের অভ্যানয় অবশ্রস্থাবী। উহা
হইতেই মোহের সঞ্গার ঘটে।

বিরহবেদনার আতিশযো বাহুজ্ঞান বিলুপ্ত হয় ইহা স্বাভাবিক।
পুত্রশোকে শোকাতুরা স্নেহময়ী জননীর মৃক্ত্র্য অনেকেই প্রতাক্ষ করিয়াছেন। পতি-বিরহিণী প্রশায়নী পত্নী নববৈধবা-বাতনায় মোহাভিভূতা হইয়া পড়েন, ইহাও প্রায়শই দৃষ্ট হয়। মহাভাবময়ী শ্রীরাধার মোহ যে কত গভীর, ইহা হইতেই তাহার যংকিঞ্চিৎ আভাদ পাওয়া যাইতে পারে। শ্রীমতীর মোহ দম্বন্ধে উজ্জ্বলনীলমণি হইতে একটি উদাহরণ উদ্ধৃত করা যাইতেছে যথা—

> নিরুদ্ধে দৈঞ্চাদিং হরতি গুরুচিস্তাপরিভবং। বিলুম্পত্যুন্মাদং স্থগরতি বলাদ্বাম্পলহরীম্। ইদানীং কংসারে কুবলয়দৃশঃ কেবলমিদং। বিধত্তে সাচিব্যং তব বিরহ-মুর্চ্ছা সহচরী॥

মথুরাস্থ শ্রীকৃষ্ণকে লণিতাপত্রী লিথিয়া শ্রীরাধার অবস্থা জ্ঞানাই-তেছেন—"কংসনিস্থান, এক্ষণে তোমার বিরহজ্ঞনিত মূর্চ্ছাই শ্রীরাধার সহচরী। ইনিই এখন শ্রীরাধার উপযুক্ত সচিবতায় নিযুক্ত থাকিয়া তাঁহার, দীনতাসমুদ্র নিরোধ করিতেছেন, গুরুতর চিস্তা-পরিভব হরণ করিতেছেন, উন্মাদ দুরীক্বত করিতেছেন,—এমন কি যাতনায়

ষাতনার শ্রীরাধা যে নয়নজলে বক্ষ:সিক্ত করিতেন, সে নয়নধারাও স্থাগিত করিয়া ফেলিতেছেন।'' কি গম্ভীর ভাব! এস্থলে বিভাপতি ঠাক্রের একটি পদ উদ্ধৃত করা যাইতেছে, জন্বথা:—

> মাধব হেরিয়া আইমু রাই। বিরহ-বিবৃতি না দেই সমতি রুহল বদন চাই॥ মরকত স্থলী স্থতলি আছলি বিরহে সে ক্ষীণদেহ। নিক্ষ পাষাণে যেন পাঁচবাণে ক্ষিত কনক ব্লেহা॥ नुर्रुरत्र जुरुत বয়ান মণ্ডল তাহে সে অধিক শোহে। রাহ ভয়ে শশী ভূমে পড়ু থসি ঐছে উপজল মোহে॥ বিরহ-বেদন কি তোহে কহব अन्ह निर्देश कान। ভণে বিভাপতি সে যে কুলবতী জীবন সংশয় জান ॥

বিভাপতি ঠাকুরের এই পদে যদিও পূর্ব্বোক্ত সংস্কৃত উদাহরণটার স্থান মোহ-শক্ষণ পদ্মিকুট হয় নাই, কিন্তু এই পদে মোহদশ্ব বে চিত্র অন্ধিত হইনাছে, ভাহা প্রকৃতই হৃদ্বিদারক। শ্রীনাধা-বিরহে বিরহে বিবশা হইয়া মরকতস্থলীতে পতিতা। তাঁহার ক্ষীণদেহ বেন নিকষ-পাথরে স্বর্ণরেথার স্থায় প্রতিভাত হইতেছে। তাঁহার চাঁদের মত মুথথানি নিশুভতাবে ভূতলে পড়িয়া রহিয়াছে, যেন রাহভয়ে গগনের চাঁদ ভূতলে পড়িয়া লুটিত হইতেছে। এ দৃশ্য প্রকৃতই হৃদয়বিদারি ও মুগান্তিক ক্লেশজনক।

এস্থলে কবি ভূপতির একটি পদও উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

মাধব হবরী পেথলু তাই।
চৌদশী চাঁদ জয় অনুথন ক্ষীয়ত

এছনে জীবয়ে শ্বাই॥

নিরতে স্থীগণ বচন যে পুছ্ত উতর না দেয়ই রাধা।

হা হা হরি হরি কহতহি অনুখন ভুয়া মুখ হেরইতে সাধা॥

ক্ষপক্ষীয় চতুর্দশীর চাঁদের মত দেহের ক্ষীণতা ও তৎসহ মোহ, ভাব্ক-ছদয়ে যে কি বিষাদময় ভাবের উদ্রেক করিয়া দেয়, প্রেমিক ভক্ত পাঠকগণ তাহা আপন মনে অন্নভব করিয়া থাকেন !

মাধবদাসের একটি পদ শ্রবণ করুন:—
তেজল গুরুকুল গৌরব লাজ।
ভেজল গৃহ গৃহপতিক সমাজ।
তেজল লোক নগর ঘর বসতি।
তেজল ভূষণ আসন রস-পিরীতি॥

তেজ্বল হাবিককরণঅভিলাষ।
তেজ্বল বদনে অমিয়ময় ভাষ॥
তেজ্বল নয়নে নিমিষ অবিরাম।
তেজ্বল কিসলয় শয়নক নাম॥
ভান ভান বজর কঠিন পীতবাস।
তেজ্বল অব ধনী জীবন-আশ॥
তেজ্বল বিরহিণী সবহুঁ গোয়ান।
নবমী দশা ভোল করু অনুমান।
অব যদি যাই করহ অবসাদ॥
মাধৰ তেহারি চরণ ধরি কাঁদ॥

মোহ যে স্থপ ও হঃপায়ভূতির অবঘাতক, মাধবদাস তাহা এই পদে পরিস্ফুট করিয়াছেন। মোহ মৃত্যুরই ছায়া। তাই দশদশায় মোহের পরেই মৃত্যু-দশার বর্ণনা করা হইয়াছে। হংসদ্ত গ্রন্থ ছইতেই এই দশার উদাহরণ উদ্ধৃত করা হইয়াছে। তদ্যধাঃ---

আরে রাসক্রীড়ারসিক মম স্থাাং নবনবা পুরা বদ্ধা যেন প্রণয়-লহরী হস্ত গহনা।
স চেন্মুক্তাপেক্ষস্তমসি ধিগিমাং তুল্সকলং
যদেতস্ত নাসানিহিতমিদমতাপি চলতি॥

প্রীকৃষ্ণ নথুরার আছেন। হংসকে দৃত কল্পনা করিরা শণিতা উহাকে বলিয়া দিতেছেন, "হংস, শ্রীকৃষ্ণকৈ তুমি বলিও, অয়ে রাস-ক্রীড়ারসিক, তুমি যে পূর্ব্বে আমার প্রিয়সথী প্রীরাধাতে নুবনব নিবিড় প্রণর্বাহরী বন্ধন করিয়াছিলে, সেই তুমিই যদি আজ উদাসীর স্থান্ন আচরণ কর, তবে এই খ্রীরাধাকেই ধিক দিতে হয়। কেননা এখনও উহার প্রাণবায় বহিতেছে কিনা, নাসারজে, তুলা খণ্ড দিয়া ভাহার পরীক্ষা করা হইতেছে ।

শ্রীরাধার এই দশমী দশার পদ বিখ্যাত পদকর্তারা গভীর করুণ ভাবে ও স্থকোমল মর্ম্মপর্শিভাষার রচনা করিয়া রাথিয়া-ছেন। যথা--

जुन्ना १४ याहे, त्ना फिनगमिनी.

অতি হবরী ভেল বালা।

কি রুসে বুঝাইব, কৈছে নিঝায়ব,

বিষম কুমুমশরজালা॥

মাধব, ইথে জনি হোত নিশক।

ও নিতি চাঁদ কলা সমাক্ষীয়ত.

তোহে পুন চড়ব কলঙ্ক॥

ठन्मन ठन्म. यन यन यन श्रानिन.

নীর-নিবেশিত চিরে।

क्रवनम् क्र्मूम, क्रमनम्न किन्नम

**শ**य्रत्न ना वाक्षरे थित्र ॥

নৰনিক পুতলী, মহীতলে ভতলী,

দারুণ বিশ্বহছ-তালে।

জীবন আশ, খাসহ না রহ,

পরীথত গোবিদ্দ দাসে॥

বিরহে বিষ্তহে ননীর পুতলী জীৱাধার মৃত্যুদ্ধার চিত্র অমন্ব

কবি গোবিন্দদাসের তুলিকায় কি প্রকার পরিক্টু ইইয়াছে, প্রেমিক পাঠকগণ নিম্নলিখিত পদ্ম গুলিতে তাহার আরও অধিক-তর প্রমাণ পাইবেন---

মাধব, তুহু যৰ নিরদয় ভেল।

মিছই অবধি দিন, গণি কত রাধব,
ব্রজবধ্-জীবন-শেল॥

কোই ধরণীতল, কোই যমুনা জল,
কোই কোই লুঠই নিকুঞ্জ।
এতদিনে বিরহে মরণপথ পেথলু,
ভোহে তিরিবধ পুন পুঞ্জ॥
তপত সরোবরে, থোরি সলিল জন্ম,
আকুল সক্ষী প্রাণ।

গোবিন্দদাস হুখ জান ॥

মরণ বর জীবন.

জীবন মরণ,

দৃতী বলিতেছেন, "মাধব, তুমি যথন নির্দন্ন হইন্নাছ, তবে আর মিছা দিন গণিয়া ব্রজ্বধূগণকে কত কাল প্রান্ধেদিয়া রাখিব প রজের অবস্থা আর কি বলিব ? কেহ ধরণীতলে, কেহবা যমুনা-জলে কেহ বা নিকুঞ্জে লুটাইন্না লুটাইন্না দিন্যামিনী যাপন করিতেছে। এখন বিরহে বিরহে তাহারা মরণের পথ দেখিতে পাইতেছে। এখন আর ব্রজ্বিরহিণীগণের জীবনের আশা নাই। ইহাতে তোনার শত শত গ্রীবধের পাতক হইবে, জানিয়া রাখিও। মাধব প্রেম্বান্ধী গোপিকাকুলের অবস্থা আর তোমায় কি জানাইব ? অল্লস্বিল- বিশিষ্ট সরোবর নিদাঘের তাপে যথন তাপিত হইয়া উঠে, সেই সরোবরত্ব আকুলপ্রাণ সফরীর অবস্থা তাবিয়া দেখিলেই গোপীদের অবস্থা বৃঝিতে পারিবে। এই অবস্থায় জীবনই মরণ, মরণই বরং জীবন।"

শ্রীরন্দাৰন-কাৰোর কবি গোবিন্দাসের লেখনীতে ফুলচন্দন বর্ষিত হউক।

এই ক্ষুদ্রাধম লেখক কোনও সময়ে খ্রীগোরাঙ্গের মোহ-দশার একটি পদ লিখিয়াছিল, তাহা এই :—

বৈশাৰ মাদের নিশি অবসান প্রার।
গন্তীরার গোরা বামি জাগিরা পোহার॥
শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে তাঁর ব্যাকৃল অন্তর।
"কোথা কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলি কাঁদে নিরন্তর ॥
বিরহে বিরহে ক্ষীণ স্বর্ণ কলেবর।
ভাবেতে বিবশ দেহ কাঁপে থবে থর॥
মুকৃতা বিন্দুর মত অশ্রুবিন্দ্-রাশি।
ঝরিয়ে ঝরিয়ে প'ড়ে বক্ষ যায় ভাসি॥
বিনা'য়ে বিনা'য়ে গোরা করয়ে রোদন।
"কোথা কৃষ্ণ প্রাণনাথ দাও দরশন॥"
চৌদশী চাঁদের মত গোর মুখশশী।
আঁথি-নীরে পাণ্ডুমুখ যাইতেছে ভাসি॥
শন্দকুলচন্দ্র" বলি ছাড়ে দীর্ঘাস।
শ্রীরাধার ভাবে ময় সদা হা হতাশ ॥

নিক্ষ পাথরে যেন স্থবর্ণের রেখা।
আকাশের গায় যেন ক্ষীণ চক্রলেখা॥
গন্তীরার মরকতে গৌরাঙ্গস্থলর।
পড়িয়া রহয়ে মোহে তেমতি নিথর॥
স্বরূপ রামানল বিস করে হায় হায়।
কনকপ্রতিমা আজ ধুলায় লুটায়॥

ষাহা হউক, বিরহ-বাাকুলা শ্রীরাধার দশমী দশার বর্ণনাস্চক বহুল পদ আছে, দেই সকল পদের অতি অল্পই পাঠকগণের নয়ন-গোচর হয়। যাঁহারা শ্রীরাধার বিপ্রলম্ভরসের আস্বাদন করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা এই সকল পদাবলী পাঠ করিয়া প্রকৃতই চরিতার্থ হইবেন। কি উদ্দেশ্যে এই সকল পদ উদ্ভূত করা হইতেছে, পূর্বের তাহার আভাস দিয়াছি; অতঃপর তাহা আরও বিশদরূপে বলা হইবে। এই সকল পদ পাঠ করিয়া কুপাময় পাঠকগণ গন্তীরায় বিরহব্যাকুল শ্রীগোরাঙ্গের শ্রীম্থচ্ছবির কথা স্বীয় হৃদ্ধে কল্পনার তুলিকায় অন্ধিত করিয়া কুতার্থ হইতে পারিবেন।

শ্রীক্লফ-বিরছ গোপীর দশদশা-বর্ণনাস্তে পূজ্যপাদ শ্রীল উজ্জ্ল-নীলমণিকার লিথিয়াছেন—

প্রোক্তানাং প্রেমভেদানাং বিবিধস্বাদ্দশা অপি।
বিবিধা: স্থারিহেত্যেতা ভূমভীত্যা ন কীর্ত্তিতা ॥
অর্থাৎ গোপীদের প্রেমভেদে এই দশ দশারও বিবিধন্থ আছে।
প্রেমভেদের বিস্তৃত বিবরণ নাম্নিকাভেদে বর্ণিত হইয়াছে। বেমন শ্রীমতী মঞ্জিষ্ঠা রাগবতী, কোনও গোপী কুস্কুম্বরাগবতী, কাঁহারপ্র মধুমেই, অপর কাহারও স্বতমেহ, কেহ বা প্রোচা, কেহ বা ম্থা, কেহ বা মধামা ইত্যাদি। এই সকল নায়িকাদের প্রেম-ভেদে দশাও বিবিধ প্রকার হইয়া থাকে। গ্রন্থবাহল্যভয়ে সেই সকল বিবিধ ভাব এস্থলে বর্ণিত হয় নাই।

এই যে দশ দশার বর্ণনা করা হইল, ইহা ব্রন্ধবিরহিণীমাত্রেরই দাধারণ দশা। কিন্তু বিরহে শ্রীমতী রাধিকার এক প্রকার অসাধা-রণ দশা ঘটিয়া থাকে। অধিক্ষঢ় ভাবের বর্ণনার তাহা আলোচিত হইয়াছে। এই অসাধারণ ভাব কেবল শ্রীমতীতেই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। অতঃপরে তাহার আলোচনা করা হইবে।

বৈষ্ণব কবিগণ মৃত্যুদশার বর্ণনা করিয়াই বিরহদশার শেষ করেন নাই। দেরপ ভাবে শেষ করিলে রমের ও ভাবের পূর্ণতা ও পুষ্টি হয় না, এই নিষিত্ত উহারা দশম দশায় নামিকার চেতনালাভের পদ বর্ণনা করিয়া আবার বিপ্রশস্ত-রমের প্রবাহটীকে আকুল করিয়া তৃলিয়াছেন। মৃত্যুদশায় সহসা যাহার বাহাক্দুরণ স্থগিত হয়, যে বিরহরস-প্রবাহ স্থগিত হইয়া অস্তরে অস্তরে সম্পুষ্ট, কীত ও প্রবল হইয়া উঠে, চেতনাপ্রাপ্তিমাতেই তাহা আবার সিদ্ধর উচ্ছ্বাসের স্থায়, পদ্মার প্রবল প্রবাহেয় স্থায় অজ্ঞধারায় প্রবাহিত হইতে আরক্ষ হয় এবং এই অবস্থায় পূর্ক পূর্ক দশাগুলি আবার সাগরতরক্ষের স্থায় বিরহবিধুর হদয়কে আকুল করিয়া তোলে! এস্থলে উদাহরণ স্বরূপ ছইটা পদ উদ্ধৃত করা যাইতেছে তদ্যশাঃ—

কুঞ্জ ভবনে ধনী তুমাগুণ গণি গণি প
অভিশয় ছবৰলী ভেল ।

দশমীক পহিল

দশা হেরি সহচরী

দরে সঞে বাহির কেল।

গুন মাধ্ব কি বলব তোয়।

'গোকুল ভক্ণী

নিচয় মরণ জানি

রাই রাই করি রোয় n

তহি এক স্নচতুরী

ভাক শ্রবণ ভরি

পুন পুন কহে তুষা নাম i

ৰছক্ষণে স্বন্দরী

পাই পরাণ কোক্কি

পদ গদ কহে খ্রাম নাম॥

নামক আছু গুণ

শুনিলে ত্রিভুবনে

মৃতজনে পুন কহে বাত।

গোৰিন্দদাস কহ

ইহ সৰ আন নহ

सारे (१४२ म्यू माथ ॥

গদকর্ত্তা গোবিন্দদাস এই প্রসঙ্গে অতি অন্ন কথার নামমাহাত্ম্য অতি স্থন্দররপেই অভিব্যক্ত করিয়াছেন। শ্রাম নাম শুনিরা মৃত-প্রায় শ্রীমতী চেতনালাভ করিলেন। নামের এমনই গুণ যে উহা শুনিরা মৃতব্যক্তিও প্রনরায় কথা বলে। শ্রীমতী চেতনা লাভ করিলেন, চেতনা প্রাপ্তির পর যে ভাব প্রকটিত হইল, নরোত্তম-দামের একটি পদে ভাহা বর্ণিত হইয়াছে তদ্যথা:—

> ্ তুরা নামে প্রাণ পাই সব দিকে চার। না দেখিয়া চাঁদমুখ কান্দে উভরায়॥

কাহা মোর দিব্যাঞ্জন নয়নাভিরাম।
কোটীন্দু শীতল কাহা নবঘন শ্রাম॥
অমৃতের সার কাহা স্থগন্ধি চন্দন।
পঞ্চেন্দ্রিয়াকর্য কাহা মুরলী-বদন॥
দূরে তমাল তরু করি দরশন।
উনমত হৈয়া ধায় চাহে আলিঙ্গন॥
কি কহব রাইক যো উনমাদ।
হেরইতে পশুপাখী করয়ে বিষাদ॥
পুনঃ পুনঃ চেতন পুনঃ পুনঃ ভোর।
নরোত্তম দাস কহে তুঃখ নাহি ওর॥

পাঠক মহোদয়গণ এই পদটা পাঠে বুঝিতে পারিবেন যে, উহা
মহাপ্রভুর দিবোান্মাদেরই মুখবন্ধ মাত্র। এই পদটা মহাভাবময়ী
শ্রীরাধার কথা মনে করিয়াই পাঠ করুন, অথবা দিবোান্মাদগ্রস্ত
শ্রীশ্রীগোরাঙ্গস্থলরকে মনে করিয়াই পাঠ করুন, উহা প্রতিরোধোমুক্ত উচ্ছ্সিত প্রেম-প্রবাহের হৃদয়োন্মাদক বিমোহন চিত্রনৈপুণ্য
বলিয়াই প্রতীয়মান হইবে। ইহাই মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদের ছায়াময়ী
প্রতিচ্চবি।

## সপ্তম পরিচ্ছেদ

## **मिट्यामा**म

শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ—গন্তীরলীলার এক স্থগন্তীর রহস্ত। এই নিগৃত্ত র পাণ্ডিত্যের অগম্য, ভাষার অলক্ষ্য—সাধকের প্রগাত ধ্যের—কেবল সিদ্ধভক্তেরই আস্বান্ত। অধম আমরা এই লীলা সম্বন্ধে কোন কথা কহিবার কে? এই গন্তীরা-লীলার অগাধ গান্তীর্যাই বা কোথার, আর আমাদের ক্ষুদ্রন্দির প্রবেশাধিকারই বা কোথার—কিন্তু তথাপি ত্রাশার এমনই ছলনা—মোহের এমনই প্রতারণা যে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র বুঝি আর নাই বুঝি—আস্বাদন করা তো বহু বহুজন্মের সঞ্চিত ভক্তি-সাধনারও পরের কথা—তথাপি এ সম্বন্ধে মংকিঞ্চিৎ লিথিয়া প্রকাশ করিতে চিত্তে বাসনার উদ্রেক হইয়াছে।

শ্রীগোরাঙ্গের সহচর সিদ্ধপুরুষগণ তাঁহাকে সাক্ষাং "আনন্দচিন্মররসমূর্ত্তি" বলিয়া চিনিয়াছিলেন। শ্রুতি যাঁহাকে "রসো বৈ
সং" বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, তিনিই ব্রজরস-লীলার নায়ক,
তিনিই নবধীপলীলায় "মহাভাব-রসবাজ হই একরূপ'' স্বরূপ।
স্থিতরাং মহাপ্রভুর লীলা ব্ঝিতে হইলে ব্রজরস ব্ঝিতে হয়, তাঁহার
প্রবর্ত্তিত উপাসনা তত্ত্ব ব্ঝিতে হইলেও সেই ব্রজরস-তত্ত্ব ব্ঝিতে
হয়। দিবোন্মাদ সেই ব্রজরসাস্বাদনের চরম পরিণতি। ব্রজরগাঁর

প্রথম সাধন—শ্রীক্ষঞাত্বরাগ। অনুরাগ অনুক্ষণ প্রবর্জনশীল। জায়ারের জল যেমন তরঙ্গে তরঙ্গে বাড়িতে বাড়িতে তটিনীকে আতটপূর্ণ করিয়া তোলে, অনুরাগও হৃদয়ে সেইরূপ অনুক্ষণ বাড়িতে থাকে, বাড়িতে বাড়িতে অবশেষে উহা আপনার ভাবে বিভার হয়, উহার বিপুল বিচিত্র তরঙ্গমালা প্রকটিত হয়, উহা আতটপূর্ণ হইয়া নিজের গৌরবে নিজেই উচ্ছৃসিত হয়। অনুরাগের এই অবস্থার নাম ভাব।\* শ্রীক্ষঞ্চ রসবিহ্বলা আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতা গোপীদের হৃদয় সততই এই প্রকার ভাবনিষ্ঠ। ভাব, প্রেমেরই প্রথম প্রকটাবস্থা। এই প্রেম আহ্লাদিনী-শক্তির সারস্বরূপ। স্থতরাং ভাব, অনুরাগেরই উৎকর্ষবিশেষ। ইহার অপর নাম রতি। আবার এই অনুরাগোৎকর্ষ-বিশেষ (ভাব) যথন পরমসীমা প্রাপ্ত হয়, তথন উহা মহাভাব নামে থাাত হয়। এই মহাভাব শ্রেষ্ঠ অমৃতত্বা্য মহাসম্পত্তিস্বরূপ এবং এই মহাভাবই চিত্তের প্রকৃত স্বরূপ। †

এই মহাভাবের আবার প্রকারভেদ আছে। মহাভাব হুই প্রকার,—রূচু ও অধিরুচ়। ‡ যে মহাভাবে স্তম্ভ কম্প স্বেদাদি

অমুরাগঃ অসংবেদ্যদশাং প্রাণ্য প্রকাশিতঃ ॥
 যাবদাশ্রয়বৃত্তিকেন্তাব ইত্যভিধীয়তে ॥

<sup>†</sup> মুকুন্দমহিনীবৃলৈরপ্যসাবতিছ্প্প ভঃ।

বঞ্জদৈব্যেকসংবেদ্যো মহাভাবাখ্যন্নোচ্যতে ॥
বরামৃত স্বরূপশ্রীঃ স্বং স্বরূপং মনোন্যেৎ ॥

<sup>🕽</sup> म क्रक्निशिकार्ट्याहारक विविद्धा व्रेषः।

সাধিকভাবসমূহ উদ্দীপ্ত হয়, তাহার নাম রুঢ়ভাব।\* রুঢ়ভাব যেমন সাধিক লক্ষণ দ্বারা প্রকাশিত হয়, অফুভাব দ্বারাও উহা সেইরূপ প্রকটিত হইয়া উঠে। শ্রীক্রফের সম্মিলনে ও তাঁহার অদর্শনে যে সকল অফুভাব রুঢ়মহাভাবে প্রকাশ পায়, তর্মধ্যে নিমিষের অসহিষ্কৃতা, আসন্নজনসমূহের হৃদ্বিলোড়ন, কল্লকণ্ড, শ্রীকৃষ্ণের স্বেণ্ড আর্ত্তি-আশক্ষায় ক্ষীণতা, মোহাদির অভাবেও আ্যাদিসর্কবিশ্বরণ, কণকল্পতা প্রভৃতিই স্বিশেষ উল্লেখ্যাগা। †

মহাভাবের রুঢ়াবস্থায় অমুরাগ কীদৃশ পরমোৎকর্ষের সহিত প্রকাশ পাইয়া থাকে, উক্ত অমুভাবসমূহের আলোচনা করিলে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস ব্রিতে পারা যায়। শ্রীভগবান্কে কি প্রকার অমুরাগের সহিত ভদ্ধনা করিতে হয়; ব্রদ্ধ-গোপীরাই যে তাহার একমাত্র শিক্ষয়িত্রী, এই সকল অমুভাবের অমুভৃতিই তাহার অকাট্য প্রমাণ। পুর্বোক্ত "নিমিষের অসহিষ্ণুতা" প্রভৃতি অমুভাবসমূহের এক একটার আলোচনা করা যাইতেছে।

(ক) নিমেষের অসহিষ্ণৃতা— এক্ত ক্র-দর্শন করার নিমিত্ত গোপী-কুল এতই ব্যাকুল, যে চক্ষের নিমেষক্ষেপণে যে একটুকু কালক্ষেপ

<sup>\*</sup> উদ্দীপ্তা সান্ধিকা যত্র স রুঢ় ইতি ভণ্যতে।

<sup>†</sup> নিমেবাসহতাসন্ত্ৰজনতাহৃদ্বিলোড়নম্।
কল্পকণত্বং থিরতং তৎসোব্যেহপ্যার্তিশকরা
মোহাল্যভাবেহপ্যান্ত্রাদি সর্ব্ববিশ্বরণং সদা।
ক্ষণক্ত কল্পতেত্যাল্যা যত্র বোগবিরোগরোঃ।
উচ্ছলনীলম্পি, স্থায়িভাবপ্রকর্ম।

ইর, সেই কালবিলম্টুকুই তাঁহাদের পক্ষে অসহা হইয়া উঠে।

আক্রিফকে দেখিতে পাইয়াও গোপীদের হৃদয়ে আক্রিফের বিরহসাশঙ্কা বলবতী হয়—চক্ষের নিমিষের মধ্যে তাঁহারা আক্রিফকে
হারাইয়া ফেলেন। এই আশঙ্কার উহারা অধীর হন। উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে আমন্তাগবত হইতে এ সম্বন্ধে একটা উদাহরণ উদ্ধৃত
হইয়াছে যথাঃ—

গোপ্যশ্চ কৃষ্ণমূপলভ্য চিরাদভীষ্টং।

যংপ্রেক্ষণে ভূশিষু পক্ষকৃতং শপস্তি॥

দৃগ্,ভিন্ন দীকৃতমলং পরিরভ্য সর্বা।

ন্তর্বাবমাপুরপি নিত্যযুক্তাং হুরাপম্॥

গোপীগণ বছদিনের পরে কুরুক্ষেত্রে যাইয়া এরুক্ষের সন্দর্শন পাইলেন। এই সমরে তাঁহাদের চিত্তে যে অনির্বাচনীয় আন-লের উদ্রেক হইয়াছিল, প্রীপাদ শুকদেব তাহার বর্ণনা করিয়া বলিতেছেন:—"গোপীগণ বছকালৈর পরে তাঁহাদের অভীপ্ত প্রীকৃষ্ণ-সন্দর্শন করিবার সময়ে চক্ষুর নিমেষপতনের কালটুকুও অসহ্থ বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন; বিধাতা নয়নের পলক দিয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন এবং যোগিগণের স্বত্রে প্রীকৃষ্ণকে নয়ন দারা হাদমন্থ করিয়া মহা-আনন্দ লাভ করিলেন।" এইরূপ নিমেষাসহিষ্কৃতাপ্রকাশক শ্লোক প্রভাগবতে আরও দেখিতে পাওয়া যায়। যথা:—

অটতি যন্তবানহ্ছি কাননম্। ক্ৰটিযু গায়তে ত্বামপশ্ৰতাম্॥ কৃটিল কৃন্তলং শ্রীমুধঞ তে। জড় উদীক্ষতাং পক্ষকদৃশাম্।

শ্রীচরিতামতে দিখিত আছে:---

এ মাধুর্যামৃত সদা যেই পান করে।

তৃষ্ণা শাস্তি নহে, তৃষ্ণা বাড়ে নিরপ্তরে॥

অতৃপ্ত হইয়া করে বিধিরে নিন্দন।

অবিদগ্ধ বিধি ভাল না কানে স্ক্রন॥

কোটি নেত্র নাহি দিল সবে দিল ছই।

তাহাতে নিমেষ। কৃষ্ণ কি দেখিব মুক্তি॥

এতদ্বলন্ধনে বৈশ্ববংশীয় ৺কৃষ্ণক্ষণ গোস্বামী একটী গান রচনা ক্রিয়াছেন যথা:—

কি ভেরিব শ্রাম

ক্লপ নিরূপন

নয়ন তো মম মনোমত নয়।

यथनं नयुरम नयुनं

মন সহ মন

হতে ছিল সন্মিলন।

নয়ন পলক দিল হেন স্থথের সময়। শ্রাম দরশনের আমার ত্রিবিধ বৈরী।

বল কেমনে ওরূপ ময়নে ভরি হেরি॥

খনে গুরু লোক

নয়ন পলক

আমার স্থথেতে উপজে শোক।।
ভাহে আনন্দ মদদ হই তুরালয়।

শৃখি যে ছেরিবে ক্নফানন,

তারে কোটিনেত্র না দেয় কেন

विन मिन वा इंटेंगे नम्नन,

তাহৈ কৈল পশা আচ্ছাদন

( বিধি স্ক্রন জানে না )

স্থি কি তপ করিয়া মীন।

পেল হুইটী চক্ষু পক্ষহীন 🗈

আমি সেই তপ করি

শীনের মতন নেত্র ধরি

হেরি হরি পরাণ ভরিয়া।

দিল পক্ষ তাহে নাহি ছিল ক্ষতি,

্যদি দিত আথির উডিতে শকতি॥

**জবে চকোবের মত** 

সে লাবণ্যামৃত

আখি উড়ি উড়ি পান করিত।

তবে পিয়াসা মিটিতে হেন মনে লয়।

শ্রীপাদ শ্রীজীবগোস্বামী এই অবস্থাকে "বৈচিত্ত্য-বিপ্রলম্ভ" নামে অভিহিত করিয়াছেন। তিমি পূর্ব্বোদ্ত উজ্জলনীলমণির শ্লোকের টীকার লিথিয়াছেন "এইরূপ স্থলে শ্রীকৃষ্ণকে না দেখিলেই গোপীদের দর্শনোংকণ্ঠা জ্বন্মে, আবার দর্শন-প্রাপ্তি-মাত্রেই তাঁহারা বিচ্ছেদের ভরে অধীরা হন, যথা:—

"অদৃষ্টে দর্শনোংকণ্ঠা দৃষ্টে বিচ্ছেদভীকতা।" এই বৈচিত্তা-বিপ্রশস্ত প্রেমের এক অন্তত বিধান। (খ) রুঢ় মহাভাবের আরে একটা অবস্থা—আসর্মনতাস্বিলোড়ন। গোপীগণের অনুরাগ মহাশক্তিশালী। ই হাদের
অনুরাগের মহীয়সী শক্তি দীর্ঘকাল প্রচ্ছের বা অপ্রকটভাবে থাকিতে
পারেন না। সমৃদ্র যেমন গভীর করোলে উত্তালতরক্ষে বিলোড়িত
হইয়া তটবর্ত্তী জনসমূহের চিত্ত বিলোড়িত করিয়া তোলে, বিছাং
যেমন মৃহ্র্ত্ত মধ্যে সর্ব্বে সঞ্চারিত হইয়া স্বীয় ক্রিয়া প্রকাশ করে,
গোপীগণের রুঢ় মহাভাবও তাদৃশ শক্তিশালী। এই "আসর্মজনতাস্কাবিলোড়নে"র বে উদাহরণ উজ্জ্বলনীলমণিতে উদ্ধৃত হইয়াছে
তাহা এই:—

সথা: প্রোক্ষা কুরান্ গুরুক্ষিতিভূতামাঘূর্ণয়ন্তি শির:
বস্থা বিশ্লপয়স্তাশেষরমণীরাপ্লাব্য সর্বাং জনম্।
গোপীনামনুরাগসিক্লছরী সত্যন্তরং বিক্রমৈন রাক্রমা ন্তিমিতাং ব্যধাদিপি পরাং বৈকুৡকৡশ্রিয়ম্॥

অর্থাং দারকাবাসিনী রমণীগণ কুরুক্ষেত্রযাত্রায় মিলিত হইরা পরস্পর কহিতে লাগিলেন, 'স্থীবৃন্দা, দেখ গোপীদিগের অভুরাগ-দমুদুলহরী কুরুবংশীয়দিগকে প্লাবিত, মহারাজদের মন্তক ঘূর্ণিত, পতিব্রতা নারীদের সতীত্ব শিথিলিত, অপর সাধারণকে পরিপ্লুত, দত্যভামার হাদর আক্রান্ত এবং কৃঞ্মিণীর হাদয় স্তিমিত করিয়া প্রবা-হিত হইতেছে।" ফলতঃ রুড়মহাভাবের ইহাই এক মহানু মহিনা।

(গ) ইহার অপর বাাপার,—কলকণত। এক্তিফের সহবাস-সময় কলকাল হইলেও মহাভাবময়ী গোপীদের নিকট উহা ক্ষণ-কালের স্থায় প্রতীয়মান হয়। ইহার উদাহরণ যথা।— সরজ্যোমী রাদে বিধিরজনীরপাদি নিমিধাদতিকুদা তাসাং যদজনি ন তদিখ্যপদম্।
স্থাথেংসেবারজ্যে নিমিষমিব কলামিবদশাং
মহাকলাকলাপাহত লভতে কালকলনা॥

পৌর্ণমাসী নান্দীমুখীকে বলিতেছেন—নান্দীমুখি, রাসের শার-দীর রাত্রি বন্ধরাত্রি সদৃশী স্থদীর্ঘা হইলেও গোপীদের অনুভাবে উহা নিমিষ অপেক্ষাও যে অল্লতর প্রতীরমান হইরাছিল, ইহা আশ্চর্যা নহে। যেহেতু শ্রীক্ষণসঙ্গুনিত স্থ্যোৎসব আরম্ভ হইলে গোপীদের মহাকলাবধি কালসংখ্যা নিমেষতুলা হইরা পড়ে।

- ( च ) রাচ্ মহাভাবের অপর একটি লক্ষণ—শ্রীক্রফের হথেও পীড়ার আশকা। প্রাকৃত জগতে দেখিতে পাওরা যায় প্রিয়জনের অতি কুদ্র অনিষ্টেও প্রণরিহ্বদরে উহার মরণের আশকা পর্যন্ত উপন্থিত হইরা থাকে। কিন্তু গোপীপ্রেমের এমনই অন্তৃত মহিমা বে শ্রীক্রফের স্থপেও উহারা তাঁহার পীড়ার আশকা করেন! তাঁহাদের বক্ষে শ্রীক্রফের পদস্পর্শেই বা তিনি ক্লেশ প্রাপ্ত হন, গোপীদের মনে ইহাও আশকার বিষয় হইয়াছিল। এরপ ভাব নরলোকে দেখিতে পাওয়া যার না।
- ( ও ) রাচ মহাভাবের আর একটি চমংকার লক্ষণ,—মোহাদির অভাবেও বাহুজগদিশ্বতি, যথা খ্রীভাগবতে:—

তানাবিদন্মধ্যন্ত্ৰক বন্ধ-ধিরস্থমাস্থানমদস্তমেদম্ ।

## ৰথা সমাধো মুনগ্নোহন্দিতোকে ৰক্ষঃ প্ৰবিষ্টা ইক নামন্ত্ৰপে॥

অর্থাৎ ক্লফ উদ্ধবকে ৰলিতেছেন, হে উদ্ধব! মেমন সমাধিকালে বুনিগণ, সমুদ্রে প্রকিষ্ট নদীসমূহের স্থাফ নামরূপাদি কিছুই জানিতে পারেন না, তদ্রূপ গোপীপণের চিত্তও আমার প্রতি প্রবল্তম আসক্তিতে সর্বনাই আমাতে প্রবিষ্ট থাকে, উহারা সীম্ন দেহ পেহ বা দুর নিকট কিছুরই অমুভব করিতে পারে না।

ইহার আর একটা লক্ষণ--ক্ষণজন্মতা অর্থাৎ ক্ষণমাত্রও সময়ে করের ক্রায় অমুভূত হওরা ৷

মহাভাবের অফুভাব লক্ষণ এইরপ। শ্রীভগবান্কে ব্রজরদে ভদ্দন করিতে হইলে তদ্বিয়ে চিত্তের কি প্রকার উৎকর্ষসাধন করিতে হয়, পাঠকগণ রসশাস্ত্রের এই সকল উক্তিতে তাঁহার কিঞ্চিৎ জাভাস পাইতে পারেন।

রুচ্ভাব, উদ্দীপ্রসান্ত্রিকঅমূভাকপ্রধান। উদ্দীপ্রসান্ত্রিক অমূ-ভাবসমূহ হইতে এই রুচ্ভাব উত্তরোত্তর এক প্রকার বিশিষ্টতাপ্রাপ্ত: হইলে তাহাতে তথন অন্ত একপ্রকার বিশিষ্ট অমূভাব-সমূহ পরি-লক্ষিত হয়। এই অবস্থায় রুচ্ভাব অধিরাচ নামে অভিহিত-হয়। বথা—

> রূঢ়োক্তেভ্যোহ্মভাবেভ্যে কামব্যাপ্তা বিশিষ্টতাং বত্তামুভাবা দৃখ্যক্তে সোহধিরুঢ়ো নিগম্পতে॥

ইহাতে অন্মভাবসমূহের আরও উচ্চতর ও উজ্জ্বলতর ফুরণ দৃষ্ট হইরা অধ্যেদ অনস্ক প্রেমানন্দরসমাধুর্যামর শ্রীমদুর্নাবর্নমদন- গোপালদেবের শ্বরূপাত্নভাবের নিমিত্ত হাদ্রত্তির এইরূপ উচ্চতর ও প্রেষ্ঠতর বিকাশ একান্ত প্রয়োজনীয়। আমাদের ক্ষুদ্র হাদ্যের প্রথাত্বভবশক্তি ঘারা দেই স্থাপ্রস্কপের এক বিন্দুর নিথর্কা খংশের এক
খংশের নিথর্কাংশও অন্নভব করিতে পারি না। তাঁহার বিরহজনিত্ত
হথের অন্নভৃতিও আমাদের পক্ষে ধারণার অতীত। ভাবের বিকাশের
ও ভাবের ক্ষুরণের অভাবে দেই নিথিলরসামূততত্বসম্বনীয় স্থাক্থান্ত্রত আমাদের মত জড়ীভূত চিংকণের পক্ষে একেবারেই
অসন্তব হইরা পড়িয়াছে। ব্রজগোপীরা এই সকল উচ্চতর ভাবের
সাক্ষাং শ্রীমৃর্ত্তি-শ্বরূপিণী। ভন্মধ্যে মহাভাবশ্বরূপিণী শ্রীরাধিকা
প্রেমানন্দরসমাধুর্যা-জন্সতের একচ্ছত্রা মহারাণী। শ্রীরাধার অন্নভাবউৎকর্ষের সম্বন্ধ শিববাকা এই:—যথা উজ্জ্বনীলমণিতে—

লোকাতীতমজাওকোটিগমপি ত্রৈকালিকং ষংস্কৃথং তুঃখঞ্চেতি পৃথগ্ যদি ক্ষুটমুডে তে গচ্চতঃ কৃটতাম্। নৈৰাতাসতৃলাং শিবে তদপি তৎকৃট্ছয়ং রাধিকা-প্রেমোন্তংস্থতঃখসিকু-ভবরো বিন্দেত বিন্দোরপি॥

অর্থাং মহাদেরী একদিবস মহাদেবের নিকট শ্রীরাধিকার প্রেম-বৈশিষ্টোর কথা জিজাসা করেন। তহন্তরে মহাদেব বলেন, "প্রিরে শ্রীরাধার প্রেম-মহিমা প্রকাশ করিয়া বলিবার উপান্ন নাই, বৈকুঠের নিথিলজক্রঘর্মের ত্রৈকালিক স্থথহংথ সঞ্চিত করিয়া বদি পৃথক্ পৃথক্ স্তপ কর, অথবা কোটিকোটি ব্রহ্মাণ্ডের জীবনগেল্প ত্রেকালিক স্থ্যহংশ্ব যদি সঞ্চিত করিলা পৃথক্ ছাই স্তপে, স্থপীক্ষত কর, তাহা হুইলে দেখিবে,—এই, বিপুল্লবিশাল স্থেয়র স্তপ্ত রা হুংধের স্তপ্ত শ্রীরাণার উচ্ছ্, লিত প্রেমস্থাসিন্ধ্র স্থথের বা ছঃথের এক বিন্ধ্র সহিতও তুলা হইতে পারে না।"

শ্রীমতীর অধির্যান্নভাবের বৈশাল্য ও গান্তীর্যা কীদৃশ, এতদ্বারা তাহার একটুকু আভাস দেওরা হইরাছে। অধিলরসামৃতমূর্ত্তি রস-রাজের রসাম্নভাবের নিমিত্ত চিত্তবৃত্তির উৎকর্ষসাধনের জন্ত কি প্রকার সাধন প্রয়োজনীয়, ভক্তিপথের পথিক মানবগণ ইহা হইতেই তাহার আভাস গ্রহণ করুন। মহাতাব, রুঢ়ভাব ও অধিরুঢ়ভাব এই সকলই শ্রীবন্দাবনের সম্পত্তি।

মোদন ও মাদন ভেদে অধিক্লঢ় ঘিবিধ। মোদনের লক্ষণ এই— "মোদনঃ স ঘ্যোর্যত্ত সাজিকোদীপ্তসোষ্ঠবম্।"

যে অধিরচ্ভাবে উদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক অমুভাবসমূহ বিশেবরূপে সৌষ্ঠব প্রাপ্ত হয়, তাহারই নাম মোদন। ইহার অন্ত একটি লক্ষণ এই—

> হরের্যত্র সকাস্কস্থ বিক্ষোভভরকারিতা। প্রেমোকসম্পদিখ্যাতকাস্তাতিশয়িতাদর: ॥ রাধিকাযুথ এবাসৌ মোদনো নতু সর্বতঃ।

ৰ: শ্ৰীমান্ স্লাদিনীশক্তে: স্থবিলাস: প্ৰিয়োবরো॥

ব্রজ্ঞােশীমাত্রেই এই উচ্চতর শ্রেণীর অমুভাব পরিলক্ষিত হয়্ না। এই মোদন-অধিরুড়ভাব কেবল প্রীরাধিকাযুথেই বর্তমান। ইহা স্থাাদিনী শক্তিরই পরমাবৃত্তি। প্রীরাধাযুথেই এই অধিরুড় ভাষ প্রকাশ পার, এই নিমিত্ত ইহাকে বর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ বলিয়া অভিহিত করা হইরাছে। মোদনভাবের প্রভাবে ক্ষরিণীপ্রভৃতিঝাস্তাগণ-সুম্বিত প্রীক্রমণ্ড বিক্ষুর হন। ব্রজ্দেবীর এই ভাবের প্রভাবে কুকক্ষেত্রে ব্রজনেবীসহ শ্রীক্বঞ্চ-সন্মিলন-কালে ক্রম্প্রিণী প্রভৃতি মহিষী-গণ একবারে বিক্ষ্ ক হইমাছিলেন। কিরংক্ষণ পরে শ্রীরাধার মোদন-ভাব কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে মহিষীগণ স্বাস্থ্যলাভ করেন এবং শ্রীরাধাকে প্রণাম করিয়া স্ব স্থাবাসে প্রস্থান করেন, কিন্তু মোদন-ভাবাবিষ্টা শ্রীরাধা ভাঁহাদের অন্তিত্ব পর্যান্ত অন্তুত্ব করিতে সমর্থ হন নাই।

মোদনের আর একটি গুণ,—প্রেমোকসম্পদ্ধতীরন্দাতিশ্রিষ।
চন্দ্রাৰলী প্রভৃতি উচ্চতর প্রেমসম্পদ্ধতী। কিন্তু মোদনভাব তাঁহাদের
চিত্তর্ত্তিতেও প্রকাশ পায় না। তাঁহাদের অপেক্ষাও মোদনে
প্রেমের আতিশ্যা অনেকগুণে অধিকমাত্রায় বিভ্যমান থাকে।
শ্রীরাধার মোদন ভাবে আরুষ্ট হইয়া রসরাজ অতি প্রেমবতী চন্দ্রাবলী প্রভৃতিকেও ত্যাগ করিয়া শ্রীরাধিকায় আরুষ্ট হইয়া থাকেন।
ইহা মোদনেরই প্রবল আকর্ষণ। সকল প্রেমবতী অপেক্ষা মোদনভাববিশিষ্টা শ্রীরাধার প্রেম অনেক অধিক।

মোদন ও মাদন এই উভগ্নই সন্তোগ-দশার ভাৰাতিশয্যবিশেষ। কিন্তু সন্তোগে ও ৰিপ্ৰকন্তে—উভয়েই মোদনের কার্য্য প্রকাশ পায়। ভাই উচ্চলনীলমণিকার লিথিয়াছেন—

> त्मानरनारुषः अविरक्षयनगात्राः त्मारुत्ना छत्वः। यश्चिन् वित्रश्-टेववश्चाः स्नृतीशा এव मान्निकाः।

অর্থাৎ বিরহদশার এই মোদন "মোহন" নামে অভিহিত হয়।
ভবন বিরহ-বৈবপ্স বশতঃ উহাতে সাত্মিকভাব সক্ষম সুদ্ধীপ্ত হইরা
উঠে ।
বিধা উজ্জ্বলনীলয়ণিতে:—

উন্মদেশথুবাল্যমানদশনা কণ্ঠস্থলাস্তর্কৃত্ব জলা গোকুলমগুলীং বিদধতী বাস্পৈন দীমাতৃকম্। রাধা কন্টকিতেন কন্টকিষ্ণলং গাত্রেন ধিক্কুর্বতী চিত্রং তদখনরাগরাশিভিরপি খেতীক্বতা বর্ত্তত।

অর্থাৎ উদ্ধন বৃন্দাবন হইতে মথুরায় গমন করিলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে ব্রজের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করেন, তছতুরে উদ্ধন বলেন— ব্রজের দশা আর কি বলিব, শ্রীমতী রাধিকার দশাই বলিতেছি— কম্পে কম্পে শ্রীরাধার দন্ত-বর্ষণ হয়, বাক্য গদ্পদ হইয়া কণ্ঠেই মিলিয়া ধায়, তাঁহার নয়নজলে বৃন্দাবনভূমি কর্দমিত হয়, গাত্র কন্ট-কিত হইয়া কন্টকীফলের কন্টক গুলিকেও ধিক্কৃত করে, তোমার অমুরাগ দারা লোকের আনন্দের উদ্দেক হয়, দেহ ও চিত্ত প্রফুল হয়, কিন্তু আশ্চর্যোর বিষয় এই যে, শ্রীরাধা তোমার অমুরাগে খেতাঙ্গী হইয়াছেন।

অতঃপর মোহন ভাবের অন্থভাব বিবৃত হইরাছে, যথা :—

অত্রান্থভাবা গোবিন্দে কাস্তান্নিষ্টেংপি মূর্চ্ছনা।

অসহতঃখরীকারাদপি তৎস্থধকামতা॥

বন্ধাপ্তক্ষোভকারিত্বং তিরন্চামপি রোদনং।

বভূতৈরপি তৎসঙ্গত্তমা মৃত্যুপ্রতিশ্রুবাং॥

দিব্যোনাদাদরোপ্যন্তে বিদ্যুরসুকীর্ত্তিতাঃ।

প্রায়ে বৃন্দাবনৈশ্র্যাং মোহনোহরমূদঞ্জি॥

মোহন ভাবে কাস্তাসংশ্লিষ্ট হইরা ব্রজস্থনারীর নিমিত্ত শ্রীকৃত্তের

ক্ষম্ভ্রি হয়, গোপীরা অসহ তুঃখ শ্রীকার করিবাও শ্রীকৃক্ত-মূধ্ভামনা

ক্ষেন, গোপীদের হুংথে ব্রহ্মাণ্ডকোভকারিত্ব সংঘটিত হয়, তির্য্যক্ প্রাণীরাও তাঁহাদের হুংথে ব্লোদন করে, ইঁহারা মৃত্যু স্বীকার করিয়া স্বীয় দেহের পঞ্চত্ত হারা শ্রীক্ষণ্ডের সঙ্গত্তা বাঞ্চা করেন। ইহাতে দিবোান্মাদাদি বহু অন্তভাব প্রাকাশ পায়। বৃন্ধারনেশ্বরীতেও এই মোহন ভাব পরিলক্ষিত হয়।

দিব্যোন্মাদ এই মোহনের অফুভাব-বিশেষ। মোহনের অফুভাব সকলের উদাহরণ প্রদর্শন করিয়া অতঃপরে দিব্যোন্মাদের কথা বিস্তৃতরূপে বলা হইবে।

মোহন অবস্থার ভাবাতিশযা অতীব চমংকার। এই অবস্থার স্বরং অসহতঃখন্বীকার করিয়াও গোপীরা ক্লফস্থের কামনা করেন। শ্রীচরিতামৃতকার এই বাক্যের বির্ত্তি করিয়া লিথিয়াছেন :---

গোপীগণের প্রেম মহারু ভাব নাম।
বিশুদ্ধ নির্মাণ প্রেম, — কভু মহে কাম।
কাম প্রেম দোহাকার বিভিন্ন লক্ষণ।
লোহ আর হেম বৈছে স্বরূপ বিলক্ষণ॥
আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা ভারে বলি কাম।
ক্রুক্টেন্দ্রিয় প্রিটিন ইছা ধরে প্রেম নাম।
কামের তাংপ্র্যা নিজ সন্তোপ কেবল॥
কৃষ্ণ-স্থা-তাংপর্যা হয় প্রেম মহাবল।
লোকধর্ম বেদধর্ম দেহধর্ম কর্ম।
ব্যক্ষা ধর্য দেহধর্ম আত্মস্থর মর্ম্ম॥

হস্তাজ আর্য্যাপথ নিজ পরিজন ।
অজনে করমে যত তাড়ন ভংগিন
সর্বাত্যাগ করি করে রুফের ভজন।
রুফস্থ হেতৃ করে প্রেম-সেবন॥

আত্ম-স্থথ-হুঃথে গোপীর নাহিক বিচার। রুষ্ণস্থুথ হেতু চেষ্টা মনোব্যবহার॥

পূজাপাদ উজ্জ্বলনীলমণিকার মোহনভাবের এই ব্যাপারকে "অসহত্ব: ধর্মীকারাৎ তৎ স্থধকামতা" নাম নির্দেশ করিয়াছেন। ইহার একটা উদাহরণের উল্লেখ করা যাইতেছে। জ্রীকৃষ্ণ মথুরার আছেন, উদ্ধব ব্রজে গিয়াছিলেন, তথা হইতে প্রত্যাগমনের সময় প্রীরাধাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "জ্রীকৃষ্ণকে আপনি কোন মনের কথা জানাইতে চাহেন কি ?" জ্রীরাধা তহন্তরে বলিলেন—

ভার: সৌখ্যং ষদপি বলবদোষ্ঠিমান্তে মুকুন্দে যভন্নাপি ক্তিক্দরতে তভ্ত মাগাৎ কদাপি। অপ্রাপ্তেহস্মিন্ ষদপি নগরাদার্ডিক্প্রা ভবের: সৌখ্যং তভ্ত ক্মুরতি হৃদি চেত্তক্ত বাসং করোতু।

"প্রীকৃষ্ণ এজে আগমন করিলে আমার স্থুখ হয় বটে, কিন্ত ইহাতে যদি তাহার কিঞিন্মাত্রও ক্ষতি হয়, তবে তিনি যেন কথনই বুলাবনে না আইসেন। আর তিনি মধুরা নগর হইতে না আসিলে বৃদিও আমার গুকুতর পীড়া হয় এবং তাহাতেই যদি তাঁহার স্থুখ হয়, ভাহা হইলে তিনি সেইখানেই বাস ক্রুন।" মহাভাবস্বরূপিণীর প্রেম-মহিমা কেমন ইহা হইতেই তাহার আভাস পাওয়া যাইতে পারে। এই ভাবের আর একটি ব্যাপার,—

বন্ধাপ্তকোভ-কারিতা। উহার উদাহরণ এই—

> নারং চুক্রোশ চক্রং ফণিকুলমভবদ্বাক্রলং স্বেদমূহে বৃন্দং বৃন্দারকাণাং প্রচুরমুদমুচরশ্রুবৈকুণ্ঠভাজঃ। রাধায়াশ্চিত্রমীশ ভ্রমতি দিশি দিশি প্রেমনিখাসধূমে পূর্ণানন্দেহপুর্যবিদ্বা বহিরিদমবহি চার্ত্তমাদীদক্রাগুম্॥

অর্থাং নান্দীমুখী এক্সিফকে বলিতেছেন "এরাধার প্রেমনিশ্বাসধূম চারিদিকে প্রসারিত হইলে অতি অদ্ভূত ঘটনা ঘটিয়াছিল। ইহাতে
প্রাক্ত অপ্রাক্ত সকল পদার্থ ই সংক্ষ্ম হইয়াছিল, নরলোকে
উচ্চ রোদনের ধ্বনি উঠিয়াছিল, ফনিকুল ব্যাকৃল হইয়াছিল,
দেবতারা ঘর্মসিক্ত হইয়াছিলেন, বৈকুণ্ঠবাসিনী লক্ষ্মী প্রভৃতিরাও
অশ্রুপাত করিয়াছিলেন। ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্বাহ্থ বস্তু পূর্ণানন্দে বাস
করিয়াও অতিশয় ক্লিষ্ট হইয়াছিল।

নালীমুখী সাক্ষাৎ ভাগবতী শক্তি। তিনি বিশাল বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডের এই অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, ইহাতে বিশ্বরের বিষয় কি আছে? অপিচ গ্রীরাধা হলাদিনীশক্তির চরমসারস্বরূপিণী। তাঁহার আনন্দেই অপতের আনন্দ, তাঁহার বিষাদেই অপতের বিষাদ। সর্বাহ্লাদিনী মহাশক্তীশরীর বিষাদ-নিঃখাসে ব্রহ্মাণ্ডে যে বিশাল ছঃথের তরজ্প প্রবাহিত হইবে, ইহাতেই বা বৈচিত্র্য কি আছে? ইহার আরম্ভ একটি উদাহরণ এই :—

ওর্বস্তোমাৎ কটুরপি কথং হর্বলেনোরসা মে তাপঃ প্রৌঢ়ো হরিবিরহজ্ঞঃ সহতে তন্ধজানে। নিক্রাস্তা চেডবতি হৃদরাদ্যস্ত ধ্মচ্চটাপি বক্ষাগুনাং স্থি কুলম্পি জাল্যা জাজ্লীতি॥

শ্রীরাধা বলিলেন, "স্থি, শ্রীক্তফের বিরহানল বাড়বানল হইতেও প্রশ্বরতর। আমি কিরূপে যে সেই জালা সহিতেছি তাহা বলিতে পারিনা। বদি ঐ তাপের ধ্মচ্ছটাও আমার হৃদয় হইতে বাহির হয়, তাহা হইলে বোধহয় ঐ জালায় সমগ্র বিশ্ববন্ধাও জলিয়া ভন্মী-ভূত হইয়া যাইবে।"

শ্রীক্ষথের অঙ্গসঙ্গলাভের নিমিত্ত গোপীদের তৃষ্ণা কিরুপ বল-বতী হইয়া উঠে, এই ভাবে তাহা স্কুম্পষ্ট অভিবাক্ত হইয়াছে। গোপীরা মৃত্যু স্বীকার করিয়াও পঞ্চভূতদ্বারা শ্রীক্ষম্পের সহিত মিলন বাসনা করেন, যথা:—

> পঞ্চবং তহুরেতু ভূতনিবহা: স্বাংশে বিশস্ক ক্টুং ধাতারং প্রণিপত্য হস্ত শিরদা তত্তাপি যাচে বরম্। ত্বাপীষ্ পয়স্তদীয়মুকুরে জ্যোতিস্তদীয়াঙ্গন-ব্যোদ্নি ব্যোম তদীয়র্বাস্থানি ধরা তত্তালর্ম্ভেহনিল:॥

শীরাধা ললিতাকে কহিলেন "স্থি, শীক্তফ যদি বৃন্দাবনে আগমন না করেন তবে এজীবনে আর তাঁহার সহিত আমার দেখা হইবে
না, তিনিও আর আমাকে দেখিতে পাইবেন না। স্থতরাং এত
ক্রেণে আর এ দেহ রাথিয়া লাভ কি ? আমি প্রাণ পরিত্যাপ
করিলে তুমি আর আমার এ দেহ রক্ষা করিও না। আমার দেহত্ব

পঞ্চত বিয়োজিত হইয়া পঞ্চত মিশ্রিত হউক, আমি অবনত মন্তকে বিধাতার নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে শ্রীক্লঞ্চের বিহার দীর্ঘিকাতে আমার দেহের জল, তাঁহার দর্পণে ইহার জ্যোতি, তাঁহার প্রাঙ্গনের আকাশে এই দেহাকাশ, তাঁহার গমনপথে এই দেহের ক্ষিতি এবং তদীয় তালবৃত্তে আমার দেহের বায়ু বিমশ্রিত হউক।"

দেহত্যাগে পঞ্চভূতের সহায়তায় আসঙ্গলিপার চরিতার্যতাসাধন বাসনা গোপী প্রেমের এক অন্ত্ত মহিমা। মোহন ভাবের এই সকল অন্ত্ত বিক্রম প্রকৃতপক্ষেই প্রেমের পরাকাষ্ঠাস্ট্চক। এই মোহনভাব হইতেই দিব্যোন্মাদের উৎপত্তি। পূজাপাদ শ্রীল উক্ষল-নীল্মণিকার লিথিয়াছেনঃ—

এতস্ত মোহনাথ্যস্ত গতিং কামপ্যপেয়ুষঃ

ভ্ৰমাভা কাপি বৈচিত্ৰী দিব্যোন্মাদ ইতীৰ্য্যতে॥

অর্থাৎ মোহনভাব কোন প্রকার অদ্তুত গতি প্রাপ্ত হইয়া যথন এক প্রকার ভ্রমাভ বৈচিত্রীতে উপনীত হয়, তথন উহা দিব্যোমাদ নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

ভাবরাজ্যে দিব্যোন্মাদ প্রকৃতই অভূত ব্যাপার। ভাবের আতিশব্যে ভ্রমের আবির্ভাব! এই অবস্থায় মেঘ দেখিয়া শ্রীরাধার কৃষ্ণ-ভ্রম হয়, তমাল দেখিয়া কৃষ্ণভ্রম হয়,—আরও নানা প্রকার প্রমাভা বৈচিত্রী সঞ্জাত হইয়া বিরহ-বিবশা শ্রীরাধার ভ্রমমন্ত্রী চেষ্টা ও প্রলাপময় বাক্য বৈষ্ণব সাহিত্যের অভূলনীয় সম্পত্তি, রসশাল্রের অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠতম বিষয় এবং ভক্ষন-রাজ্যের উচ্চতম তত্ত।

শ্ৰীমন্তাগৰতের দশম স্বন্ধের ৪৭ অধ্যায়ে শ্ৰীবৃন্দাৰনে উদ্ধৰ-আগ-

মন-প্রসঙ্গে শ্রীরাধার দিব্যোন্মাদ বর্ণিত হইয়াছে। নবম শ্লোকের বৈষ্ণবতোষণী টীকাকার শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী লিথিয়াছেন:—

মহাভাববিশেষস্থ গতিং কামপুনপেয়্ব:।
ভ্রমাভা কাপি বৈচিত্রী দিব্যোন্মাদ ইতীর্যাতে॥
উদবৃণা চিত্র জল্পান্সা স্তদ্ভেদা বহবো মতা:।
প্রেষ্ঠস্থ স্ফ্দালোকে প্রণয়-ক্রোধন্ধ্ ন্তিত:॥
ভূরিভাবময়ো জল্পিত্র জল্পান্তরে:॥

ভ্রমর দেখিয়া শ্রীরাধার ক্লফদ্ত বলিয়া ভ্রম হয়। তিনি ভ্রমরকে ক্লফদ্ত মনে কয়িয়া যে সকল বাক্য বলিয়াছেন, উহা চিত্রজন্ন নামে খ্যাত। ঘূর্ণা ও চিত্র জন্নাদি দিব্যোন্মাদের বহল প্রকার ভেদ আছে। প্রশারকোধপূর্ণ বহলভাবময়ী উক্তিই জন্ন নামে খ্যাত। উহা হইতেই চিত্র জন্মের উদ্ভব। চিত্রজন্নাদি সম্বন্ধে এখানে সবিশেষ কোন কথা বলা হইবে না। এস্থলে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদই সবিশেষ আলোচ্য।

শ্রীচরিতামৃতে লিখিত হইয়াছে:—

ক্ষক মধুরা গেলে গোপীর বে দশা হইল।
কৃষ্ণবিচ্ছেদে প্রভ্র সে দশা উপজিল ॥
উদ্ধব দর্শনে বৈছে রাধার প্রলাপ।
ক্রমে ক্রমে হইল প্রভ্র সে উন্মাদ-বিলাপ।
রাধিকার ভাবে প্রভ্র সদা অভিমান।
সেইভাবে জাপনাকে হয় রাধা-জ্ঞান॥

## দিবোানাদে ঐছে হয় ইথে কি বিশ্বয়। অধিরচভাবে দিবোানাদ-প্রলাপ হয়॥

জ্ঞীচরিতামৃতের এই পরারসমৃহের কিঞ্চিৎ বিরত করার নিমিন্তই ইতঃপূর্ব্বে ভাব, রুঢ়ভাব, ও অধিরা ভাবাদির আলোচনা করা ছইয়াছে। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ-বর্ণনাই এই সন্দর্ভের উদ্দেশ্য। দিব্যোন্মাদসম্বন্ধে কোন কথা বলিবার পূর্ব্বে কোন্ ভাব হইতে দিব্যোন্মাদের উৎপত্তি, অগ্রেই তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া প্রয়োক্ষনীয় বলিয়া বিবেচিত হওয়ায় তৎসম্বন্ধে সামান্তকারে শ্রীরাধার ভাব বিরত হইয়াছে। সাধারণ পাঠক মহোদয়গণ তাহা হইতেই শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রেম-রসাম্বাদনের গান্তীর্য্যের লেশাভাস অমৃভাব করিতে পারিবেন।

ভাবরাজ্যের স্তরবিভাগ এবং প্রত্যেক স্তরের বিশিষ্টতা শ্রীউজ্জ্বল নীলমণিতে যেরূপ লিখিত হইরাছে, জগতের কোনও দার্শনিক লেখক এরূপভাবে আর কথনও এইরূপ স্ক্রভাবে ভাবের দার্শনিক ভব বিচার করিতে পারেন নাই। এই ভাবরাজ্যের মধ্য দিয়া কি-প্রকারে "রেনো বৈ সঃ" পদার্থ অধিগম্য হয়, কি প্রকারে তাঁহার আভাস অমূভূত হয়, জগতের আর কোনও ধর্ম সম্প্রদায় অথবা দার্শনিক সম্প্রদায় তৎপ্রতি কখনও দৃষ্টিপাত করেন নাই। শ্রীশ্রী-মহাপ্রভুর পার্থদগণ এই অমন্তদৃষ্ট রসময় স্বন্দর রাজ্য এবণ-আলো-কের সম্পাতে আবিষ্ণৃত করিয়া সাধকগণের নেত্রসমক্ষে সম্প্রাণিভ করিয়া দিয়াছেন। ইহার অস্তরালে বে সকল দার্শনিক তম্ব নিহিন্ত শ্রহিয়াছে, শক্তর-স্বামী প্রভৃত্তি ব্রহ্মতত্বদর্শীদেরও তাহা অবিদিত ছিল, এমন কি মহাপ্রভুর পূর্ববর্তী অপরাপর বৈঞ্চব সম্প্রাদারের আচর্যাগণও এই রাজ্য-সন্দর্শনে সমর্থ হন নাই। প্রীশ্রীসহাপ্রভুর দিব্যোম্মাদ,—ভজন রাজ্যের অতি প্রেষ্ঠতম তব। এ সম্বন্ধে সবি-ন্তার আলোচনা একান্ত প্রয়োজনীয়।

শ্রীশ্রমহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ-বর্ণন মহাভাগ্যবানের শ্রীগোরাক্সক্রনরের অতি প্রিয়তম পার্যদ, তদীয় দ্বিতীয় স্বরূপ.— শ্রীপাদ স্বরূপদামোদর জীবগণের প্রতি পরম রূপালু ছিলেন। তিনি গ্রীপ্রীমহাপ্রভুর এই দীলা স্থ্যাকারের বর্ণনা করিয়াছিলেন। ছর্ডাগাক্রমে সেই গ্রন্থ লোক-লোচনের দৃষ্টি অতিক্রম করিয়া এক্ষণে কোথার রহিয়াছেন, আমরা বহু অতুসন্ধানেত তাহার সন্ধান পাইলান मा। এ इःथ हित्रिनिने मत्न थिकि थिकि खाँनिए थाकित्व। नित्या-দাদলীলার স্ত্রকারদের মধ্যে অপর ভাগ্যরান-জ্রীমলাস-গোস্বামী। শ্রীপাদ স্বরূপের রূপায় তিনি এ বিষয়ের অনেক সংবাদ জানিতেন, নিক্ষেত্র অনেক লীলা যোড্যবর্ষ কাল স্বচক্ষে প্রতাক্ষ করিয়াছেন। তিনিও এ দম্বন্ধে সামান্তাকারে কিছু কিছু লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়া-**(इन) अवस्था**र शत्रमकाङ्गिक ज्ञीन क्रुस्थनाम कवित्राख्न ज्ञीशाम শ্বরূপের কড়চা ও শ্রীমন্দাসগোস্বামীর কড়চা হইতে এই দিব্যোন্মা-দের লীলা-স্তত্তের ব্যাখ্যা ও বিবৃতি করিয়া প্রেমিক ভক্তগণের সাধন-সম্পত্তি বজার রাখিয়া গিয়াছেন। শ্রীপাদ কবিরাজ যদি গ্রীগৌরাঙ্গালীলার আর কোন তত্ত্ব বা তদ্ঘটিত আর কোন সিদ্ধান্ত বিবৃত না করিয়া কেবল এই দিবেদনাদ লিখিয়াই তদীয় বাৰ্দ্ধকো লেখনীর বিশ্রাম দিতেন, তাহা হইলেও গোড়ীয় বৈষ্ণবগণ চিমদিন পরম শ্রদ্ধা ও গভীর ভক্তি সহকারে শ্রীপাদ কৃষ্ণদাসের নিকর্ট অপ-রিশোধনীয় ঋণে আবদ্ধ থাকিতেন।

মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ প্রেমিক ভব্তগণের নিকট যে কীদৃশ অমূল্য ধন, আমরা তাহা ভাষায় প্রকাশ করিতে অসমর্থ। মহা-মাধ্র্যাময় শ্রীক্লফ স্বীয় প্রেমে ভক্তছদয়কে কি প্রকারে আকর্ষণ করিয়া প্রেমের কেব্রান্তিমুখী শক্তির কলে আপনার শ্রীচরণারবিন্দৃ মকরন্দের দিকে আকৃষ্ট করেন, কি প্রকারের জগং ভুলাইয়া, জগতের প্রলোভনীয় দ্রব্যের প্রলোভন বিনাশ করিয়া মায়াপ্রপঞ্চের অস্তিস্ত বিনষ্ট করিয়া ভক্তিসাধক প্রেমিক ভাগৰতকে রুঞ্চময় করিয়া উন্মত करतन, पिरवामापनीमारे छारात्र পথপ্রদর্শনের আলোকবর্ত্তিকা। দিব্যোন্মাদ-লীলা আস্বাদন করিয়াই প্রেমিক ভক্ত বুঝিতে পারেন. শ্রীক্লফপ্রেমের কেমন মহামহীয়সী আকর্ষণ-শক্তি। খ্রাদের বাঁশীর রকে ব্ৰজ্বালাগণ লজ্জা ধৰ্ম্ম ত্যাগ কবিয়া.—উন্মাদিনী হইয়া কণ্টককঙ্কৱময় बरन वरन श्रीक्रकारवर्ष करतन. देश এक উन्मानिका मिक्कित कार्या। ইহাতেও জ্ঞানের উচ্ছি,তমস্তক বিচুর্ণ হইয়া যায়, ধৈর্য্যের বন্ধন ছিল্ল হয়, লজ্জা-শীলতা প্রভৃতি নির্দুল হইয়া পড়ে। শ্রামসোহাগিনী श्चार्यत वांभतीत तरब উন্মাদিনী হয়েন, খামবিরহেও উন্মাদিনী হন। त्म जैन्मान ७ निर्देशान्त्रान वक कथा नरह—जेज्यात्र मरश शोर्थका যথেষ্ট আছে। দিব্যোন্মাদের তুলনার সাধারণ উন্মাদে ভাবের গভীরতা অরতর---বৈচিত্রী-বিকাশ সবিশেষ পরিলক্ষিতই হয় না ৷ সাধারণ উত্মাদের লক্ষণ আমরা উদাহরণ সহ ইতঃপুর্বে বিবৃত कतिमाकि। मिरवामारानत नकन् अनर्मिक रहेमारक।

শ্রামবিরহে মহাভাবশ্বরূপিণীর অধিরত মহাভাব মোহনাবভার এক অনির্বাচনীয় চমংকার দশা প্রাপ্ত হয় এই দশার প্রেমবৈচিত্রী এক অন্তত ব্যাপার। উহা বিরহব্যাকুলতানিবদ্ধন মানসিক ব্যাপা-রের অসাধারণী ক্রিয়াবিশেষ। জগতে যত্ত প্রকার উন্মাদ আচে কোনও উন্মাদের সহিত উহার ত্রনা নাই। ইহা প্রকৃত উন্মাদের স্তায় চিত্তবিমৃততা নহে—অথবা মস্তিকের বিক্লতি নহে। অপচ প্রাক্ত লোকের নিকট এই দিব্যোমাদ প্রকৃত উন্মাদ বলিয়াই বিবে-চিত হয়। কেননা, তাঁহারা উহার সুন্মতত্ত্ব বিচারে অসমর্থ। উচ্জল-নীলমণিতে যে ভাৰ ''উত্তর ভাব" বলিয়া কীৰ্ত্তিত হইয়াছে. সেই ভাবের লেশাভাসও এই প্রাক্ত জগতে দেখিতে পাওয়া যায় না। সেই ভাবের পরাকাষ্ঠাতেই যথন দিব্যোনাদের আরম্ভ, তথন দিৰ্যোদ্মাদ ও প্ৰাকৃত উন্মাদ কোনও ক্ৰমে এক বলিয়া বিবেচিত হুইতে পারে না। দিব্যোমাদের তত্ত্বতি নিগুঢ়। এই উন্মাদ অপ্রাক্কত স্থতরাং দিব্য। প্রাক্বত উন্মাদ ত্রমময়, কিন্তু এই দিব্যো-ন্মাদ ভ্রমান্ত হইয়াও নিত্যসত্যসন্দর্শী। উহা নামতঃ উন্মাদ হই-লেও,—বাহুজগতের হিসাবে উহা ত্রমাতপূর্ণ হইলেও—যাহা পরম সতা, এই উন্মাদে কেবল ভাহাতেই চিত্তের বিষয়ীভূত হইয়া থাকে, স্থতরাং এই দিবোামাদ সাক্ষাৎ ভগবৎরসমাধুর্যা-সম্ভোগের অবস্থা। ষ্মতঃপরে ইহার তব্ব সবিশেষ আলোচ্য।

যাহারা শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর লীলামাধুর্যার বিন্দুমাত্রও জানে না, তাঁহার অলৌকিক দিবালীলার যাহাদের বিশাস নাই, তাহারা ভদীর দিবোঝাদকে প্রাকৃত উঝাদ বলিয়া মনে করিবে ইহা বিচিত্র নহে।

প্রাক্ত উন্মাদের কোন কোন লক্ষণ দিব্যোন্মাদের বাহ্নলক্ষণেও

শাক্ত উন্মাদের পরিলক্ষিত হর। প্রাক্ত উন্মাদের সামাক্ত

দিব্যোন্মাদ। লক্ষণ এই যে ইহাতে ভ্রম, চিত্ত-চাঞ্চল্য,
কাতরতা, ইতন্তত: দৃষ্টিসঞ্চালন এবং হৃদরের শৃক্ততা অনুভূত
হর এবং রোগী নিরপ্রক কথা বলে। অপিতৃ এই রোগে রোগী
হাসিবার কারণ না থাকিলেও প্রায় সর্বাদাই অন্ন অন্ন হাসিয়া
থাকে। নৃত্যাগীত, অধিক কথা বলা, অঙ্গ-বিক্ষেপ, রোদন, শরী-রের কর্কশতা, ক্ষণতা প্রভৃতি লক্ষণ গরিলক্ষিত হয়। \* এই
সকল লক্ষণ দিব্যোন্মাদের বাহ্লক্ষণেও দেখিতে পাওয়া যায়।
মৃত্রাং অতত্বজ্ঞদিগের নিকট দিব্যোন্মাদেও বে প্রাকৃত উন্মাদ
বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহাতে আর বিশ্বরের বিষর কি আছে ?
কিন্ত এইরপ দিদ্ধান্ত বে অসঙ্গত ও অসমীচীন, তাহা বলাই
বাহল্য।

সাধারণ রসশান্তে বর্ণিত উন্ধাদকে প্রাক্ষত উন্ধাদ বলিতে আমাদের কোন আপত্তি নাই। প্রাক্ষত নাম্নিকা প্রণন্তী নামকের বিরহে বিরহে ব্যাকৃল হয় এবং সেই ব্যাকৃলতা হইতে উন্মত্ত। উপস্থিত হয়। মাতা প্রাবের প্রাণ পুত্রধনকে হারাইয়া শোকে

থীবিভ্রম: সত্ত্বপরিপ্লাবন্দ্র, পর্য্যাকুলাদৃষ্টিয়ধীরতাচ ।
 অবদ্ধবাকৃতং কাষমঞ্জুলাকা সামাল্যমুলাদলকত লিক্স ।

<sup>্</sup> চিন্তানিছটা হদর প্রদ্যা বৃদ্ধি ন্মতিকাপ্যপহন্তি নীক্ষন। ° স্কানহান্তন্মিতন্ত্যনীতবাগকবিকেশপরোদনানি।

মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন, এইরূপ মূচ্ছায় মূচ্ছায় তাঁহার মস্তিকের ক্রিয়া বিশৃত্বল হইয়া পড়ে, অবশেষে তিনি উন্মাদিনী হইয়া ঘরে বাহিরে পুত্রের অনুসন্ধান করেন এবং কংসহারা ধেনুর ন্যায় আকৃল প্রাণে পুত্রের নাম ধরিয়া ডাকিয়া ডাকিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া বেড়ান। এইরূপ বিবিধ প্রকার বিরহকাকুলতান্ধনিত উন্মাদ এ জগতে দষ্টি গোচর হইয়া থাকে ৷ পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্রেও বহু কারণে বহু বিধ উন্মন্ততার লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। সেই সকল লক্ষণ বছ পরিমাণে দিঝোনাদেও পরিলক্ষিত হয়। পাশ্চাতা চিকিংসা বিস্থায় এক-বিষয়োন্মত্তায় (Monomania) ৰে সকল লক্ষণ ৰণিত হইয়াছে, তাহাতে জানা যায় এই রোগে আক্রাস্ত ব্যক্তিদের উন্মত্ততা আংশিক উন্মন্ততা মাত্র। ইহারা কোন এক বিশিষ্টবিষয়ে বিচারশক্তি ন্থির রাখিতে পারে না, কিন্তু অন্যান্ত বিষয়ে ইহাদের বৃদ্ধিবিৰেচনার ্কান প্রকার ত্রুটি দেখিতে পাওয়া যায় না। এই ব্লোপে কুটারবাসী দবিদ্র ক্লোগী নিজকে রাজাধিরাজ বলিয়া মনে করে, আবার অপর ্পক্ষে প্রাসাদ্বাসী, রাজার সন্তানও নিজকে দীনাতিদীন বলিয়া মনে করিয়া ভিক্ষা করিতে বাহির হয়, তরুতলে শয়ন করে, অন শনে অনিদ্রায় ত্রংথ ক্লেশে দিনপাত করে। সে যে রাজাধিরাজের সম্ভান তাহার সে জ্ঞান থাকে না. কিন্তু তাহার সহিত অপরাপর বিষয়ে আলাপ করিলে কিছুতেই তাহাকে উন্মানরোগাক্রান্ত বলিয়া মনে করা যাম না। এক বিষয়ের ভাৰনায় যে উন্মাদ জন্মে তাহাও প্রাকৃত জগতের প্রাকৃত উন্মাদ। উহাতে দিব্যোনাদের যত লক্ষণই থাকুৰ না কেন, উহা দিব্যোনাদ নহে।

উন্মাদ লক্ষণ বর্ণনায় জনৈক বিখ্যাত চিকিৎসক লিখিয়াছেন।
উন্মাদরোগাক্রান্ত ব্যক্তিমাত্রই ভ্রমসংস্কারের বশবর্তী। উন্মন্ত ব্যক্তিকারানক মুর্ত্তি দেখিতে পায়, কার্ননিক মুর্ত্তির সহিত কথা বলে।
অস্তান্ত ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে কোন কোন রোগী তাহার ভ্রম বুঝিতে
পারে, আবার কেহ কেহ স্ব ম ভ্রম আদে বুঝিতে পারে না। এই
অবস্থায় অপরে কোথাও কিছু না দেখিলেও সে কার্নিক রূপ
দেখিতে পায়, অপরে কোনও শব্দ শুনিতে না পাইলেও সে অপরের
অক্রত কার্নিক অশ্রীরী বাক্য শুনিতে পায়।

কোন কোন সময়ে এই রোগের লক্ষণগুলি আদৌ স্কুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পায় না। রোগীর বাবহার, মুখের ভাবভঙ্গি ও অঙ্গভঙ্গি প্রভৃতি নিরীক্ষণ করিয়া তাহাকে পাগল বলিয়া নির্দ্ধান্থিত হইলেও উহার কথাবার্ত্তায় কোনও ক্রমে উহাকে পাগল বলিয়া মনে করা যায় না। কিন্তু উহার মন কোন এক বিষয়ে অস্বাভাবিক ভাবে প্রমত্ত হইয়া পড়ে।

একশ্রেণীর উন্মাদগ্রস্ত লোকের মন বিষয় বিশেষে অত্যন্ত প্রমন্ত ছইয়া নিজকে সর্বতোভাবে ছংখী বলিয়া মনে করে, সংসারের কোনও কার্য্যে ইহাদের প্রবৃত্তি থাকে না। তাহারা সতত বিষপ্ত থাকে। তাহাদের ছংখ বিমোচন করার নিমিত্ত যে কোন কার্য্য করা ষাউক না কেন সেই সকল কার্যাই তাহাদের নিকট ক্লেশকর বলিয়া বিবেচিত হয়। সকল প্রকার কার্যোই ইহাদের বিক্তিক্ত জন্মে। আহারে বা বিহারে কিছুতেই ইহাদের প্রবৃত্তি থাকে না ইহারা একাকী থাকিতে চাহে, কিন্তু নির্জন স্থানেও ভয় পার, ইহাদের স্থানিদ্রা হয় না। পাশ্চাতা চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় ইহারা 'লাইপিম্যানিয়াক' নামে অভিহিত হয়।

আর এক প্রকার উন্মাদগ্রস্ত লোক "আত্মহা" উন্মাদ রোগী
নামে প্রসিদ । ইহারা সর্বাদাই আত্মহত্যার চেষ্টায় বাতিব্যস্ত থাকে
কিন্তু লোকে ইহাদের অতিসদ্ধি না ব্ঝিতে পারে এই নিমিত্ত
আত্মতাব গোপন করিয়া লোকের নিকট উহারা ধীরভাব প্রদর্শন
করিয়া থাকে কিন্তু সমন্ন ও স্ক্রিধা পাইলেই আত্মহত্যা করে।
এইরূপ আরও বিবিধ প্রকার উন্মাদরোগী দেখিতে পাওয়া বার।
ইহাদের কেহবা নরহত্যাপ্রিম্ন কেহ বা অগ্নিদ, এবং কেহবা চৌর্য্যপ্রিন্ন, কেহ বা ধর্মোন্মাদপ্রস্ত আবার কেহ বা কামোন্মাদগ্রস্ত।

আয়ুর্বেদও এই প্রকার বিবিধ উন্মাদের লক্ষণ লিখিত হইরাছে। শোকজানত, বিষজ্জনিত, ভৃতজনিত, দেবগ্রহজনিত, গন্ধবজ্জনিত, ধক্ষগ্রহজনিত, পিতৃগ্রহজনিত, সর্পত্তিহজনিত, রাক্ষ্য ও পিশাচজনিত উন্মাদের বিবরণ মাধবীয় নিদানে আলোচিত হইয়াছে। কিন্তু দিব্যোন্মাদ এক অলোকিক অপ্রাক্তব্যাপার।

শ্রীচরিতামৃতে শ্রীষদ্ভাগবতের একটা লোক পুন:পুন: উদ্বৃত্ত ছইয়াছে। সে লোকটা এই—

> এবংব্রত: ক্ষপ্রেরনামকীর্ত্তা। জাতাক্ষরাগো ক্রতচিত্ত উচ্চৈঃ। হসত্যথ রোদিতি রৌতি গার-ত্যুন্মাদবন্ধৃত্যতি গোকবাক্ষঃ॥

ইহাতে জানা যাইতেছে যে যাঁহার অমুরাগ উপজাত হইয়াছৈ, তিনি

উন্মত্তের ভার উচ্চৈঃস্বরে কংন হাসেন, কখন কাঁদেন কখনও বা চীৎকার করেন, কখনও বা নৃত্য করেন।

শ্রীমন্তাগবতের উক্ত শ্লোকে সংক্ষেপতঃ উন্মাদের লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে। আমরা মাধবীয় নিদানেও ঠিক এই প্রকার লক্ষণ দেখিতে পাই। তদ্যথা—

গায়তায়ং হসতি রোদিতি চাপি মৃঢ়:॥

উন্মাদের হাসি, গীতি ও রোদন লক্ষণ স্থাপন্তই লিখিত হইরাছে।
কিন্তু উন্মাদগ্রস্ত ব্যক্তিতে ও জাতামুরাগবিশিষ্ট ব্যক্তিতে এই বাস্থ লক্ষণ গুলির কিঞ্চিং সামা বা সাধারণতা বর্ত্তমান্ থাকিলেও উভন্ন ব্যক্তিতে পার্থক্য অনস্ত। শ্রীমন্তাগবত এই নিমিত্ত বলিয়াছেন 'উন্মাদবং'' অর্থাৎ উন্মাদের স্থান্ধ'। উন্মাদগ্রস্তের লক্ষণ জাতামুরাগ বাক্তিতে দৃষ্ট হয় বটে কিন্তু উন্মাদগ্রস্ত ব্যক্তি—মূঢ়; অপরপক্ষে জাতামুরাগ ব্যক্তি পরম প্রেমময়ের প্রেমজ্যোৎসার মধুর কিরণে আনন্দতরঙ্গে উন্তাসিত,—আনন্দোন্মত্ত; একজন রজস্তমে অভিভূত, অপরজন বিশুদ্ধ সম্বশুণের অমৃত কিরণে সমুজ্বল; একজন অজ্ঞানের অন্ধতমিশ্রে নিম্জিত, অপরজন সচিদানন্দের আনন্দমন্থ-ধান্দের অভিমুখে অগ্রসর। একজন মাস্তিস্ক পদার্থের বিকৃতিজনিত রোগ-নিবন্ধন শোচনীয়রূপে রোগার্ত্ত—অপর জন আত্মার উৎকর্ষ লাভ করিয়া লোকাতীত আনন্দমর্যধামে প্রবিষ্ট। প্রাকৃত উন্মাদ নরকের ক্রে,—আর সান্থিক উন্মাদ প্রেময়ের গোলকধামের পথপ্রদর্শক।

কিন্তু দিব্যোন্মাদ ইহার অনেক উপরে। দিব্যোন্মাদে শ্রীসন্দা-বনের শীধুর্যা প্রকটিত হইরা পড়ে। এই অবস্থায় প্রাকৃত দগতের

সকল প্রকার ভাব তিরোহিত হইয়া যায়, প্রাকৃত জগচ্চের সর্কবিধ জ্ঞান বিনষ্ট হয়, ইহজগতের সকল প্রকার কামনা ও বাসনা অন্তর্হিত দিব্যোন্মাদে অনবরত মধুময়ী শ্রীক্লঞ্জনীলার স্ফুর্ত্তিতে দিব্যো-ন্মাদী নিম্নত শ্রীক্ষণময় রাজ্যে বিচরণ করেন, সর্বব্রই আঁহার শীরনাবন ক্তি হয়, সর্বতেই, তাঁহার শীরুঞ্গীলা-সন্দর্শন स्त्र। এই অবস্থায় প্রাকৃত জগতের প্রাকৃত ভাবনিচয়ের লেশাভাস পরিদৃষ্ট হয় না। ফলত: দিবোনাদ আত্মার চরমোংকর্ষ-সিদ্ধির বিপুল বিশাল অবস্থা। প্রাকৃত জীবের পক্ষে দিব্যোনাদ সম্ভবপর<sup>।</sup> নহে। দিব্যোনাদ শ্রীরাধিকার ভাবসম্পত্তির অতি নিগৃঢ় অবস্থা— শ্রীশ্রীমহাপ্রভূ এই অতি নিগৃঢ় অবস্থা প্রিয়ত্তম পার্ষদ শ্রীপাদ স্বরূপ দামোদর ও শ্রীপাদ রায় রামানন্দের নিকট স্প্রপ্রকট করিয়াছি-লেন। শ্রীপাদ স্বরূপ এই অবস্থার কিঞ্চিং মর্ম্ম স্বীয় গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, কিন্তু দেই শ্রীগ্রন্থ এখন অপ্রাপা। পরমকারুণিক 🔊 চরিতামৃতকার তদীয় গ্রন্থে এই নিগৃঢ় লীলা যেরূপ স্থমধুররূপে বর্ণনা করিয়াছেন তাহার বিন্দুমাত্র আস্বাদন করিতে পারিশেও আমরা কুতার্থ হইতে পারি।

ইতঃপূর্ব্বে শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থের বচন উক্ত করিয়া আলোচনা করা হইয়ছে, যে মোহনাথা ভাবের ভ্রমাভাবৈচিত্রী-বিশেষই দিব্যোঝাদ। অমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি প্রাকৃত উন্মাদে চিত্তভ্রম ঘটে, কিন্তু দিব্যোঝাদে যে অপ্রাকৃত রাজ্যের ক্রন্তি হয়, উহা ভ্রম নহে। শ্রীকৃষ্ণ সত্যস্থরপ। শ্রীমন্তাপবতে বহু স্থলে শ্রীকৃষ্ণকে "সভ্য" বলিয়া অভিছিত করা হইয়াছে। শ্রীভাগবতের প্রথম গ্রোকেই

"সতাং পরং ধীমহি" বলিয়া এই প্রম সাত্ত্বিক প্রাণের মঞ্চলাচরণ করা হইয়াছে। ইছার আদিতে মধ্যে ও অস্তে সর্বজ্ঞই এই রুঞ্চ পরম সতা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। বিনি প্রম সতা, ঘাঁহার ধান পরম সতা ও নিতা,—তাঁহার কুর্তি, তাঁহার ধামাদির কুর্তি, বা তাঁহার লালাগুণাদির কুর্তি অবশ্য পূর্ণ ও প্রম সতা। এই প্রম সতোর কুর্তি কথনও "ভ্রম" বলিয়া অভিহিত হইতে পারে না।

বাবহারিক জগতের পদার্থনিচয় যে সতা বলিয়া প্রতিভাত হয়, সেই পরম সতোর প্রভাব ও বৈভবই তাহার কারণ। সেই পরম সতা স্বয়ং ক্রি পাইলে বাাবহারিক সত্যের বাাবহারিক জ্ঞান তিরোহিত হয়—সেই সকল পদার্থের স্থলে অপ্রাক্তত পদার্থ প্রকা-শমান হন শ্রীভগবানের প্রকৃত স্বরূপ উদ্ভাসিত হন। প্রাকৃত জগতের প্রাকৃত জনগণের নিকট তাদৃশ মহামূভাবের অমুভাব প্রমাভ বলিয়া প্রতীত হয় বটে কিন্তু তন্ত্রজিগের নিকট উহাই প্রকৃত সত্য।

শ্রীচরিতামৃত প্রভৃতি এছে দিব্যোদ্মাদ-বর্ণনাম শ্রীশ্রীমহাপ্রভৃত্ব বে ভ্রম-দর্শনের কথা বলা হইয়ছে, কেবল প্রাক্ত জনগণের ব্যাবহারিক প্রমাজ্ঞানের প্রভাক্ষ বিষয়ের দিকেই লক্ষ্য রাথিয়াই পরম কার্রুণিক তত্ত্বজ্ঞ গ্রন্থকার প্রস্কাপ লিথিয়াছেন। মেষসন্দর্শনে রুষ্ণভ্রম, চটক-পর্বত-সন্দর্শনে গোবর্জন-ভ্রম, সমুদ্রের স্থানীল সলিল-সন্দর্শনে ব্যাম্না-ভ্রম ইত্যাদি শ্রীশ্রীমহাপ্রভৃত্ব দিব্যোন্মাদের ভ্রমাভাবৈচিত্রী মধ্যে পরিগণিত। ফলতঃ মহাপ্রভৃত্ব মেঘকেই কৃষ্ণ বিলিয়া মনে করেন নাই, চটক পর্বতকেও গোবর্জন বিলিয়া ভ্রাস্ত হন নাই, সমুদ্রকে

তিনি ষৰ্না মনে করিয়া প্রাকৃত উন্মাদিনীর স্থায় ভ্রমজ্ঞানের বনীভৃত্ত হন নাই। এই সকল পদার্থ উদ্দীপক মাত্র। এই সকল পদার্থের সন্দর্শনে পরম সতা শ্রীকৃষ্ণের ফুর্ত্তি ভাবৃক হৃদয়ে অধিকতররূপে উদ্দীপ্ত হয়, উদ্দীপ্ত হওয়া মাত্রই প্রাকৃত পদার্থের জ্ঞান তিরোহিত হয়া যায়, মায়িকজ্ঞান বিনষ্ট হয়, তৎস্থলে পরম সত্যের প্রকৃত জ্ঞান, চিত্ত অধিকার: করিয়া বসে। এইরূপে মেন্বের স্থলে সম্বন্ধ এইরূপ পারমার্থিক ফুর্ত্তিপ্রকাশ পায় এবং সেই সকল প্রাকৃত স্পার্থিত তথন সচিচানন্দময়ত্বে পরিণত হইয়া যায়।

শ্যাতার নিকট ধাের পদার্থের প্রকাশ অবশুস্তাবী। দিবানিশি শ্রীক্রক্ষের ধ্যান করিতে করিতে, এবং দিবানিশি ব্রজধামের স্মরণ মনন নিদিধ্যাসন করিতে করিতে এই নিত্যসত্য পরম পুরুষ যে ধাম ও পরিকরাদির সহিত প্রকটীভূত হইয়া ধ্যান-নিমজ্জিত সাধককে দর্শন দানে কৃতার্থ করেন, দিব্যোন্মাদে ভজনের সেই চরম উদ্দেশ্য-সিদ্ধির সেই সরসসস্তার্প সপ্রমাণ হইয়াছে।

ফলতঃ ভজনের যাহা চরমলক্ষা এই দিব্যোন্মাদে তাহাই অভিব্যক্ত হইয়াছে। নিরস্তর কৃষ্ণান্তধ্যানে প্রাকৃত জগতের ভ্রমজ্ঞান তিরোহিত হইয়া পারমার্থিক জ্ঞান প্রতিষ্টিত হয়, প্রাকৃত ও ব্যবহারিক পদার্থের স্থলে পারমার্থিক পরম সত্য স্থপ্রকাশিত হন, স্থভরাং দিব্যোন্মাদই প্রকৃত প্রমা—প্রকৃত পরমসত্যের উপলব্ধি ও সজ্ঞোগের উপায়। মহামুভাবগণ এই ভাব লাভ করিবার নিমিত বহাভাবস্বরূপিণী শ্রীরাহার রসময় ভক্তনিস্কৃর বিন্দুমাত্ত লাভ করিং

বার জন্ম ব্যাকৃলপ্রাণে নিরম্ভর প্রার্থনা করেন, এবং গোপীগণের অমুগত হইয়া সাধনের পথে অগ্রসর হন। ভাবের পরে ভাব, তাহার পরে নব নব কত শত স্ক্র, স্ক্রতর ও স্ক্রতম ভাব সাধকের জানরে আবিভূতি হয়, সেই সকল ভাবের আতিশয় ও প্রভাবে বাহ্ম জগতের জ্ঞান, বাহ্ম জগতের ধারণা, প্রেমিক ভক্তহানয় হইতে ক্রমশঃ তিরোহিত হইতে থাকে, বাহ্ম দশার কাল পরিমাণ হ্রাস হয়, অমুর্দিশায় বাহাজগৎ একবারেই সাধকের নিকট হইতে অম্ভর্হিত হইয়া যায়। তথন সাধক নিত্য রসময়ধাম, নিত্য রসময়শীলীলা ও নিত্যানন্দময় শ্রীমৃর্ত্তির বিহার প্রত্যক্ষ করিয়া সচ্চিদানন্দরেস একেবারে নিমজ্জিত হইয়া পড়েন। তাঁহার সাধনা তথন রুতার্থ হয়। ইহাই বৈষ্ণব ভজনের চরম লক্ষা। শ্রীশ্রীমহাপ্রভূ দিব্যোন্মাদলীলা-প্রকটন করিয়া ইহাই শিক্ষা দিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র মূল সত্য। তিনি রস-সরপ। রসের ভন্ধন-পদ্ধতি প্রকটন করাই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীপ্রীমহাপ্রভুর লীলার বছ উদ্দেশ্যের একতম। আনন্দময়চিন্ময়রসপ্রতিভাবিতা গোপীকাগণ সাক্ষাং সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণসেবা করেন। মান্ত্রের পক্ষে সেরূপ ভাগ্য সম্ভবপর নহে, মান্ত্রের পক্ষে তাদৃশ অন্তরাগও অসম্ভব। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণলীলা শ্ররণে-মননে ও নিদিধাসনে ব্রজরসের স্ফুর্ত্তি অবশ্রস্তাবিনী এবং প্রেমনয়ের নিত্যধামের লীলারসাস্বাদন অবশ্রস্তাবিনী এবং করিয়া ভল্কননিষ্ঠ প্রেমিক ভক্তগণের নিমিত্ত এই মহীয়সী আশার আলোকবর্ত্তিকা প্রজনিত্ব করিয়া রাধিয়াছেন। প্রেমিক ভক্তগণ সেই ভর্নসাতেই

ভজনানন্দে আবেশে আবেশে বৃন্দাবনীয় লীলারসাস্বাদন করার নিমিত্ত শ্রীশনীনন্দনের প্রবর্ত্তিত পথের অত্নসরণ করেন। তাঁহার দিব্যোন্মাদ দশার হুই চারিটি ঘটনার উল্লেখ করা অতি প্রয়োজনীয়।

শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর দিবোন্মাদবর্ণন শ্রীলক্ষণদাস কবিরাজ প্রাণারিকের দিবোন্মাদ অত্যুদ্ত বিশিষ্ট তা। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর চরিতা-মৃত সম্বন্ধীর অন্ত কোন গ্রন্থে এই দিবোন্মাদ লীলা বর্ণন পরিলক্ষিত হয় না। কবিরাজ গোস্বামী শ্রীপাদস্বরূপের কড়চা হইতে এই লীলা সংগ্রহ করিয়া স্বীয় অত্ভাবের সাহায্যে শ্রীচরিতামূতে

স্বরূপ গোসাঞী আর রঘুনাথ দাস।
এই হুই কড়চাতে এ লীলা প্রকাশ॥
সেকালে এই হুই রহে মহাপ্রভুর পাশে।
আর আর কড়চা-কর্ত্তা রহে দ্রদেশে॥
ক্ষণে ক্ষণে অস্তবি এই হুই জন।
সংক্ষেপে বাহলো করে কড়চা-প্রস্থন॥
স্বরূপ স্ত্রকর্ত্তা, রঘুনাথ বৃত্তিকার।
তার বাহলা বর্ণি পাঁজি টীকা ব্যবহার॥

ব্যাসম্ভব ইহার বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন:--

আক্ষেপের বিষয় এই যে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ-লীলা সর্থ-দ্বীয় শ্রীপাদ স্বরূপের গ্রন্থ একবারেই অদর্শন হইয়াছেন। যাহা হউক, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী উক্ত গ্রন্থ হইতে যে সার সক্ষণন ক্রিয়াছেন, অসভাবী ভক্তগণের পক্ষে তাহাই যথেষ্ট। পূর্বেই লিথিয়:ছি যে মহাপ্রভুর শেষলীলা একবারেই দিব্যোন্মাদময়ী। শেষ দাদশবর্ষকাল সিন্ধৃতটে প্রেমসিন্ধু শ্রীগোরাঙ্গ- স্থলর যে প্রেমলীলায় বিপ্রলম্ভরসের মহোচ্ছ্যুদ প্রকট করিয়াছিলেন, তাহা বমুনাভটবাসিনী গোপিকাক্লের বিপ্রলম্ভরস অপেক্ষাও যেন অধিকতর প্রগাড় ও অধিকতর গভীর।

শ্রীকৃষ্ণবিচ্ছেদে মহাপ্রভুর কি প্রকার দশা হইয়াছিল, ইতঃপূর্ব্বে বছবার তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে। কবিরাজ গোস্বামী হই এক পংক্তিতে সেই সকল দশার স্থাপন্ত আভাস দিয়া রাথিয়াছেন। শ্রীচরিতামূতের অস্তালীলার একাদশ অধ্যায়ে লিখিত আছে—

দিনে নৃত্য কীর্ত্তন ঈশ্বর-দর্শন।

রাত্রে রায় স্বরূপ সনে রস-খাস্বাদন।
এই মতে মহাপ্রভুর কাল বহি যায়।
ক্ষুফের বিরহ বিকার অঙ্গে না সামায়॥
দিনে দিনে বাড়ে বিকার রাত্রে অতিশয়।
চিন্তা উদ্বেগ প্রলাপাদি যত শাস্তে হয়।
স্বরূপ গোসাঞী আর রামানন্দ রায়।
রাত্রি দিনে করে হুঁহে প্রভুর সহায়॥
আবার অস্তালীলার দ্বাদশ পরিচ্ছেদে লিখিত হইয়াছে—
অতঃপর মহাপ্রভুর বিষয় অস্তর।
ক্ষুফের বিয়োগ দশা ক্রুরে নিরস্তর॥

शहा कृष्ण প्राणनाथ उद्यक्तनमन।

কাঁহা যাও কাঁহা পাৰ মুরলীবদন। ः

রাত্রি দিনে এই দশা স্বাস্থ্য নাহি মনে।
কষ্টে রাত্রি গোঙায় স্বরূপ রামানন্দ সনে॥
ত্রেরোদশ পরিচ্ছেদের মঙ্গলাচরণে লিখিত হইয়াছে—
কৃষ্ণবিচ্ছেদ-জাতার্ত্ত্যা স্ফীণেবাপি মনস্তন্।
দধাতে ফুল্লতাং ভাবৈর্যস্ত তং গৌরমাশ্রমে॥

ক্বিরাজ গোস্বামী স্বয়ংই ইহার বাঙ্গলা প্যান্ত্রাদ করিয়া লিখিয়াছেন —

> ক্ষম্ভের বিচ্ছেদ-হৃ:থে ক্ষীণ মনঃ কায়। ভাবাবেশে তবু কভূ প্রফুল্লিত হয়॥

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ হইতেই দিব্যোমাদ লীলা-বর্ণনের আরম্ভ ইইরাছে। পরম কারুণিক গ্রন্থকার এই অধ্যায়ের আরম্ভে একটি শ্লোক লিখিয়া তাহার আভাস দিয়াছেন: শ্লোকটী এই—

> ক্লফবিচ্ছেদ-বিভ্রাস্তা৷ মনসা বপুষাধিয়া। যদ্ যদ্বাধত্ত গৌরাঙ্গ স্তল্লেশ কথা২তেধুনা॥

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণবিচ্ছেদ-বিভ্রাস্তি-নিবন্ধন দেহ মন ও বৃদ্ধি দারা শ্রীগৌরাঙ্গ যে যে চেষ্টা করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহার লেশাভাস বলা যাইতেছে।

শ্রীচরিতামৃতে দিব্যোন্মাদ সম্বন্ধে কি কি ঘটনার বর্ণনা করা হইরাছে, আমরা শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর নিজের উক্তি হইতেই এম্বলে সেই সকল বিবরের একটা স্ফী প্রকাশ করিতেছি, যথা—

> চতুর্দশে দিবোনাদ আরম্ভ-বর্ণন। শরীর এথা, প্রভুর মদ গেলা বুন্দাবন ॥

তাহি মধ্যে প্রভুর সিংহদ্বারে পতন। অস্থি সন্ধিত্যাগ অমুভাবের উদ্গম। চটক পর্বত দেখি প্রভুর ধারণ। ভাহি মধ্যে প্রভুর কিছু প্রলাপ বর্ণন 🛭 **পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে উদ্যানে বিলাসে**। বুন্দাবন ভ্রমে যাহা করিল প্রবেশে ॥ ভাহি মধ্যে প্রভুর পঞ্চেন্দ্রিয় আকর্ষণ। **फार्टि मर्सा देकन त्रारम क्रयः-व्यव्यय**्॥ সপ্তদশ গবী মধ্যে প্রভুর পতন। কুর্মাকার অন্নভাবের তাহাই উলাম। ক্ষের শব্পত্ত প্রভুর মন আকর্ষিল। "কাস্ত্রাঙ্গ তে'' শ্লোকের অর্থ আবেশে করিণ 🖠 ভাবশাবল্যে পুন কৈল প্রলপন। কর্ণামৃত শ্লোকের অর্থ কৈল বিবরণ ॥ अक्षीनम পরিচ্ছেদে সমূদ্রে পতন। ক্লফ গোপী জলকেলি তাহা দরশন॥ ভাহাই দেখিল কুষ্ণের বন্ত ভোজন। জালিয়া উঠাইলা প্রভু আইলা স্বভবন ॥ উনবিংশে ভিত্তো প্রভুর মূথ-সংঘর্ষণ। कुरकात्र वित्रहफूर्खि व्यनाथ-वर्गन ॥ বসম্ভ বুজনী পুপোতানে বিহরণ। ক্রফের সৌরভা শ্লোকের অর্থ বিবরণ।

খ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বিরহোন্মাদের এইরূপ স্থচী করিয়াছেন।

শ্রীমহাপ্রভুর দিব্যোমাদ শ্রীরাধিকার দিব্যোমাদের অনুরূপ।
তাই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন:—

কৃষ্ণ মথুরা গেলে গোপীর যে দশা হইল।
কৃষ্ণ বিচ্ছেদে প্রভুর সে দশা উপজিল।
উদ্ধব দর্শনে যৈছে রাধার বিলাপ।
ক্রুমে ক্রমে হইল প্রভুর সে উন্মাদ-বিলাপ।
রাধিকার ভাবে প্রভুর সদা অভিমান।
সেই ভাবে আপনাকে হয় রাধা-জ্ঞান॥
দিব্যোন্মানে ক্রছে হয় ইথে কি বিশ্বয়।
অধিরচ্ ভাবে দিব্যোন্মাদ প্রলাপ হয়॥

এই দিব্যোমাদে মহাপ্রভুর অবতারের অন্তরঙ্গ উদ্দেশ্য পরিস্ফুট ছইগাছে। সেই অন্তরঙ্গ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে শ্রীপাদ স্বরূপ-দামোদর ভদীয় কড়চায় লিখিয়াছেন—

> শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বা নয়ৈবা স্বাচ্চো যেনাভূতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়:। সৌথাঞ্চাস্থা মদমুভবতঃ কীদৃশং বেতিলোভা-ত্তদ্ভাবাঢ়াঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীলুঃ॥

ফলতঃ শ্রীরাধার প্রণয় মহিমা, তাঁহার ক্লফ্যধুরিমার আস্বাদন-প্রণালী এবং শ্রীক্লফাত্মভাবে শ্রীরাধার যে স্থসস্তোগ হয়, তংসকলই এই দিব্যোন্মাদে পূর্ণতমরূপে শভিব্যক্ত হইয়াছে।

গ্রীকৃষ্ণ পূর্ণানন্দ ও পূর্ণারসম্মরণ। গ্রীকৃষ্ণই এই অথিল বিশ্ব-

ব্রশাণ্ডের আনন্দের উৎস। তাঁহা হইতে আনন্দধারা উৎসারিত হইয়া বিশাল বিশ্ববন্ধাণ্ড পরিপ্লুত হয়। কিন্তু শ্রীমতী রাধিকা শ্রীক্ষণ্ডের আহলাদিনী শক্তি। তিনি সৌন্দর্যো ও মাধুর্যো, রূপে ও গুণে শ্রীক্ষণ্ডের আহলাদ-দায়িনী। কিন্তু শ্রীরাধার ভাব-মাধুর্যা শ্রীক্ষণ্ডেরও আস্বান্ত। শ্রীচরিতমৃতাকার শ্রীক্ষণ্ডের উল্ভিতে শ্রীরাধার ভাবমাধুর্যোর গরিমা নিম্নলিথিত ছত্তে প্রকাশ করিয়াছেন —

> রাধার দর্শনে আমার জুড়ায় নয়ন। আমার দর্শনে রাধা স্থথে অগেয়ান 🛚। পরস্পর বেণুগীতে হরমে চেতন। মোর ভ্রমে তমালেরে করে আলিঙ্গন॥ "ক্লফ আলিঙ্গন পাইনু জীবন সফলে"। সেই স্থথে মগ্ন রহে বৃক্ষ করি কোলে ॥ আমা হৈতে রাধা পায় যে জাতীয় স্থা। তাহা আম্বাদিতে আমি সদাই উন্মুপ ॥ নানা যত্ন করি আমি, নারি আম্বাদিতে। সে স্থ-মাধুর্য্য ছাণে লোভ বাড়ে চিতে। রদ আস্বাদিতে আমি কৈল অবতার। প্রেমরস আস্বাদিল বিবিধ প্রকার॥ রাগমার্গে ভক্ত ভক্তি করে যে প্রকারে। তাহা শিথাইল লীলা আচরণ দ্বারে ॥ এই তিন তৃষ্ণা মোর নহিল পূরণ। বিজ্ঞাতীয় ভাবে নহে তাহা আস্বাদন 🗈 :

রাধিকার ভাবকাস্তি অঙ্গীকার বিনে।
সেই তিন স্থপ কভু নহে আস্বাদনে॥
রাধাভাব অঙ্গীকরি ধরি তার বর্ণ।
তিন স্থপ আসাদিতে হব অবতীর্ণ॥

এই অন্তরঙ্গ উদ্দেশ্যত্রর দিবোানাদ-লীদার স্কুস্পষ্ট রূপে অভিকাক্ত হইরাছে। পদকর্তারা শ্রীশ্রীমহাপ্রভূর এই ভাব পদে প্রকাশ করিয়া-ছেন। শ্রীমন্নরহরিদাস এ সম্বন্ধে যে পদটী লিখিরাছেন তাহা এই —

পম্ভীরা ভিতরে গোরা রায়।

জাগিয়া রজনী পোহায়।
থেনে থেনে করয়ে বিলাপ।
থেনে থেনে রোয়ত থেনে থেনে কাঁপ।
থেনে ভিতে মুখ শির ঘসে।
কোন নাহি রহু পাঁহু পাশে।
ঘন কান্দে তুলি ছই হাত।
কোথায় জানার প্রাণনাথ।
নরহরি কহে নোর গোরা।
রাইপ্রেমে হইয়াছে ভোরা॥

গভীরাদ শ্রীগোরান্ধের এই বিরহব্যাকৃশ মহাভাবমর প্রতিচ্ছবি শ্রীল নরহরির চিত্রিত। এই নমহরি জামাদের সেই সরকার ঠাকুর। ইনি শ্রীগোরান্ধের প্রেমমাধুর্য্যে নিরস্তর নিমজ্জিত থাকিতেন। এই পদের প্রত্যেক পদেই মহাপ্রভুর দিবোাঝাদ বা মহাবিরহের মহাভাব প্রকৃতিত হইরাছে। মহাপ্রভু শ্রীশ্রীরাধাকান্তমঠে বিশ্রামাবাদের গন্তীরার ক্ষ-বিরহে নিরস্তর বাাকুল। সারাদিন কোন প্রকারে কাটিয়া যায়, রাত্রি কালে ক্ষ্ণবিরহের অনলধারা শতমুখে প্রবাহিত হইয়া প্রভুকে বিপ্লুত করিয়া তুলে, ক্ষণার্দ্ধও তাঁহার নিদ্রা হয় না। পদকর্ত্তা এই অবস্থা প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছেন—

গম্ভীরা ভিতরে পোরারার।
জাপিয়া যামিনী পোহায়॥

শ্রীপাদ কবিরাজ গোস্বামিমহোদর লিথিয়াছেন:
গন্তীরা ভিতরে রাত্রে নিদ্রা নাহি লব।
ভিত্যে মুথ শির ঘষে ক্ষত হয় সব॥

শ্রীল নরহরি বলিয়াছেন:
থেনে ভিতে মুথ শির ঘদে।
কোন নাহি রহ প্র পাশে॥

আবার অক্সত্র লিখিত হইয়াছে:— রাত্রি হলে বাড়ে প্রভুর বিরহ বেদন।

দকল রোশ-লক্ষণই রাত্রিকালে বৃদ্ধি পায়। বিরহ-ব্যাধিরও রাত্রিতেই বৃদ্ধি। উন্মাদের লক্ষণের মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে হাসি, ক্ষণে ক্ষণে রোদন প্রভৃতি লক্ষণও পরিলক্ষিত হয়। পদকর্ত্তাও তাহাই বলিতেচেন—

ক্ষণে ক্ষণে করয়ে বিলাপ ।
ক্ষণে ক্ষণে রোয়ত ক্ষণে ক্ষণে গাঁপ।
ক্রীক্ষ্ণবিশ্বহন্ধনিত এইরূপ ব্যাকুলতায় ক্রীগোরাক্ষ লেব-বাদশ

বর্ধ ষেরূপ ভাবে জাতিবাহিত করিয়া ছিলেন, শ্রীচরিতামৃতে পরন কারুণিক গ্রন্থকার অতি অলাক্ষরে তাহার চিত্র পরিক্ষুট করিয়া ভনিয়াছেন। শ্রীল কবিরাজ লিখিয়াছেন—

শেষ আর ষেই রহে দাদশ বংসর।
ক্ষেত্র বিরহ-লীলা প্রভুর অস্তর ।
নিরস্তর রাত্রিদিন বিরহ-উন্মাদে।
হাসে কান্দে নাচে গায় প্রম বিবাদে ॥

मिरबााबारम**त्र प्या**त এकि। अम **छे**ष्ठ्ठ कत्ना याँटरछरह । এই

পদটা প্রীল বাস্থঘোষ মহাশঙ্কের তদ্যথা :---

সিংহছার ত্যাজি পোরা সমূত আড়ে ধার।

"কোথা রুক্ষ, কোথা রুক্ষ", সভারে স্থধার।
চৌদিকে ভকতগণ হরিগুণ গার।
মাঝে কনক গিরি ধ্লার লুটার॥
আছাড়িয়া পড়ে অঙ্গ ভূমে গড়ি ধার।
দীবল শরীরে গোরা পড়ি মূরছার॥
উত্তান শরনে মূথে ফেন বাহিরার।
বাস্থদেব ছোধের হিয়া বিদরিয়া যায়।

আরুও একটি পদ এস্থলে উদ্ধৃত করা ঘাইতেছে ম্থা—

চেতন পাইরা গোরা রার।
ভূমে পড়ি ইতিউতি বার।
সমূবে বরপ রামরার।
দেখি পছাঁ করে "হার হার।

কাঁহা মোর মুরণী বদন।
এপনি পাইন্থ দরশন॥
ওহে নাথ পরম করুণ।
রুপা করি দেহ দরশন॥''
এত বিলাপয়ে গোরাচাঁদে।
দেখিয়া ভকতগণ কানে॥

মহাপ্রভুর বিরহোঝাদ কিঞ্চিং বর্ণনা করার পূর্বে এথানে শ্রীচরিভাষ্ত হইতে দিব্যোঝাদের আর একটি আভাদ উদ্ভ করা যাইতেছে যথা—

তিন দশার মহাপ্রভু রহে সর্ককাল।
অন্তর্দশা বাহদশা অর্দ্ধ বাহ্ আর ॥
অন্তর্দশার কিছু ঘোর, কিছু বাহজ্ঞান।
সেই দশা কহে ভক্ত অর্দ্ধবাহ্য নাম॥
অর্দ্ধবাহ্য কহে প্রভু প্রলাপ বচনে।
আকাশে কহেন, শুনে সব ভক্তগণে॥

জ্ঞীশ্রীমহাপ্রভুর এই তিন দশা প্রেমিক ভক্তগণের পক্ষে ভ্রজন-শ্বাজ্যের পথ-প্রদর্শিকা। এই তিন দশাতেই দিব্যোম্যাদলীলা প্রকটিত হইয়াছে।

আমি দিব্যোন্মাদ সম্বন্ধে যংকিঞ্চিং আলোচনা করিয়া। আত্মশোধন করিবার ইচ্ছা করিয়াছি, কিন্তু লীলা-বৰ্গন করার চ্রা-কাজ্জা ক্রি নাই। দিব্যোন্মাদ-লীলা বর্গন আমাদের স্থায় জ্ঞীবের কর্ম্ম নহেন্দ্রে সাধনা আমার নাই, স্মৃত্যাং সে সৌভাগ্যও স্থামার নাই। পরম কাঞ্পিক শ্রীপাদ শ্রীল ক্ষণাস কবিরাজ গোস্থামিমহোদর স্বল্প কথার অথচ অতি সরস ও স্থান্দরভাবে এই মহীয়সী লীলার যে চিত্র ক্ষত্বিত করিয়াছেন, প্রেমিক ভক্তগণ তাহাতেই ক্বতার্থ হইয়া থাকেন। স্বতি শক্তিমান্ কবিরাজ গোস্থামীও এই লীলা-গান্তীর্যাম্বভাবে শক্তাযুক্ত হইয়া লিথিয়াছেনঃ—

জয় স্বরূপ শ্রী-বাসাদি প্রভুর ভক্তগণ।
শক্তি দেহ করি যেন চৈত্যগু-বর্ণন ॥
প্রভুর বিরহোন্মাদ ভাব-গন্তীর।
ব্রিতে না পারে কেহ যদ্মপি হয় ধীর॥
ব্রিতে না পারে বাহা বর্ণিতে কে পারে।
দেই বুঝে, বর্ণে; চৈত্যু শক্তি দেন যারে॥

যেমন প্রভূ—তেমনই তাঁহার নীলা-গ্রন্থকার। কবিরাজ বলিতে ছেন "হে স্বরূপ, হে শ্রীবাস প্রভৃত্তি প্রভূর ভক্তগণ, তোমরা সকলে ক্লপা করিয়া শ্রীগোরাঙ্গচরিত বর্ণনা করিতে আমায় শক্তি দান কর।"

প্রভূর ভক্তগণের রূপাভিন্ন তাঁহার হরবগাহ লীলা ব্ঝিবার সামর্থ্য ঘটে না। আমরা একেজে শ্রীল কবিরাজের রূপাভিকারী। তিনি বে শক্তিতে শক্তিমান্ হইয়া প্রভূর লীলা লিথিয়ছেন, সেই শক্তিলাভ হৃশ্চর সাধনাতেও হল তা। স্বয়ং শ্রীমদাসগোস্বামী তাঁহার এই লীলা লেখার গুরু। গ্রহকার নিজেও সিদ্ধপুরুষ। তাঁহার শ্রীচরণ রেণ্ই আমাদের পক্ষে শ্রীগৌরাক্স-লীলা জ্ঞান-লাভের প্রধান-ভম সহায়। আমরা সর্বপ্রথমে তাঁহারই শ্রীচরণে শর্মণ গ্রহণ করিলাম। তাঁহার দয়ায় আমরা প্রভুর দিব্যোন্মাদের লেশাভাসও বৃঝিতে সমর্থ হইতে পারি। এই মহীয়দী লীলা সমুদ্র অপেক্ষা গন্তীর। গন্তীরায় যে গন্তীর লীলা প্রকটিত হইয়াছিল, শ্রীরন্দাবনের নিভৃত নিকৃঞ্জে তাদৃশ ভাবগান্তীর্য্য পরিলক্ষিত হইয়াছিল কিনা, লীলা-ধান-নিরত মহাপুরুষগণের তাহা অন্নভাবের বিষয়। শ্রীল কবিরাজ পোস্বামীর মতে শ্রীপোরাল লীলা সর্বাপেক্ষা গন্তীরতম। এই লীলা, সমুদ্রের স্থায় অপার। অতি ধীর ব্যক্তিরাও এ লীলা বৃঝিতে সমর্থ নহেন। কেবল শ্রীগোরালের ক্লপা ও তদীয় ভক্তের ক্রপাই এই লীলায় প্রবেশের সহায়।

শ্রীকৃষ্ণবিরহ-জনিত বিপ্রলম্ভরসই দিব্যোন্মাদের হেতৃ। শ্রীমতীর বিরহ-বৈকলা ও শ্রীগোরাঙ্গের বিরহ-বৈকলা মূলতঃ এক হইলেও ভাব প্রকটনে শ্রীগোরাঙ্গের বিরহবৈকলাই বেন অধিকতর ঘনীভূত ও ভাবগন্তীর। শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে নদীয়ার চন্দ্র দিন দিন পরিয়ান ও ক্ষীন হইতে ছিলেন। তাঁহার চিত্ত ক্রমশঃই শ্রীকৃষ্ণের অমুসদ্ধানে আকুল হওয়ায় সর্ব্বত্রই তাহার শ্রীকৃষ্ণ ক্রি হইত, রগা শ্রীচরিতামতে:—

পূর্বেষ ববে আদি কৈল জগন্নাথ দরশন। জগন্নাথে দেখে—সাক্ষাং মূরলী বদন॥

ভাবের আতিশয়ে ভাবনার পদার্থ যে অধিগত হইয় থাকে, এ
কয়া অতি সতা। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব সাক্ষাং ব্রজেক্সনন্দন। কিন্তু
আমাদ্রের দৃষ্টতে আমরা তাঁহাকে মুরলীবদনরূপে দেখিতে পাই না।
মহাপ্রভূ তাঁহাকে সাক্ষাং মুরলীধারী শ্রীকৃষ্ণরূপে দেখিতেন। এই

কথার ইহাই সপ্রমাণ হইতেছে যে "তদাকারকারিতচিত্তর্ত্তিতা" তন্মরত্বের কল। মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে বিতোর, তিনি জগংকে কঞ্মর দেখিতে পাইতেন। ভক্তগণ তাঁহার এই লীলায় জানিলেন ষে, তন্মরত্ব দারা শ্রীকৃষ্ণার্মভূতি ও শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাং-সন্দর্শন লাভ হয়। মহাপ্রভু জাগরণে শরনে বা স্বপনে এখানে সেখানে বিহাং-ক্রণের স্থায় শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাইতেন। তিনি আধবুমে ও স্বপ্নে শ্রীকৃষ্ণলীলাদর্শনে জাগিরাও কুক্রনীর স্থায় আকুলপ্রাণে 'হা কৃষ্ণ! হা কৃষ্ণ" বলিয়া কাঁদিতেন, আর ব্যাকুল হইয়া শ্রীকৃষ্ণের অমুসন্ধান করিতেন। তাহা দেখিয়া পার্যদ ভক্তগণ নিরস্তর তাঁহার চিস্তায় বাস্ত থাকিতেন। মহাপ্রভু স্বপ্নে শ্রীকৃষ্ণ-লীলা দেখিতেন, জাপরণেও তাঁহার সেই স্বপ্নভাব অপসারিত হইত না। নিরস্তর শ্রীকৃষ্ণামুধ্যনে চিত্তরত্তি পরম সত্যম্বরূপ গোপীজনবল্লত শ্রীকৃষ্ণের রুদে কীদৃশ্ব বিভাবিত হয়, মহাপ্রভু জ্বগংকে তাহা দেখাইয়াছেন।

তিনি দিন্যামিনী শ্রীক্বফ-লীলাম্থ্যানে বিভোর থাকিতেন, রাত্রিকালে তাঁহার নিদ্রা হইত না, যদিও কোন সময়ে নয়নয়্পল মুদিয়া আসিত, সেই অবস্থাতেও স্বপ্নে শ্রীক্বফ-লীলাই সন্দর্শন করি-তেন। একদিবস নিশাবসানে মহাপ্রভুর নিদ্রাবেশ হইল, তিনি স্বপ্নে দেখিলেন, শ্রীকুন্সাবনের যমুনাপুলিনে শ্রীক্বফ-রাসলীলা করিতে ছেন। গোপীগণ মণ্ডলী বাধিয়া শ্রীরাধাক্বফকে মধ্যে লইয়া রাসন্তো প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ত্রিভঙ্গয়নের বনমালী মুরলীবদন মদন-মোহনের বামে শ্রীরাধিকা নৃত্য করিতেছেন, স্থীপণ শ্রীপ্রীমুপল কিশোরকে মধ্যে রাধিয়া মণ্ডলী বাধিয়া নাচিতেছেন—রাসনীলার

দেই আনন্দে মহাপ্রভু বিহ্বল হইলেন। তাঁহার স্বপ্নাবেশকাল বাড়িয়া চলিল — রাত্রি প্রভাত হইয়া সেল, তথাপি প্রভু গাত্রোথান করিলেন না দেখিয়া গোবিন্দদাস তাঁহাকে জাগাইলেন। প্রভু জাগিয়া ছঃখিত হইলেন, দেহাভ্যাদে নিতাক্কতা সমাপন করিলেন এবং মথা-সমরে শ্রীশ্রীজগল্লাথমন্দিরে ঘাইয়া শ্রীজগল্লাথ-দর্শন করিতে লাগি-লেন। তথনও স্বপ্লের সেই ভাব একবারে বায় নাই। তাঁহার এক নিয়ম ছিল যে তিনি অপরাপর দর্শকগণের পশ্চাভাগে দাঁড়াইয়া শ্রীজগল্লাথ দশন করিতেন। এই দিবসও তিনি যথাস্থানে গিয়া দণ্ডায়নান হইলেন। শত শত দর্শক তাঁহার প্রোভাগে দাঁড়াইয়া জগলাথ দর্শন করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে এক অভূত ঘটনা ঘটিল। একটা উড়িয়া স্ত্রী জনতার মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারিয়া গরুড়স্তন্তের নিকটে আসিল,
এবং দর্শনাগ্রহাতিশয়ে এই স্ত্রীলোকটা বাহুজ্ঞানহীন হইয়া একবারে
মহাপ্রভূর স্কন্ধে আরোহণ করিয়া শ্রীজগল্লাথ দর্শন করিতে লাগিল।
মহাপ্রভূ স্থাণুর স্থায় অচল ও অটলভাবে দন্তায়মান রহিলেন। হঠাং
এই দৃষ্ট মহাপ্রভূর নিত্যায়্লচর গোবিন্দদাসের নয়নপথে পতিত
হইল। গোবিন্দ আন্তেবান্তে স্ত্রীলোকটীকে প্রভূর স্কন্ধ ইইভে
নামাইতে বত্ন করিলেন। প্রভূর তথ্ন বাহুজ্ঞান হইয়াছে। প্রভূ
ভাহাতে বাধা দিয়া বলিলেন, বথা শ্রীচরিতামতে—

আদিবখা — এই স্ত্রীকে না কর বর্জন। করুক বথেষ্ট জগরাথ দরশন॥ বদিও গোবিন্দাস নিবৃত্ত হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার কথায় স্ত্রীলোকটীর তথন বাহজান হইয়াছিল। সে তাহার কার্য্য বুঝিতে পারিয়া ত্রস্তবাস্তভাবে মহাপ্রভুর স্কন্ধ হইতে অবতরণ করিয়া তাঁহার চরণবন্দন করিল এবং নানাপ্রকারে দৈশুবিনয় জানাইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল। দয়াময় মহাপ্রভু তাঁহার দৈশুময়ী আর্ত্তি দেখিয়া বলিলেন—

> এত আর্দ্তি জগরাথ আমারে না দিলা। জগরাপে আবিষ্ট ইহার তত্মপ্রাণমনে। মোর কান্ধে পা দিয়াছে তাহা নাহি জানে॥ অহো ভাগাকতী এই বন্দো ইহার পায়। ইহা প্রসাদে ঐছে আর্দ্তি আমারো বা হয়॥

ভাবমরবিগ্রহ মহাপ্রভু উড়িরা স্ত্রীর ভক্তি ও জগন্নাথ দর্শন লালসাতি শর—সন্দর্শনে এরূপ বিমুগ্ধ হইরাছিলেন যে তিনি উহার চবণ বন্দনা করিরা পার্বদগণকে একটী মহান্ উপদেশ প্রদান করিলেন।

ইহার পূর্বাক্ষণে তিনি জগন্নাথ-দর্শনে চিত্রনিশিষ্ট করিয়া শ্রীজগন্নথকে সাক্ষাং মূরলীবদন শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া প্রতাক্ষ করিতেছিলেন। বজের রস তাঁহার হৃদয়ে উথলিয়া উঠিতেছিল, বজভাবে তাঁহার চিত্ত একবারে বিভাবিত হইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহার মনে হইতেছিল যে শ্রীরন্দাবনে তিনি শ্রীরন্দাবন-লীলারসময় বিগ্রাহের সন্দর্শন লাভ করিতেছেন। উড়িয়া রমণীর উক্ত ব্যাপারে তাঁহার বাহজ্ঞান হইল। কিন্ত সে বাহ্মজ্ঞান ও পূর্ণ বাহ্মজ্ঞান নহে। আধ জাগরণ ও আধ স্বপ্রের স্থার তাঁহার চিত্তে কৃষ্ণলীলার ক্ষুর্তি হইতে লাগ্ণিল। কিন্ত রন্দাবনের ক্ষরণ তিরোহিত হইল। তাঁহার মনেইইল তিনি

বেন কুরুক্ষেত্রে রুক্ষদর্শন করিতেছেন। গোপীরা কুরুক্ষেত্রে রুক্ষদর্শনে বেরূপ শ্রীবৃন্দাবন শ্বরণ করিয়া শ্রীরুক্ষকে বৃন্দাবনে লইয়া গিয়া তাঁহার মাধুর্যা-রুসাস্বাদনের নিমিত্র উংক্টিত হইয়াছিলেন, মহাপ্রভূর ভাদৃশ অবস্থা প্রতিভাত হইল। শ্রীগোরাঙ্গ শ্রীরাধার স্থায় রুক্ষণিরহে ব্যাকৃল হইয়া পড়িলেন, বিষণ্প হইয়া নিজ বাদার প্রত্যাগমন করিলেন, মাটিতে বিদিয়া বিরহ-বিধুরার স্থায় আপন মনে ভূমিতে নথপাত করিয়া কত কি অঙ্কন করিতে লাগিলেন, অঞ্জলে নয়ন্দ্র্যাল পরিয়ালুত হইয়া গেল, স্বপ্লের কথা মনে করিয়া তিনি কাঁদিতে কাদিতে ব্যাকুল হইলেন, যথা শ্রীচরিতামুতে:—

প্রাপ্ত রত্ন হারাইল— ঐছে ব্যগ্র হৈলা
বিষয় হইয়া প্রভু নিজ বাসা আইলা ॥
ভূমির উপরে বসি নিজ নথে ভূমি লেথে।
অশ্রুগঙ্গা নেত্রে বহে কিছু নাহি দেখে ॥
"পাইত্ব বুলাবন নাথ পুন হারাইলুঁ।
কে মোর নিলেক কৃষ্ণ কোথা মুক্রি আইলুঁ॥

মহাপ্রভুর এই ভাব বর্ণনা করা সহজ কথা নহে। কিন্তু খ্রীল কবিরাজ গোস্বামী অতি অল্প কথার একটা বিশাল ভাবেব বিপুল ছবি আঁকিয়া তুলিয়াছেন।

রাত্রিকালে অ'দৌ প্রভুর নিদ্রা হয় না, কিব্ব চকু মুদিলেই স্বপ্ন ।
সপ্রে কৃষ্ণলীলা সন্দর্শন, জাগরণে সেই লীলা স্বরণ এবং তংস্বরণে
বিশ্বক্ত প্রকাশ—এই ভাবে মহাপ্রভুর দিন্যামিনী অভিবাহিত
হইত। যথা জীচরিতামুতে—

ব্বপ্নাবেশে প্রেমে প্রভুর গর পর মন।
বাফ হৈল হয় যেন হারাইল ধন ॥
উন্নত্তের প্রায় প্রভু করে গান নৃত্য।
দেহের স্বভাবে করে স্নান ভোজন ক্বতা॥
রাত্রি হৈলে স্বরূপ রামানন্দ লৈয়া।
আপন মনের বার্তা ক্তে উত্থাড়িয়া॥

দিবোায়াদ দশার মহাপ্রভূ কি প্রকারে কাল যাপন করিতেন, উল্লিখিত পঞ্জি নিচয়ে তাহার কিঞ্চিৎ স্মাভাস পাওয়া গেল।

শ্রীচরিতামৃত হইতে শ্রীশ্রীমহাপ্রভূর দিব্যোমাদ-বর্ণনের একটি শ্লোক উদ্বত করা হইয়াছে যথা—

> প্ৰাপ্তপ্ৰপ্ৰাচ্যতৰিত্ত আস্থা ববৌ ৰিষাদোগ্মিতদেহগেহম্। গৃহীতকাপালিকধৰ্মকো মে কুন্দাবনং সেক্ৰিয়শিষ্যকৃনঃ।

এই শ্লোকটী "পোসামিপাদোক্ত" বলিয়া লিখিত হইয়াছে।
এটি কংহার রচিত, তদ্মিনির্দয়ের উপায় দেখা যায় না। প্রীপাদ
স্বৰূপের কড়চা হইতে পছাট উদ্ধৃত করা হইয়াছে কিনা, মনে
স্বত:ই এই প্রশ্নের উদর হয়। কিন্ত ইহার মীমাংসা এন্থলে সম্ভবপর নহে। শ্লোকটীর ভাব অতি গন্তীর এবং অর্থপ্ত অতি জটিল।

এই লোকটির সরল সংস্কৃত ব্যাখ্যা এইরূপ—"আত্মা মে বৃন্দা-বনং বংবা" অর্থাৎ আমার আত্মা বৃন্দাবনে সিয়াছে। এই বৃন্দাতক ক্ষাত্মার চারিটী বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে ভদ্যথা—

- (১) "প্রাপ্তপ্রণষ্টাচ্যুত্বিতঃ সন্"—অর্থাৎ আত্মা পুর্বলদ্ধবিত হারা হইয়া
- (২) "বিষাদোজ্মিতদেহগেহঃ সন্" বিষাদে দেহ গৃহাদি পরিত্যাগ করিয়া
  - (৩) "গৃহীভকাপালিকধর্মক: সন্' কাপালিক ধর্ম গ্রহণপূর্ব্বক
- (৪) সেক্রিয়শিষ্যবৃন্দঃ—ইক্রিয়শিষ্যগণ সহ "বৃন্দাবনং যথী'' বৃন্দাবনে গিয়াছেন।

মহাপ্রভু স্বপ্রদশার রুঞ্চলীলা সন্দর্শন করিয়া ছিলেন। তিনি জাগিলেন, স্থের স্বপ্র ভাঙ্গিল, মহাপ্রভু শোকে বিহ্নল হইলেন, বিষয় হইয়া পড়িলেন। অশুজলে তাঁহার খ্রীমুথকমল পরিপ্লুভ হইয়া উঠিল। তিনি কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতে লাগিলেন:—

পाँहेनू तुन्नावननाथ भून हाताहेनूँ।

কে মোর নিলেক কৃষ্ণ, কোপা মুক্তি আইলুঁ॥

প্রাপ্তক্ত শ্লোকটা এই ভাবে আরব্ধ হইয়াছে। শ্রীপাদ কবি-রাজ গোস্বামী উহার যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাও অতীব ভাব-গস্তার ও জটিল, তদযথা—

প্রাপ্তকৃষ্ণ হারাইয়া

তার গুণ সঙ্ওরিয়া

মহাপ্রভু সম্ভাপে বিহবল।

রায় স্বরূপের কণ্ঠে ধরি করে হা হা হরি হরি

रिधर्या (शन इहेन हलन ॥

্বিরহণাতনা স্বভাবত:ই অতি হ:সহ। শ্রীক্লম্ব প্রেমমর, জাহার বিরহ প্রকৃতপক্ষেই অতীব অসম্ভ। উহাতে যে উন্মাদাবস্থা ঘটিবে, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি আছে। বিশ্বহ-সম্ভাপে মহাপ্রভ্ একবারেই বিহবল হইরা পড়িলেন। বিশ্বর্গ থেমন রুষ্ণ-বিরহে ললিতা বিশাথাকে অবলম্বন করিয়া বিশ্বহ-ষাত্রনার উচ্ছ্যুস উঘাড়িয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন, এই লীলাতে উহারা হুই স্থী শ্রীপাদ স্বরূপ ও শ্রীপাদ রামানন্দরায়ের বেশে,—শ্রীরাধাভাব বিভাবিত মহাপ্রভ্র মর্ম্মস্থীর ভাবে সতত তাঁহার নিকটে থাকিয়া তাঁহার সান্থনা করি-তেন। মহাপ্রভ্র অনস্ত গান্তীর্যা শ্রীরুষ্ণপ্রেমে ভাসিয়া যাইত, তিনি অধীর হইয়া স্বরূপ ও রামানন্দের গলা ধরিয়া আকুলভাবে হা ক্লম্ম প্রাণবল্লভ, তুমি আমার ছেড়ে কোথায় গেলে, নিচুর, এক বার এসে দেখা দাও, দেখা দিয়া আমার বাঁচাও" এইরূপ প্রলাপ করিয়া কাঁদিতেন।

শ্রীপাদ কবিরাজ শ্রীনদাস রঘুনাথের নিকট এই প্রলাপের মশ্ম শুনিরা প্রনাপবর্গন করিয়াছেন। স্থামরা প্রাপ্তক্ত শ্লোকটীর ব্যাথা। শ্রীচরিতামৃত হইতেই উকৃত করিতেছি, মহাপ্রভূ বলিতেছেন :—

শুন বান্ধব! ক্লফের মাধুরী।

যার লোভে মোর মন ছাড়ি লোক বেদধর্ম যোগী হঞা হইল ভিথারী॥

ইহা উন্মাদের কথা নয়, শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্যে মহাপ্রভূ লোকধর্ম বেদধর্ম পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন, কিন্তু এন্থলে শ্রীকৃষ্ণবিয়োগে তাঁহার চিত্ত কি প্রকারে মহাবাউলের ভাব ধারণ করিয়াছেন, তিনি ভাবগত রূপকে তাহারই বর্ণনা করিয়া মহাবাউলের
ভূষণাদির্ক্ কথা বলিতেছেন—

क्रक्षनीना-मधन . छन्नगद्भ क्रु छन গডিয়াছে শুক কারিকর। সেই কুণ্ডল কাণে পড়ি তৃষ্ণ-লোভ-থালী ধরি আশাঝুলী কান্ধের উপর॥ চিস্তা-কাম্বা উড়ি গায় ধূলি-বিভূতি মলিন কার হা হা কৃষ্ণ প্রলাপ উত্তর। উদ্বেগ-দ্বাদশ হাতে লোভের ঝুলনী মাথে ভিক্ষা ভাবে ক্ষীণ কলেবর॥ বাাস তকাদি যোগিজন, রুষ্ণ আত্মা নিরঞ্জন, ব্রজ্ঞে তার যত লীলাগণ। ভাগবভাদি শাস্ত্রগণে, করিয়াছে বর্ণনে, সেই ভৰ্জা পড়ে অনুক্ৰণ। দশেক্রিয় শিষ্য করি, মহা বাউল নাম ধরি, শিষ্য লঞা করিল গমন। মোর দেহ স্বসদন, বিষয় ভোগ মহাধন. সব ছাড়ি গেল বৃন্দাবন। বুন্দাবনে প্রজাগণ, যত স্থাবর জন্ম, বৃক্ষণতা গৃহস্থ আশ্রমে। তার ধরে ভিক্ষাটন, ফলমূল পত্রাশন, এই বৃত্তি করে শিষ্য সবে॥

কৃষ্ণ-গুণ-রূপ-রুস, সন্ধ-শব্দ-পর্না, 🥶 সে হুধা আন্বাদে গোপীগণ।

ভা সভার গ্রাস-শেবে, আনে পঞ্চেক্রিয় শিষ্য

স্থে ভিক্ষার রাখেন জীবন ॥

শ্ণ্য কুপ্তমগুপ কোণে, যোগাভ্যাসে রক্ষধ্যানে,
তাঁহা রহে লঞা শিষ্যগণ।

রক্ষ আত্মা নিরপ্তন, সাক্ষাং দেখিতে মন,
ধ্যানে রাত্রি করে জাগরণ॥

মন রুক্ষবিয়োগী, ছঃথে মন হৈল যোগী,
সে বিরোগে দশ দশা হয়।

সে দশার ব্যাকুল হৈঞা, মন গেল পলাইয়া,
শৃস্ত মোর শরীর আলয়॥

এই পদটীতে একটা স্থগন্তীর ক্ষণ-প্রেম-ব্যাকুলতার ভাব প্রশ্নুট হইরাছে। একলোনীর কাপালিক যোগী, নরকল্পাদির ঘারা নির্মিত কুজল কর্নে, অলাবু পাত্রের করঙ্গ হস্তে, এবং দেহে কন্থা ধারণ করেন। ইহাদের দেহ ধূলি বিভূতিতে বিভূষিত হয়। ঘাদশগুণস্ত্রে ইহাদের হাতের মনিবন্ধ বাধা পাকে। এই ঘাদশগুণস্ত্র ইহারা গুরুর নিকট প্রাপ্ত হন। ইহাদের মাথায় বস্ত্রগণ্ডের ঝুলনা থাকে। ইহারা একান্তে নিরঞ্জন আত্মার চিন্তা করিয়া থাকেন। নিজে জিলা করেন না, শিষ্যগণ গৃহাস্থাশ্রমে যাইয়া জিলা আনরন করেন, সেই জিলা দারা গুরু জীবিকা নির্বাহ করেন। কাপালিক যোগীর বিরক্তিপূর্ণ বিষয়োদান্ত এবং ধ্যানযোগের পূর্ণা-সক্তির দিকে লক্ষ্য করিয়া এই পদটী বিরচিত হইয়াছে।

"মহাবার্ডল"শ্বরূপ মনের দশক্রিয় শিষ্যগণসহ লীলামির

শ্রীরক্ষের নিতালীলান্থলী প্রীরন্দাৰনধামে প্রস্থান এবং শৃষ্ট কুঞ্জমগুপ-কোণে কৃষ্ণধানে যোগাভ্যাস এবং তদবস্থার দিবানিশি রুষ্ণ চিস্তার জাগরণ,—এই পদের অন্তর্নিহিত এক গৃঢ়গন্তীর রহস্তময় ব্যাপার। এই প্রেমভক্তিময় জগতের আধ্যাত্মিক মহাবাউল কৃষ্ণলীলা স্বরূপ শুদ্ধ করেল, কৃষ্ণলাভ তৃষ্ণাই তাঁহার অলাব্-করঙ্গ, চিস্তাই তাঁহার কাশ্বা; উদ্বেগই মণিবন্ধন বাধিবার ঘাদশগুণ-শ্বে, কৃষ্ণলাভ-লোভই মাথার ঝুলনী, ভাগবতাদি শান্তই তর্জ্জা, দশেক্রিয়ই শিষ্য, রন্দাবনের স্থাবরজ্জম রক্ষলভাদিই কৃষ্ণপ্রেমভিক্ষার স্থলরূপ গৃহস্থাশ্রম, গোপীগণের ভূক্তাবশেষ কৃষ্ণগুণরপরসগন্ধ-শন্ধ-স্পর্শই এই আধ্যাত্মিক মহাবাউলের ভিক্ষার দ্রব্য। শ্রীকৃষ্ণই নিরঞ্জন ও আত্মা। তাঁহার ধ্যানে দিবানিশি জাগরণই এই মহাবাউলের কার্য্য।

এই শ্রেণীর বোগীদের এইরূপ বেশভূষাদির বিষয় আমাদের পদক্রাদেরও জানা ছিল। একটা পদ আছে:—

বন্ধুর লাগিয়া

যোগিনী হইব

কুওল পড়িৰ কাণে।

শ্রীল চঞ্জীদাস অফুরাগিণী শ্রীরাধাকে অনেক স্থলেই মহা-ধোগিনীর ভাবে বিভাবিত করিয়া প্রকটিত করিয়াছেন যথা—

> রাধার কি হলো জন্তরে ব্যথা। ৰসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে

না ভনে কাহারো কথা ॥

महारे (धर्मात हारह स्मार्थात

না চলে নয়নতারা।

বিরতি আহারে

রাঙ্গাবাস পরে

ষেমন যোগিনী পারা॥

আবার অন্তর---

यमूना यादेश शास्त्र स्विशा

घरत बाहेन विस्नामिनी।

বিরলে বসিয়া কান্দিয়ে কান্দিয়ে

ধেয়ায় খ্রামরূপথানি ॥

নিজ করোপরে রাথিয়ে কপোল

মহাযোগিনীর পারা।

ও হুটী নয়নে

বহিছে সঘনে

শ্রাবণ মেঘেরি ধারা॥

ক্লফপ্রেমে মহাযোগী বা মহাবাউলের ভাবধারণ বছদিবস ধরিয়া এদেশে প্রচলিত ছিল। জ্রীল চণ্ডীদাসের বহু পূর্ব্বেও এই শ্রেণীর माधकरान এদেশে विश्वमान ছिल्लन। देवकव महावांडेलरान कहा-করঙ্গাদি ধারণপূর্বক দরবেশ ও উদাসীর বেশে "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিয়া ব্যাকুল হইতেন, ক্লফাল্বেষণে জীবন ক্লেপণ করিতেন। বহির্জগতের প্রতি তাঁহাদের উৎকট ঔদাস্থা, শ্রীক্লফের প্রতি তীবাহরাণ ও ৰটিকা-প্ৰবাহৰং কৃষ্ণামুৱাগে চিত্তের ব্যাকুণতা শভ শত লোককে ক্লফপ্রেমের অভিমূবে আক্লষ্ট করিত। ইহারা যথাতথা বিচরণ করিতেন, ইহাদের কোথাও নির্দিষ্ট আবাদ থাকিত না। এই দৈকল মহাবোগী মহাবাউলগণের ন্থায় এক শ্রেণীর সাধক ইহাদেরও পূর্বের এদেশে একপ্রকার ভন্তন করিতেন। তাঁহারা তান্ত্রিক ভাবের উপাসক ছিলেন। এই শ্রেণীর লোকেরা কাপালিকদেরই শ্রেণীবিশেষ। ইহারা প্রাপ্তকে শব্দের কুণ্ডল, অলাব্-করঙ্গ, দাদশপ্তণস্ত্রনির্মিত দাদশ ও ঝুলনী প্রভৃতি ধারণ করেন। ইহাদের উপাস্তা নিরঞ্জন। এই নিরঞ্জন নিরাকার ব্রহ্ম মাত্র। ইহারা তান্ত্রিকমতের অবৈতবাদী। প্রীচরিতামৃতের পদটী এই শ্রেণীর বাউলদের ভূষণ ও ক্রিয়াম্ দাদির স্মরণেই বিরচিত। বিষয়ে বিষাদ ও ওলান্ত এবং ধ্যানগন্তীরতাই ইহাদের প্রধান বিশিষ্টতা। এই বিশিষ্টতাই এই পদের লক্ষা। একদিকে বিষয় বিতৃষ্ণা, অপরদিকে ক্রফপ্রাপ্তির নিমিত্ত চিন্তা, আশা, লোভ বিপুল তৃষ্ণা এবং উংকণ্ঠাময় উদ্বেগ, আমরা এই এই সাধ্যাত্রিক মহাবাউলে অতি স্থাপ্তরূপে দেখিতে পাই। সর্ব্বোপরি শ্রীরন্দাবনে ক্ষ্ণ-রসাম্বাদন এবং নিভৃত শৃন্ত কুঞ্জ-মণ্ডপ-কোনে ক্ষ্ণান্থধানে দিন্যামিনী যাপন সাধনারাজ্যের এক গৃঢ়গভীর রহস্তান্ধ বিপুল ব্যাপার। পদের অত্যে লিখিত ইয়াছে—

শৃশু কুঞ্জমণ্ডপ কোণে, বোগাভ্যাস কৃষ্ণ-খানে,
তাহা রহে লঞা শিষ্যগণ।
কৃষ্ণ আত্মা নিরঞ্জন, সাক্ষাৎ দেখিতে মন,
ধ্যানে রাত্রি করে জাগরণ॥

কৃষ্ণ-বিরহী বা বিরহিণীর পক্ষে শৃষ্ট কুঞ্জমগুপে ধ্যান বা ধ্যান-বোগই একমাত অবলম্বন। এই পদটীতে এই সকল ভাষ দেরপ অদ্কৃতভাবে সমাবিষ্ট হইয়াছে, চিস্তাশীল প্রেমিকভক্তগণেরই তাহা আস্বাদের বিষয়।

পূর্ব্বোদ্ ত প্রলাপের উপসংহারে লিখিত আছে :—

মন কৃষ্ণ-বিয়োগী

সে বিয়োগে দশ দশা হয়।

সে দশার ব্যাকুল হঞা মন গেল পলাইঞা শৃত্য মোর শরীর জালয় ॥

মহাপ্রভু বলিতেছেন, "আমি শ্রীক্ষণ্ণের দর্শন পাইয়াও আবার ভাহাতে বঞ্চিত হইলাম, বিরহ-বাাকুলতায় মন আমার যোগীর স্থায় ক্ষেত্র ধ্যানেই বিভোর। যোগীর চিত্ত যেমন দেহ ছাড়িয়া ধ্যেয় পদার্থে লীন হইয়া থাকে, আমার চিত্ত সেইরূপ দেহ ছাড়িয়া শ্রীক্ষণাবেষণে বাউলের স্থায় বাাকুল হইয়াছে।"

এই বলিয়া মহাপ্রভূ ধ্যানন্তিমিত যোগীর ন্থায় নীরবও সংজ্ঞাহীন হইলেন, তাঁহার অর্ধনিমিলিত নয়নযুগল হইতে অশ্রুধারা প্রবাহিত লাগিল, শ্রীল রামানন্দ তাঁহার ভাৰান্ত্রদারী হই চারিটী প্রোক অতি ধীরে ধীরে পাঠ করিতে লাগিলেন। রামানন্দের শ্লোক-পাঠের পরই শ্রীপাদ স্বরূপ রুপুরুপু স্বরে অতি মৃত্ভাবে শ্রীকৃষ্ণনীশার স্থধামধুর গানের তান ধরিলেন। এইরূপ চেষ্টার বহক্ষণপরে মহাপ্রভূর কিঞ্চিং বাহজ্ঞান প্রকাশ পাইল। প্রভূ বলিলেন 'স্বরূপ, শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনে আমি কিছুতেই ধৈর্যা ধরিতে পারিতেছি না। আমার চিত্ত ক্ষণ-বিয়োগে অধীর হইয়া পড়িয়াছে, তোমাদের প্রবোধবাক্যে আর কতকাল ঘদিয়া থাকিব ? আমার প্রাণের যাতনা কিরুপে গ্রুতামা-

দিগকে বুকাইব। আমার নিকট সমস্ত জগং শৃক্ত-শৃক্ত বোধ ছই-তেছে, এখন কোথা ঘাই, কি করি ?"

শীরামরার আবার ছই চারিট শ্লোক পড়িলেন। স্বরূপ আবার তাঁহার স্বভাবস্থলত স্থামধুর স্বরে শ্রীকৃষ্ণলীলার গান ধরিলেন। নীরব নিশীথে বংশীধ্বনির মত সে গান শ্রীশীমহাপ্রভূর কর্ণে স্থারস ঢালিয়া দিল। মহপ্রভূ আগ্রহ করিয়া বলিলেন "স্বরূপ, প্রাণের স্বরূপ, আবার গুনাও, আবার এ গানটা গুনাও স্বরূপ।"

স্বন্ধপ আবার পুরাতন গান্টী ন্তন্তানে ধরিয়া ন্তন ভাবে গাইতে লাগিলেন। মহাপ্রভু ও রামরায়ের নয়নয়ুগল স্বরূপের গানে অশ্রুপূর্ণ ইইয়া উঠিল, মহাপ্রভুর নয়নকোণ ইইতে অশ্রুর মন্দাকিনীধারা বহিয়া চলিল, প্রভু নীয়বে অবশ ইইয়া রামরায়ের দেহে ঢলিয়া পড়িলেন। স্বরূপের গান থামিল, নীয়ব গস্তীরা একবারেই নীয়ব ইইয়া পড়িল, দীপশিথা মিটি মিটি অলিতেছিল, স্বরূপ চাহিয়া দেখিলেন, মহাপ্রভুর নয়ন আবার নিমীলত ইইয়াছে, দেহ বিবশ। স্বরূপ ও রামরায় মহাপ্রভুকে নানা প্রকারে চেতন করাইতে প্রবৃত্ত ইলেন। প্রভু কিঞিৎ চেতনালাত করিলে স্বরূপ ও রামরায় আপন তবনে চলিয়া গেলেন। মহাপ্রভুর ভাবগতি দেখিয়া প্রীপাদ স্বরূপ ও গোবিন্দদাস গন্তীয়ার ঘারের নিকট শয়ন করিলেন।

মৃত্যপ্রত্ব নিদ্রা নাই, তিনি "হা ক্লফ, কোথা ক্লফ, ক্লফ হে প্রোণবল্লড, একবার দেখা দাও, তোমায় না দেখিয়া আমি কণকালঙ

ভিষ্টিতে পারিতেছি না।' এইরূপ উচ্চৈ:স্বরে ব্যাকুলতা-প্রকাশ করিতে লাগিলেন। শ্রীপাদ স্বরূপেরও নিদ্রা অস্বর্ধান ও দেহ-শৈথিল্য হইল না। তিনি মহাপ্রভুর মুথে কুফানাম ভনিতে লাগিলেন। এইক্নপে রাত্তি ততীয় প্রহর স্বতিবাহিত হইল। কিন্তু সহসা আবার গম্ভীরা নীরব হইল, মহাপ্রভুর শ্রীমুধে অবিরাম কৃষ্ণনাম কীর্ত্তনে শ্রীগম্ভীরা মুখরিত হইতেছিল, হঠাৎ গম্ভীরায় সেই স্থামধুর কৃষ্ণনামধ্বনি থামিয়া পেল। শ্রীপাদ স্বরূপ সর্বাদাই মহাপ্রভুর নিমিত্ত উদ্বিগ্ন থাকিতেন। শব্দ না শুনিয়া ভাহার মনে চিন্তা হইল। তিনি শ্যা হইতে উঠিলেন আলো জালিয়া দেখেন মহাপ্রভু গন্থীরায় নাই। স্বরূপের হৃদয়ও শিহরিয়া উঠিল। তিনি গোবিনকে জানাইলেন। আলো লইয়া উভয়ে কাশীমিশ্রের বাটীর আঙ্গিনার দ্বারে আর্সিয়া দেখিলেন দ্বার কুদ্ধ। তথন উভয়েই এই আঞ্চিনার মধ্যে অক্সান্ত গৃহে ও স্থানে প্রভুর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, কোথাও তাঁহাকে পাইলেন না। দ্বিতীয় আঙ্গিনায় আসিলেন, এই আঞ্গিনার দ্বারও রুদ্ধ। এই প্রকোষ্ঠেও সকলে প্রভুর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, কিন্তু এখানেও প্রভু নাই। দ্বার ধুণিয়া বহিঃপ্রকোষ্ঠে গিয়া দেখিতে পাইলেন সদর দরজাও বন্ধ রহিয়াছে। বহিঃপ্রকোষ্ঠে বহু অনুসন্ধান ক্রিয়াও প্রভূকে দেখিতে না পাইয়া সকলেই উদ্বিগ্ন ও অত্যন্ত চিস্তিত হইয়া উঠিলেন। চারিদিকে সারা পড়িয়া গেল। তথনও রাত্রি প্রতাত হয় নাই, তথনও অ্দ্ধকার রহিয়াছে। ভক্তগণ ও ভ্ৰম্ভান্ত সকলে আলোক জুলিয়া চারিদিকে প্রভূব অন্বেষণে বাহির

**হটলেন। এপাদ অরপাদি একদল এ এজগরাপদেবের সিংহ্রারের** উত্তরদিকে সহসা প্রভুকে দেখিতে পাইলেন, দেখিতে পাইলেন দোণার শ্রীগোরাঙ্গ ধূলায় ধুসরিত হইয়া অচেতনভাবে মৃত্তিকায় উত্তানভাবে পড়িয়া বহিয়াছেন, তাঁহার দেহসন্ধি দকল ষেন শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার শ্রীক্ষকের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি স্বভাবতঃ স্থানীর্ঘ কিন্তু সন্ধি প্রভৃতি বিশ্লিষ্ট হইয়া তাঁহার হস্ত পদাদি আরও যেন দীর্ঘ-তর দেখাইতেছে, অস্থি সন্ধি সকল শিথিল হইয়া পিয়াছে। সন্ধি-স্থলগুলি হইতে অস্থিগুলি যেন দুরে দুরে সরিয়া পড়িয়াছে ৷ সন্ধির মধ্যে অস্থি নাই, কেবল চর্মমাত্র রহিয়াছে। এই কারণে প্রভুর স্বদীর্ঘ কলেবর আরও স্বদীর্ঘতর দেখাইতেছে। দেখিরাই ভক্তগণ স্তম্ভিত, বিশ্বিত, আশ্চর্য্যান্বিত ও চমকিত হইলেন। শরীরে স্পন্দন নাই, নাশায় শ্বাস নাই, সুথ দিয়া লালা বহিয়া পড়িতেছে, উত্তান নয়নের তারা স্থির হইয়া রহিয়াছে—প্রভুর শ্রীঅঙ্গ দেবিয়া ভক্তগণের कामग्र একবারে অধীর হট্যা উঠিল, সকলেই হার হায় করিয়া কান্দিতে লাগিলেন। শ্রীপাদস্বরূপ প্রভুর নিকট বসিয়া পড়িলেন এবং ভক্তগণসহ তাঁহার কর্ণমলে উচ্চৈঃস্বরে রুঞ্চনাম করিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ পরে প্রভুর দেহে স্পন্দনচিক্ত পরিলক্ষিত হইল। তিনি সহসা "হবি হবি" ৰলিয়া জাপিয়া উঠিলেন। চেতনা প্রাপ্তিমাত্রই অস্তি-সন্ধি সকল আবার পূর্ববং সংলগ্ন হইল। তিনি জাগিয়া দেখিতে পাইলেন স্বরূপ প্রভৃতি ভক্তপণ তাহাকে কৃষ্ণনাম গুনাইতেছেন, তথন স্বন্ধপকে দেখিয়া ৰলিলেন 'স্বরূপ, তোমরা এ কি করিতেছ, এই,বৈ সিংহছার দেখিতে পাইতেছি আমি এখানে কেন ?"

শ্রীপাদ স্বরূপ বলিলেন, "এখন বাসায় চল। বাসায় গিয়া সকল কথা বলিব।" মহাপ্রভু গাত্রোখান করিলেন, ভক্তপণ মহাপ্রভুকে লইরা বাসায় গমন করিলেন। অতঃপর শ্রীপাদস্বরূপ, সকল ঘটনা মহাপ্রভুকে জানাইলেন। মহাপ্রভু এই সকল কথা শুনিয়া বিশ্বিত হুইয়া বলিলেন—"আমি ইহার কিছুই জানি না। আমি যে এরপ করিয়াছি, ইহার কিছুই তো আমার শ্বরণ হুইতেছে না। এখন কেবল শ্রীকৃষ্ণই আমার নয়ন সম্মুখে ক্রুন্তি পাইতেছেন, তাঁহাকে আমি বিহাতের স্থায় এই মুহুর্তে দেখিতেছি, আবার পর মুহুর্তেই হারাইতিছি, এ আমার একি হুইল" ইহাই বলিয়ামহাপ্রভু নীরব হুইলেন। শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে পানিশভ্য বাজিল, মহাপ্রভু শ্লান করিয়া শ্রীজগন্নাথ দর্শনে গমন করিলেন।

এই লীলাটী অত্যুদ্ত। কাশী মিশ্রের ত্রিপ্রকোষ্ঠমর ভবনের প্রত্যেক প্রকোষ্ঠের দার রুদ্ধ রহিল,মহাপ্রভু মুহূর্ত্ত মধ্যে বাটী হইতে অস্তর্দান করিয়া প্রীঞ্জিগন্নাথ দেবের সিংহদারের উত্তরদিকে গিরা অচেতন অবস্থার ভূমিতে লুষ্ঠিত হইলেন। তিনি কি প্রকারে উচ্চ প্রাচীর অতিক্রম করিলেন ইহা আশ্চর্য্যের বিষয়। আশ্চর্যোর বিষয় হইলেও অযৌক্তিক বা অসম্ভব নহে। স্বয়ং ভগবানের পক্ষে এরূপ অস্তর্ধান বা অদৃশু হওয়া বিন্দুমাত্রও বিশ্বয়জনক নহে। বোগপ্রভাবেও এই শক্তি উপলব্ধ হইয়া থাকে। \* তাঁহার শ্রীঅক্সের

ভগবান পতঞ্জলি বলেন—"কায়াকাশয়োঃ সম্বন্ধসংঘ্যাল্যুত্লসমাপত্তেশ্চাকাশগমনন্"। অর্থাৎ শরীর ও আকাশ এই উভয়ের সম্বন্ধের প্রতি সংঘ্য
রূপ্রক্ত ইইলে ধ্যাগীর দেহ তুলার স্থায় লঘুহয়। এই অবস্থায় যোগী বৃদ্ধশে

অন্থি-সন্ধি-বিশ্লিষ্টতা, তজ্জনিত তাঁহার অন্তৃত দৈর্ঘ্য বিস্তার, এবং বাছজ্ঞান-প্রাপ্তির পরে এই সকল সন্ধির প্রাকৃত ভাব ধারণ,— অত্যন্তুত রহস্তময় ব্যাপার।

তিনি সারাছে প্রলাপে যাহা বলিলেন, কার্যাতঃও তাহাই করি-লেন। তাঁহার মহাবাউল মন ক্ষান্থেবণে মহাযোগীর স্থার দেহ গেহ, ছাড়িয়া গেল,—ইহাই তাহার প্রলাপের মর্মা। আমরা এ স্থলে তাহা অপেক্ষাও অতাদ্ভূত দৃশ্য দেখিতে পাইতেছি। তাঁহার বাউল মন ক্ষান্থেবণে বাহির হইল বটে। কিন্তু তাঁহার মন একা গেল না। কাশীমিশ্রের বাড়ী শৃত্য করিয়া তাঁহার মন যোগীর মহাবিভূতিবলে তদীর শ্রীঅঙ্গ সহ অদৃশ্য হইলেন। তাঁহার প্রলাপ ইক্তি ভদীর লীলার প্রধানতম ঘটনার পরিণত হইল। শ্রীভগবদেহ যে চিদানন্দ দেহ, উপরিউক্ত হুই ঘটনাই তাহার প্রমাণ। এই শ্রীদেহ জড়ীরবং প্রতীয়মান হইলেও উহা জড়ীর দেহ নহে।

এই ঘটনা বে কাল্পনিক নছে, তৎসম্বন্ধে পরম কারুণিক লীলা-লেশক শ্রীল কবিরাজ পোস্বামী লিখিয়াছেন :—

> এই লীলা মহাপ্রভুর রঘুনাথ দাস। চৈতন্তব-কল্পরক্ষে করিয়াছেন প্রকাশ॥

তদযথা :---

আকাশ পথে বিচরণ করিতে পারেন। ইথারের (Ether) সহিত দেহের যে সম্বন্ধ আছে, সংযম প্রক্রিয়ার কলে সেই সম্বন্ধে অভিনব পরিবর্ত্তন ঘটে। এই অবস্থার দেহ তুলার,স্থায় লঘু হইয়া উঠে, স্বতরাং উহা অনায়াসে ইথারের এ Ethe)r উপরে ভাঁসিয়া বেড়াইতে সমূর্থ হয়। কচিনিপ্রাবাদে ব্রজপতিস্থত স্থোকবিরহাৎ
রথচ্ছীসদ্ধিদ্দধদধিক দৈর্ঘ্যং ভূজপদো: ।
লূঠন্ ভূমৌ কাকা বিকলবিকলং গলাদবচা
কলন্ প্রীগোরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্ মাং মদয়তি ॥
প্রীচরিতামৃতকার এই লীলা-বর্ণন করিয়া লিথিয়াছেন :—
এইত কহিল প্রভূর অভূত বিকার ।
বাহার প্রবণে লোকে লাগে চমংকার ॥
লোকে নাহি দেখি এছে শাস্ত্রে নাহি শুনি ।
হেনভাব বাক্ত করে গ্রাসি-শিরোমণি ॥
শাস্ত্র লোকোতীত বেই ঘেই ভাব হয় ।
ইতর লোকের ভাতে না হয় নিশ্চয় ॥
রঘুনাথ দাসের সদা প্রভূ সঙ্গে স্থিতি ।
ভার মুখে শুনি লিথি করিয়া প্রতীতি ॥

এইরূপ অভূত অলোকিক বাাপার প্রকৃতই শাস্ত্র-লোকাতীত।
কিন্তু এই সকল ঘটনা বর্ণে বর্ণে সতা। শ্রীল কবিরাজ শ্রীমদাস
রঘুনাথের নিকট এই সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। শ্রীমদাস গোস্বামী এই সকল লীলা সাক্ষাং সন্দর্শন করিয়া
ছিলেন, স্কুতরাং ইহাতে কারনিক কোনও কথা নাই।

ব্ৰজনীলা ও ব্ৰজভূমির অনুধানে প্রীশ্রীমহাপ্রভুর চিত্ত নিরম্ভর
নিমগ্ন থাকিতেন। এই অবস্থায় নিত্যণীলা ও
নিত্যধামের ফুর্ত্তি অতি স্বাভাবিক। কোন
প্রকার উদ্দীপনার পদার্থ বাস্থেক্রিয়মোচত্ত হইলেই এই 'অবস্থায়

ধায় বস্তুর শ্রুন্তি সহজেই সংঘটিত হই রা থাকে। খ্রীগোবর্জন শ্রীক্ষণের অতি রমালীলাস্থলী। মহাপ্রভু দিন-যামিনী কতবার গোবর্জন গিরির লীলাবৈভব মনে মনে শ্বরণ করিতেন, তাঁহার চিত্রে কতবার গোবর্জনের সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের কথা উদিত হই ত. অবশেষে তিনি একেবারে তন্ময় হইয়া গোবর্জন ও গোবর্জন-লীলার অফুশ্মরণে বিভোর থাকিতেন। যথন তাঁহার এতাদৃশী অবস্থা—তথন একদিবস তিনি উন্মনা হইয়া কি-জানি-কি ভাবিতে ভাবিতে গন্তীরা হইতে সমুদ্রের অভিমুখে যাইতে ছিলেন। এই সময়ে তিনি সহসা চটক পর্ব্বত দেখিতে পাইলেন।

চটকের প্রতি দৃষ্টিপাত হওয়া মাত্রই তাঁহার বাহ্যজ্ঞান একবারে তিরোহিত হইল। তিনি যে পুরীক্ষেত্রে রহিয়ছেন, এ জ্ঞান আর রহিল না। তাঁহার ধারণা হইল,—তিনি ব্রজধামে, আর তাঁহার কিয়দ্ব পশ্চিমে শ্রীগোবর্দ্ধন বিরাজমান। অমনি তিনি শ্রীভাগবতের গোবর্দ্ধন-মাহাত্মা শ্লোকটী \* পাঠ করিতে করিতে পর্বত অভিমুখে

হস্তায় মন্ত্রিবলা হরিদাসবর্ধ্যা ষদ্রামকৃষ্ণচরণস্পর্ণ প্রমোদ:। মানং তনোতি সহগোগণয়োভয়োষৎ পানীয়স্থ্যসকলর-কল মুলৈ: ।

<sup>\*</sup> বর্ত্তমান সময়ে প্রীঞ্জগন্ধাথ-মন্দিরের সিংহ্বার হইতে যে পথটী সমুদ্রতীরে গিরাছে, সেই পথ দিয়া কিরদ্ধুর দক্ষিণদিকে গেলেই পথের পশ্চিম দিকে একটা উচ্চ পাহাড় পরিলক্ষিত হয়। এই পাহাড়টা চটক পর্বত নামে থ্যাত। এই পাহাড়টা দেখিলে প্রকৃত পক্ষেই প্রীগোবর্দ্ধনের কথা মনে পড়ে। মহাপ্রভূ চটক পর্বত দেখিয়া প্রীভাগবতের যে শ্লোকটা উচ্চারণ করিয়াছিলেন ভাষা এই ঃ—

ধাবিত হইলেন। গোবিন্দদাস এই সময়ে সততই মহাপ্রভুর সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন, কেননা কোন্ মৃহুর্ত্তে তাহার কি ভাব হয়, তাহার নিশ্চয়তা ছিল না। তিনি সততই ভাবে বিহ্বল থাকিতেন। এই সময়ে ভক্তগণ এক মৃহুর্ত্তেও তাঁহাকে একাকী থাকিতে দিতেন না। গোবিন্দদাস প্রথমতঃ প্রভুকে আনমনা দেখিতে পাইলেন, কিছুক্ষণ পরে তাঁহাকে চটক পর্মতের অভিমুখে এক দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া কিঞ্চিং চিন্তিত হইলেন। পর মুহুর্ত্তেই গোবিন্দ দেখিতে পাইলেন, প্রভু মন্থরগতি ত্যাগ করিয়া উন্তের স্থায় ধাবিত হইয়াছেন, গোবিন্দও তথন চীংকার করিতে করিতে তাঁহার পশ্চাং পশ্চাং ধাবমান হইলেন।

গোবিন্দের চীংকার শুনিয়া চারিদিকে সাড়া পড়িয়া গেল। এই সময় মহাপ্রভুর ভক্তগণ সর্বনাই সতর্ক থাকিতেন, তিনি কথন কি করিবেন, কথন কোথার যাইয়া অজ্ঞান অচেতেন হইয়া পড়িবেন, এই ভাবনায় ভক্তগণ সত্তই উদ্বিগ্ন ভাবে দিন্যামিনী যাপন করিতেন। মহাপ্রভুর ধাবন, গোবিন্দদাসের তৎপশ্চাদ্ধাবন এবং গোবিন্দের চীংকার ধ্বনিতে চারিদিকে সাড়া পড়িয়া গেল,—মহাপ্রভু বাহ্মজ্ঞানহারা হইয়া গন্তীরার বাহির হইয়াছেন। এই সাড়া পাইয়া স্বরূপ, জগদানন্দ গদাধার, রামাই, নন্দাই, নীলাই, শঙ্কর পণ্ডিত,

দশমক্তম—একবিংশ অধ্যায় ১৮ লোকঃ। অর্থাৎ হে অবলাগণ, এই পোবর্দ্ধন-গিরি হরিদাস-গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কেননা, ইনি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-চরণ-ম্পর্শে হস্ট হইয়া উত্তম জল, কোমল তৃণ, উপবেশনাদির নিমিত্ত গুহা, কন্দ এবং মূল ম্বারা গোগুল ও বৎসগণের সহিত রামকুক্তের পুজায় নিরস্তর নিরত। ভগবান্ আচার্য্য প্রভৃতি প্রভুর অন্নেষণে বাহির হইলেন। পুরী ভারতী প্রভৃতি সন্ন্যাসীরাও ব্যাকুল ভাবে ধাবিত হইলেন।

মহাপ্রভু প্রথমতঃ অতি জ্রুতবেগে চলিতে ছিলেন। কিন্তু ভাবনিধি মহাপ্রভুর ভাব-তরঙ্গের লীলা-বৈভব অদীম ও অসংখ্য। দহসা তাঁহার স্তম্ভ ভাব উপস্থিত হইল, জ্রুতগতি থামিয়া গেল, তিনি আর চলিতে পারিলেন না, প্রতি রোমকৃপে পুলকের চিচ্ছ প্রকাশ পাইল, লোমকৃপগুলি ব্রণের স্থায় স্ফীত হইয়া উঠিল, এবং কদম্ব-কেশরের স্থায় দেথাইতে লাগিল। প্রতি রোমপথে লোহিতবর্ণ স্বেদ্ধারা প্রবাহিত হইল, কণ্ঠ স্তম্ভিত হইয়া গেল অথচ কণ্ঠ হইতে কি প্রকার ঘর্ষর-শন্ধ পরিশ্রুত হইতে লাগিল।

এদিকে নয়নযুগণ হইতে গঙ্গাযমুনা-প্রবাহের স্থায় অশ্রুধারা প্রবাহিত হইয়া স্বেদধারা পরিসিক্ত বিশাল বক্ষে বিমিশ্রিত হইয়া মহা-প্রভূর শ্রীঅঙ্গ একবারে জলধারায় পরিসিক্ত করিয়া ফেলিল। তাঁহার কনককান্তি শঙ্খের স্থায় শুল্ল হইয়া উঠিল। ইহার পরে কম্প্রদেধা দিল, সমুদ্রতরঞ্জের স্থায় তাঁহার শ্রীঅঙ্গ কাঁপিতে কাঁপিতে ভূতলে নিপ্তিত ইইলেন।

এই সময়ে গোবিন্দ দৌড়িতে দৌড়িতে প্রভুর নিকটে পৌছিলেন। তিনি প্রভুর প্রীঅঙ্গে করছের জল সেচন করিলেন এবং
বহিবাস দারা বাতাস দিতে লাগিলেন। তথন প্রীপাদ স্বরূপাদি
ভক্তগণও আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রভুর এই অবস্থা দেখিয়া
কেহই অশ্রসংবরণ করিতে পারিলেন না। ভক্তগণ হাহাকার
করিয়া,কান্দিতে লাগিলেন। কেহ কেই শীতল জল আনিয়া

তাঁহারে অঙ্গে সেচিয়া তাঁহাকে সুস্থ করিতে প্রয়াস পাইলেন। কিন্তু তাহাতেও প্রভুর চেতনা হইল না। শ্রীপাদ স্বরূপ প্রভুর একাস্ত অস্তর্য । কি প্রকারে প্রভুর চেতনা হয়, তাহা স্বরূপের স্থবিদিত। স্বরূপ প্রভুর মস্তংকর পার্শ্বে বিসয়া ধীরে ধীরে আপন কোলে তাঁহার মস্তক সমত্বে ভূলিয়া লইয়া কর্ণমূলে উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করিতে লাগিলেন। বহুবার এইরূপ করার পরে মহাপ্রভুর চেতনা হইল। তিনি শ্রীপাদ স্বরূপের হরিধ্বনির প্রতিধ্বনি করিয়া "হরি হরি বল" বলিতে বলিতে বিসয়া উঠিলেন। সমুদ্রপথে শত শত লোক সমবেত হইয়াছিল। সকলেই হরিধ্বনি করিতে লাগিল। হরিনামের তুমুল রোলে চারিদিকে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। ভক্তনণের হালয়ে আনন্দ উথলিয়া উঠিল, তাঁহারা আনন্দে অধীর হইয়া ভ্বন-মঙ্গল হরিধ্বনিতে চারিদিক বিকম্পিত করিয়া ভূলিলেন।

মহাপ্রভুর তথনও সম্পূর্ণ বাছজ্ঞান হয় নাই। তিনি বিশ্বিত ভাবে চারিদিকে তাকাইতে লাগিলেন, কোথা হইতে কোথা আসিয়া ছেন, তাহা যেন ঠিক ব্ঝিতে পারিতেছেন না। তাঁহার চাহনি দেখিয়া ভক্তগণের বোধ হইল,তাঁহার সভ্ষ্ণ নয়নয়ুগল যেন কি এক প্রিয়তম বস্তু খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। তিনি ষাহা দেখিবার ইচ্ছা করিতেছেন, তাহা যেন খুজিয়া পাইতেছেন না।

শহদা স্বরূপের দিকে তাঁহার দৃষ্টি পতিত হইণ। মহাপ্রভ্ অতীব ছংথিতভাবে অতি ধীরে ধীরে গলাদক্ষরে কহিলেন, "স্থি, আমি গোবর্দ্ধনে ক্ষঞ্জীলা দেখিতেছিলাম, তোমরা আমায় এথানে মানিলে কেন ? আমি সেই প্রাণারাম স্থথমী লীলা দেখিতে দেখিতে আর দেখিতে পাইলাম না। আমি দেখিতেছিলাম, — এরুক্ষ গোবর্জনে উঠিয়া বেণু বাজাইতেছেন, চারিদিকে ধেলুগণ চড়িতেছে এরুক্ষের বেণুরব শুনিরা এমতী রাধাঠাকুরাণী সেখানে আগমন করিয়াছেন। স্থি, তাঁহার যে মোহন ভাব ও মোহন রূপ দেখিতে পাইলাম, তাহা বলিয়া ব্যাইতে পারিব না। এরাধাকে লইয়া এরুক্ষ পর্বত-কলরাতে প্রবেশ করিলেন, স্থীগণ ফুল তুলিতে লাগিলেন। আমি এই স্মধুর স্থাকর দৃশু দেখিতে দেখিতে রিভাের হইয়াছিলাম। এই সময়ে তোমরা কোলাহল করিয়া আমার গোব্দির হইতে এখানে টানিয়া আনিয়াছ। আমি এইক্ষের লীলামাধুর্যা দেখিরাও দেখিতে পাইলাম না। হার হার, আমাকে বৃথা ক্লেশ দিবার জন্ত এখানে আনিলে কেন ?"\*

এই বালরা মহাপ্রভূ শোকার্ত্তের স্থায় ব্যাক্ল ভাবে কাঁদিতে লাগিলেন। মহাভাবস্থরূপিণী গোপীভাববিভাবিত প্রীগোরাঙ্গের তথনও পূর্ণ বাহ্যজ্ঞান হয় নাই। তথনও তিনি তাঁহাকে প্রীমধাস্থ শ্রীক্ষটেত সভারতী বলিয়া মনে করিতে পারেন নাই। তিনি কৃষ্ণ-লীলামাধুরী-রসাস্থাদিনী সরলা গোপবালার স্থায় মুক্তকণ্ঠে কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহার ব্যাক্লতাময় আর্তনাদপূর্ণ রোদনধ্বনি শুনিয়া বৈষ্ণব্যাণও অধীর হইয়া তাঁহার সহিত সমস্বরে রোদন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

<sup>\*</sup> মহাপ্রভু এখানে শ্রীপাদ বরূপকে অর্ধবাহ্ন দশাতেও "স্থি" ব্রিক্সা সম্বোধন ক্রিক্সাছন। ব্রজভাব-বিভাবনার আতিশ্যা ও প্রভাব এখানে অতি স্পষ্ট।

এই সময়ে শ্রীমং পরমানলপুরী ও শ্রীমংব্রন্ধানলভারতী আদিয়া
প্রভুর সমুথে উপস্থিত হইলেন। এই ছই মূর্ত্তি দেখিয়া মহাপ্রভুর
অর্ধবাহভাব তিরোহিত হইল। তিনি সম্পূর্ণ চেতনালাভ করিলেন।
প্রভু ষুগপং ব্যস্ত ও লজ্জিত হইয়া বলিলেন "শ্রীপাদদ্বর, আপনারা
এ সময়ে এতদ্রে আগমন করিলেন কেন ? শ্রীপরমানলপুরী
বলিলেন "তোমার নৃত্য দেখিব মনে করিয়া এখানে আসিয়াছি।"
ইহাতে মহাপ্রভু একটুকু লজ্জিত হইলেন এবং মৃত্ হাসিয়া গাঁড়াইলেন। তথন স্নানের সময় হইয়াছে দেখিয়া ভক্তগণ তাঁহাকে
লইয়া স্নানার্থ সমুদ্তটে গমন করিলেন। ভক্তগণসহ শ্রীগোরাক্ষ
সান করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন এবং মহাপ্রসাদ গ্রহণ
করিলেন।

এই ঘটনাটী শ্রীমদ্ রঘুনাথদাস গোস্বামী তাঁহার রচিত শ্রীচৈতগ্রস্তবকলবৃক্ষ-স্থোতে লিথিয়া গিয়াছেন, তদ্যথা:---

শ সমীপে নীলাদ্রেশ্চটকগিরিরাজস্ম কলনাদয়ে গোষ্ঠে গোবর্দ্ধনগিরিপতিং লোকিতুমিতঃ।
ব্রজন্মশীত্যুক্ত্বা প্রমদইব ধাবন্ধবধৃতোগবৈঃ স্থৈগৌরাঙ্গ হুদয় উদয়নাং মদয়তি॥

ৰীলাচলের নিকট চটক পর্বত দেখিয়া যিনি "গোষ্টে গোর্বর্ধন-গিরিপতিকে দেখিতে যাইতেছি" বলিয়া প্রমত্তের ন্যায় ধাবমান অব-স্থার নিজগণ ধারা ধৃত হইয়াছিলেন, সেই শ্রীগৌরাঙ্গ আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে মত্ত করিতেছেন।

এল কৰিবাজ গোস্বামি মহোদয় এীমদাদ গোস্বামীর এমিপুৰে

এই শটনা বিস্তৃতরূপে শ্রবণ করিয়াছিলেন। এইরূপ আরও বছল বটনা তিনি শুনিতে পাইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি অতি সংক্ষেপে এই নিব্যোন্মাদলীলা বর্ণনা করিয়া লিখিয়াছেন—

এবে যত কৈল প্রভূ অপরূপ-লালা।
কে বর্ণিতে পারে তাহা মহাপ্রভূর থেলা॥
সংক্ষেপ করিমা কহি দিগ্ দরশন।
ইহা যেই শুনে সেই পাম প্রেমধন॥

কবিরাজ গোস্থামিমহোদর পরিচ্ছেদ-অস্তে যে ফলশ্রুতি কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা ধ্রুবসতা। মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ শ্রুবণ করা প্রকৃত পক্ষেই প্রেমধনলাভের প্রধানতম উপায়।

শ্রীচরিতামৃতের ১৫ পঞ্চদশ অধ্যায়ের প্রারম্ভে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

এই মত মহাপ্রভু রাত্রি দিবসে।
মহাপ্রভুর আত্ম ফুর্ত্তি নাহি, রহে কৃষ্ণ প্রেমাবেশে॥
তিন দশা কভু ভাবে মগ, কভু অদ্ধি বাহ্য ফুর্ত্তি।
কভু বাহ্য ফুর্তি—তিন রীতে প্রভুর স্থিতি॥
স্থান-দর্শন ভোজন দেহ স্বভাবে হয়।
কুমারের চাক যেন সতত ফিরয়॥

মহাপ্রভূর দিব্যোন্মাদের স্থূল অবস্থা এতংহারা স্পষ্টতঃই প্রকাশ পাইতেছে : প্রীগোরাঙ্গ-লীলার শেষ অংশ, আনন্দময় জগতের বিচিত্র প্রতিচ্ছবি । মহাপ্রভূ ইহ জগতে দৃশুতঃ অবস্থান করিয়াও ঐতিক জানপারশৃষ্ম হইয়াছিলেন । শ্রীক্ষের প্রেমাবেশে তাঁহার দিন

বামিনী অতিবাহিত হইত। বিকারগ্রস্ত রোগীর ন্যায় অনেক সম-রেই তাঁহার বাহজ্ঞান থাকিত না। তিনি এক্লিফের দীলামুধ্যানে নিরস্তর নিমগ্ন থাকিতেন। বাহ্ম জগং, বাহ্ম চিন্তা বা আত্ম চিন্তার ভাব প্রকাশ পাওয়ামাত্রই উহা জ্রীকৃষ্ণানুধ্যানে ডুবিয়া যাইত। কিন্তু শ্রীনহাপ্রভুর বঙ্গলীলা-সাক্ষাংকার,—ধ্যান ও প্রত্যক্ষ অপেক্ষা অনেক ভিন্ন। সাক্ষাং ইক্রিয় সমূহের দারা তিনি ব্রজনীলা প্রতাক্ষ করিতেন। এই বিশাল বিশ্বসংসারের সর্বব্যই নিত্য বুন্দাবন ধাম প্রত্যক্ষের বিষয়। মহাপ্রভু ভক্তগণকে দেখাইলেন লোকে যাহাকে/দিব্যোন্মাদ বলে, তাহা প্রকৃত পক্ষে উন্মাদ নহে, উহা দিব্য **ष्ट्रि-डेन्गीलटन** तहे भद्रम माधन। निवा डेन्गाएन निवा पृष्टित विकास পার, তদবস্থার এই জগং প্রপঞ্চের মিথাাজ্ঞান ও ভ্রম দর্শন তিরোহিত হইয়া যায় এবং উহার স্থানে স্থধামধুর লীলা-বৈচিত্রাময় 🖹 বুন্দাবনের নিতাধাম পরিস্ফুটরূপে প্রকাশিত হয়। প্রেমের প্রোজ্জ্বল প্রতিচ্ছবি-স্বরূপিণী ব্রজ্বালাগণ প্রতি মৃহুর্তে প্রেমময় শ্রীগোবিন্দের সহিত প্রেমরস লীলায় প্রমত্ত হইয়া আত্মহারা হইয়া যান,—দিব্যোনাদ এই দিবাদুষ্টের সাধক।

ভক্তগণ মহাপ্রভুর তিনটা ভাব স্পষ্টতঃ লক্ষা করিতেন। অনেক সময়ে তিনি অন্তর্দশায় অতিবাহিত করিতেন, এই সময়ে বহিজ্জগতের সহিত তাঁহার কোনও সংশ্রব বা সম্বন্ধ থাকিত না। তিনি ধাানন্তিমিত যোগীর স্থায় শ্রীক্বঞ্চের লীলাম্ত-সাগরে নিমগ্ন থাকিতেন, শ্রীকৃলাবনীয় মধুরলীলারসের মৃত্লমধুর তরঙ্গরঙ্গে তাঁহার হাদ্য নাচিয়া উঠিত, দেহে তক্তপ্ত সান্তিক বিকার প্রকাশ

পাইত, ওাহাতেই পার্ষদ ভক্তগণ তাঁহার অনুভাবের বিষয়গুলি অনু-ভব করিতেন।

ৰহক্ষণ এইরূপ ভাবে অৰম্ভানের পরে তাঁহার কিয়ৎ পরিমাণে ৰাহজ্ঞানের উদ্রেক হইত, কিন্তু সেই জ্ঞানটুকু কিয়ৎক্ষণ পরেই আবার-ধ্যান-সাগরে বিলীন ছইয়া ষাইত। তিনি এইরূপ অর্দ্ধ নিদ্রা অর্দ্ধ জাগরণের স্থায় এই অবস্থার কথন বা কিঞ্চিৎ বিষয়-জ্ঞান লাভ করিতেন, কথন বা লীলা-রুসাস্বাদনে বিভোর হইয়া পড়িতেন। আবার কথন বা তাঁহার পরিক্ট বাহজান হইত। এই সমরে শ্রীক্লম্ব-বিরহ-যাতনায় কেংল হাহাকার কব্রিয়া করিতেন। এই অবস্থায় শ্রীপাদ স্বরূপ ও শ্রীল রামরায় নর্ম্মপরীর ক্রায় তাঁহার পার্থে বিসিয়া তাঁহাকে কতপ্রকার সান্তনা দিতেন, শ্রীল স্বরূপ কত রসমাধুরীময় লীলা গান শুনাইতেন, শ্রীল রামরার কত স্থধাময়ী কৃষ্ণকথার তাঁহাকে প্রবাধ দিতে প্রশ্নাস পাইতেন। বাহুজ্ঞানের সময়টী ভক্তগণের পক্ষে অধিকতর ক্লেশজনক বলিয়া বোধ হইত। এই সময়ে মহাপ্রভ বিরহ-বাাকুলতায় আকুল প্রাণে কুররীর ভায় মুক্তকঠে রোদন করিয়া অশ্রজনে বক্ষ:সিক্ত করিতেন। ইহা দেখিয়া পার্ষদ ভক্তপণের হৃদয় বিদীর্ণ হইত। এই অবস্থায় শ্রীপাদ স্বন্ধপ ও রামরায়ের নশ্ম সেবা ও সহচরত্ব অস্তালীলার এক রহস্তপূর্ণ বিশি-ষ্ঠতা। এই তিন দশাতেই প্রভুর ইহ জগং ছাড়া অতীক্রিয় আনন্দ-মন্ন রাজ্যের স্থাতুভৰ, তৎস্থাস্বাদন ও তৎস্থপমৃতি এই লীলার প্রধানতম ঘটনা। পূজাপাদ খ্রীল কবিরাজ গোস্বামী সম্ভত্ত

এই তিন দশার উল্লেখ করিয়াছেন, যথা অন্তানীলার অপ্তাদশ পরিচেচেদে—তিন দশায় মহাপ্রভু রহে সর্বকাল।

অন্তর্দশা বাহ্যদশা অর্ধবাহ্ আর ॥
অন্তর্দশার কিছু বোর কিছু বাহ্য জ্ঞান।
সেই দশা কহে ভক্ত অর্ধবাহ্য নাম॥
অর্ধ বাহ্য কহে প্রভূ প্রলাপ বচনে।
আকাশে কহেন, সব শুনে ভক্তগণে॥

ভদ্দ-পথে সাধকের মন যে পরিমাণে অগ্রসর হয়, তদীয় অন্তঃ-পটে এই তিনটী দশা ততই সুস্পষ্টরূপে প্রতিফলিত হইয়া থাকে।
শ্রীশ্রীমহাপ্রভূ এই ভদ্ধনের পূর্ণতম বিকাশ স্বীয় লীলায় প্রদর্শন করিয়া ভক্ত-সাধকগণের মানস চক্ষের সমক্ষে ভদ্ধনের আদর্শ, প্রদ-শ্রন করিয়া গিয়াছেন॥

প্রীপ্রামহাপ্রভূ বিপ্রালম্ভরসের মুর্তিমান্ অবতার। বিরহব্যাক্লভাভিন্ন প্রীক্ষণ-লাভ হয় না, বিরহে প্রীক্ষণ-ক্ষুর্তি অভি
স্বাভাবিকী। কিন্তু প্রেমমন্ন মহাপ্রভূর প্রীক্ষণ-ক্ষুর্তি অভি অভূত
প্রীক্ষণ মাধ্যাও ব্যাপার। তাঁহার ক্ষণবেশ পরমার্থসভ্যসন্ধাইন্দ্রিরাকর্ষণ নের অমোঘ উপান্ন। বধনই তাঁহার ক্ষাবেশ
হইল, আর অমনি তাঁহার সেই নিতা সভ্য পদার্থের প্রভাক্ষ ঘটিল।
সে প্রভাক্ষ কেবল এক ইন্দ্রিরেন্ন নহে—এক ইন্দ্রির যাহা প্রভাক্ষ
করিল, অপরাপর ইন্দ্রিরাণও সমভাবে প্রীক্ষমগুণে উতালা ও
উন্মন্ত হইনা উঠিল। প্রীক্ষক্ষের স্কাক্ষী গুণাবলী ইন্দ্রির স্কলকে
স্বীন্ন মাধুর্য্যে আকৃষ্ট করিলে প্রেমিক ভক্তের রক্ষমন্ন চিত্ত কি

প্রকার ব্যাকুল হইয়া উঠে, মহাপ্রভু তাঁহার প্রিয়পার্ষদ শ্রীপাদ স্বরূপ ও রামরাম্বের নিকট প্রলাপে তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন। এস্থলে একটী ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে।

শ্রীজগন্নাথ-দর্শন করা মহাপ্রভুর নিত্যকর্ম। শেষ-দ্বাদশ বর্ষেও তাঁহার এই নিতাকার্যাের বাাঘাত হয় নাই। মহাপ্রভু একদিবদ শ্রজগন্নাথ দর্শন করিতে করিতে তংক্ষণাৎ ক্লফ্ষাবেশে বিভোর হই-লেন, শ্রীজগন্নাথ দেবকে অনস্ত মাধ্যাময় সাক্ষাৎ ব্রজেক্সনন্দনরূপে প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলেন। প্রীকৃষ্ণের নয়নরঞ্জন সৌন্দর্যা, কর্ণা নন্দি নর্ম্মবচন, কোটীচক্রবিনিন্দি অঙ্গশীতলতা, জগতুমাদি সৌরভ্য এবং সুধাধিকারী অধরামৃত — এক্রিফের এই পাঁচগুণ যুগপং এ এ-মহাপ্রভুর পঞ্চেন্দ্রের প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত হইল। তিনি শ্রীমন্দিরেই বিহবল হইয়া পড়িলেন,—তাঁহার ভাব-বিকার দেখিয়া ভক্তগণ বিচ-লিত হইলেন –প্রমাদ গণিলেন, –সকলে অতি বাস্তভাবে তাঁহাকে বাসায় লইয়া আসিলেন। তাঁহার ভাব।বেশ উত্তরোত্তর বাডিতে লাগিল। তিনি শ্রীরাধাভাবে বিভাবিত হইয়া শ্রীপ:দ স্বরূপ ও শ্রীল রামানন্দ রায়কে ধরিয়া বিলাপ করিতে বদিলেন। ভাষাবেশ হইলেই তিনি শ্রীপাদ স্বরূপকে ললিতা বলিয়া এবং শ্রীল রায় রামানন্দকে বিশাথা বলিয়া প্রত্যক্ষ করিতেন। এই উভয়ই তাঁহার ভাম-বিরহে অসহ যাতনার সময়ে নর্মস্থী। মহাপ্রভু এল রাম রায়কে লক্ষ্য করিয়া একটা শ্লোক পড়িলেন এবং উহার অর্থ করিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। শ্রীচরিতামৃত হইতে উহার মর্ম্ম উদ্ধৃত কারিয়া দিতেছি, যথা—

শ্বরূপ রামানন্দ এই হুইজন লঞা।
বিলাপ করেন হুঁহার কঠেতে ধরিয়া॥
কুষ্ণের বিয়োগে রাধার উৎকণ্ঠিত মন।
বিশাথাকে কহে আপন উৎকণ্ঠা-কারণ॥
সেই শ্রোক পড়ি আপনে করে মনস্তাপ।
শ্লোকের অর্থ শুনায় তাঁহাকে করিয়া বিলাপ।

তথাহি গোবিন্দ লীলামূতে :---

সৌন্দর্য্যমৃতসিক্ত্জললনাচিত্তাদ্রিসংপ্লাবকঃ কর্ণানন্দিসন্মরম্যবচনঃ কোটীন্দ্শীতাঙ্গকঃ। সৌরভ্যামৃতসংপ্লবার্তজগংপীযৃষ্রম্যাধরঃ

শ্রীগোপেন্দ্রস্তঃ স কর্ষতি বলাৎ পঞ্চেন্দ্রিয়াণালি মে।\*
অর্বাৎ সথি শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্যামৃত্যাগরের তরঙ্গে ললনাদের

<sup>\*</sup> মহাপ্রভুর প্রলাপ-বর্ণনার শ্রীপাদ কবিবাজ গোষামী স্থানে স্থানে গোবিন্দলীলামৃতের শ্লোক উদ্ধৃত করিরাছেন। ইহাতে কাহারও মনে প্রশ্ন উত্থাপিত
হইতে পারে, শ্রীল কৃষ্ণদাস মহাপ্রভুর দর্শন পান নাই, শ্রীশ্রীমহাপ্রভুও কবিরাজ
গোষামীর এই গ্রন্থ দেধিরাছিলেন বলিয়া মনে করা বার না। এই অবস্থার
শ্রীগোবিন্দলীলাগ্রন্থের শ্লোক প্রলাপে উদ্ধৃত করা হইল কেন? এই প্রশ্নের
সমাধান প্রয়োজনীর। কেহ কেহ বলেন শ্রীগোরাক্রমন্দর প্রলাপের সমরে যে
সকল শ্লোক বলিতেন, শ্রীমন্দাসগোষামী মহাপ্রভুর শ্রীম্থে উক্ত শ্লোক ও প্রলাপগুলি শুনিয়া ছিলেন এবং অত্যপরে শ্রীক্লাবনে শ্রীল কবিরাজ গোষামীকে যথাযথক্রপে ধলিয়াছিলেন। তিনি সেই সকল শ্লোকের কতিপয় শ্লোক উদীয় শ্রীগোবিন্দ
লীলামৃত গ্রন্থে লিপিবন্ধ করিয়া গিয়াছেন। এই সকল শ্লোক শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর

চিত্তপর্বত পরিপ্লুত হইয়া যায়, তাঁহার নর্ম্মবচন কর্ণের আহলাদ-জনক। তাঁহার প্রীঅঙ্গ শতচন্দ্রের শৈত্য হইতেও অধিকতর স্থশীতল। তাঁহার সৌরভ্যামৃতে সকল জগৎ পরিপ্লুত হয়, তাঁহার অধরস্থধা অমৃত হইতেও স্থমধুর। তাঁহার এক একটি গুণেই ত্রিভূবনের নারীগণকে উন্মন্ত করিয়া তুলিতে পারে। স্থি, এই গুণ-নিধি শ্রীক্ষেরে পাঁচটি গুণই যুগপৎ আমার এই ক্ষুদ্র হ্দয়কে

শ্রীমুথ-মুখরিত। ইঁহারা শ্রীচরিতামৃতের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া স্বীয় মতের সমর্থন করেন যথা—

নানাভাবে উঠে প্রভুর হর্ষ শোক রোষ।
দৈস্তোহেগ আর্ক্তি উৎকণ্ঠা সন্তোষ॥
সেই সেই ভাবে নিজ শ্লোক পড়িয়া।
শ্লোকের অর্থ আম্বাদয়ে ছই বন্ধু লঞা॥
কোন দিন কোন ভাবে শ্লোক পঠন।
সেই শ্লোক আম্বাদিতে রাক্রি জাগরণ॥

আবার অপর কেহ বলেন, এএ এমহাপ্রভুর প্রলাপের মর্মানুসারে এক্স্কাদ্দাদ কবিরাজ গোস্বামী এই প্রলাপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইঁহারা আরও বলেন যে এটিরিভামৃতে যে সকল শ্লোক ও পদ প্রলাপ-বর্ণনায় লিখিত হইয়াছে, সেই সকল শ্লোক ও পদের সকলগুলিই যে মহাপ্রভুর এমৃথের উক্তি, তাহা বলা যাইতে পারে না। এচিরিভামৃতে যে তাহার স্বরচিত শ্লোকপঠনের কথা লিখিত আছে, সেই সকল শ্লোক শিক্ষান্তকের আটটী পদ্ম মাত্র। অপিতৃ এটিরিভামৃতকার লিখিয়াছেনঃ—

বিংশতি পরিচ্ছেদে নিজ শিক্ষাষ্টক পড়িয়া। তার অর্থ আমাদিল প্রেমাবিষ্ট হৈঞা। জোরে আকর্ষণ করিতেছে। এখন আমি কি উপায় করি ? শ্রীক্ষের ক্রপমাধুর্যা, শব্দমাধুর্যা, স্পর্শমাধুর্যা, সোরভামাধুর্যা, অধরস্থধামাধুর্যা— কোন্টী ছাড়িয়া কোন্টীর কথা বলিব। তাঁহার ক্রপ দেখিয়া নয়ন উতালা হইতেছে, তাঁহার কোটীকুস্কুশীতল অঙ্গ-স্পর্শলাভের জন্ম

> ভক্ত শিক্ষাইতে ক্রমে যে অষ্টক কৈল। সেই শ্লোকাষ্টকের অর্থ পুনঃ আমাদিল॥

ঐীচরিতামূতকার **আরও বলেন**—

যন্তপিহ প্রভু কোটাসমূদ্রগন্তীর।
নানাভাব-চক্রোদয়ে হয়েন অস্থির॥
যেই ষেই শ্লোক জয়দেব ভাগবতে।
রায়ের নাটকে বেই আর কর্ণামৃতে॥
সেই সেই ভাবের শ্লোক করিয়া পঠন।
সেই সেই ভাবাবেশে করে আধাদন॥

স্কুতরাং মহাপ্রভুর প্রলাপের শ্লোক ও পদাদি যথাযথভাবে সংগৃহীত হয় নাই। সম্ভবতঃ শ্রীল কবিরাজ সেই সেই ভাবের শ্লোক ও পদ স্বীয় কল্পনায় স্বীয় গ্রন্থে বিষ্যাস করিয়া রাথিয়াছেন।

যাঁহারা এই আপত্তি থণ্ডন করিয়াছেন, তাঁহারা ভাবজগতের পারমার্থিক তত্ত্বের ফল্মদর্শী, তাঁহারা বলেন এপাদ কবিরাজ গোস্বামী বিশুদ্ধ আধ্বেশ-অবস্থার এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—

শ্রীগোবিন্দ শ্রীচৈতক্ত শ্রীনিত্যানন্দ। শ্রীমন্বৈত শ্রীভক্ত শ্রীশ্রোতাবৃন্দ॥ শ্রীমন্ত্রপ শ্রীন্ধপ শ্রীসনাতন। শ্রীরঘুনাথ শ্রীগুরু শ্রীকীব চরণ॥ স্বক্ আকুল হইতেছে, তাঁহার এঅঙ্গ গদ্ধের নিমিত্ত নাদিকা উন্মত্ত হইতেছে, অধর-পীষ্ধের নিমিত্ত রদনা ব্যাকুল হইতেছে, এক্তিঞ্জের মাধুর্গাসস্ভোগের নিমিত্ত আমার পাঁচ-ইক্রিয় ব্যাকুল হইয়াছে।\*

ইহা সভার চরণ কুপা লেপার আমারে।
আর এক হর তেঁহ অতি কুপা কারে॥
শীমদনগোপাল মোরে লেখার আজ্ঞা করি।
কহিতে না জুয়ার ভভু রহিতে না পারি॥
না কহিলে হয় মোর কৃতরতা-দোষ।
দম্ভ করি বলি শোডা, না করিহ রোব॥

এই অবস্থায় সিদ্ধ ভক্ত শ্রীগোরাঙ্গচরণাবিষ্ট শ্রীল কবিরাজ গোপামী যাহা মহা প্রভ্র শ্রীম্থ-ম্থরিত প্রলাপ বলিরা বর্ণনা করিরাছেন, তাহা কাল্পনিক নহে। আমাদের বিখাস পরম দরাময় মহাপ্রভূ পরং তাঁহার হৃদরে প্রবিষ্ট হইরা তাঁহাদারা প্রীর প্রলাপের প্রতিধ্বনি প্রকৃটিত করিরা রাধিরাছেন। ইহা কাল্পনিক নহে, স্থানাস্থ সত্য বর্ণনা।

 শ্রীল গোবিন্দদাসের পদাবলীর একটী পদেও এই ভাব অভিব্যক্ত হইয়াছে তদ্বথা:—

রূপে ভরল দিঠি, দোঙরি পরশ মিঠি, পুলক না তেজই অঙ্গ।
মোহন মুরলীরবে শ্রুতি পরিপ্রিত না শুনে আপন পরসঙ্গ।
সজনি আর কি করবি উপদেশ।

কামু অমুরাগে মোর তমুমন জারল, না সহে ধরমভয়লেশ ।
নাসিকা সে অক্সের গন্ধে উনমত, বদন না লয় আন নাম।
নবনবগুণগণে বান্ধল মর্মনে ধরম রহব কোন থান।
গৃহপতি-তরজনে, গুরুজন-গরজনে কো-জানে উপজরে হাস।
গৃহি এক মনোরম্ব যদি হয়ে অমুরত পুছত গোবিন্দদাস।

আমার চিত্তরূপ অখকে পাঁচজনে পাঁচদিকে টানিতেছে। আমার ইন্দ্রিম্বাণ দম্মার স্থায় প্রধনলুক। ইহারা দম্মার স্থায় প্রমাণী ও বলবান। নয়ন একুষ্ণের রূপমাধুর্যোর দিকে টানিতেছে এইরূপে একই সময়ে প্রত্যেক ইন্দ্রিয় ভিন্ন ভিন্ন দিকে চিত্তরূপ অখকে আকর্ষণ করিতেছে। স্থি. এখন বল দেখি আমার মন কোন দিকে বায়, আর কি প্রকারেই ইন্দ্রিয় দ্স্তাদের অত্যাচার সহু করে ? যথা শ্রীচরিতামতে:—

কুষ্ণব্ৰপ শব্দ স্পৰ্শ

সৌরভা অধর-রস

যার মাধুর্য্য কহনে না যায়।

দেথি লোভী পঞ্চ জন এক অশ্ব মোর মন

চডি পাঁচে পাঁচদিকে ধার ॥

স্থি হে শুন মোর হু:থের কারণ !

মোর পঞ্চেক্তিয়গণ মহালম্পট দম্মাগণ

সবে করে, হরে পরধন॥

এক অশ্ব একক্ষণে

পাঁচে পাঁচ দিকে টানে

একমন্ কোন্ দিকে ধায়।

এককালে সবে টানে গেল ঘোড়ার পরাণে

এত হঃখ সহনে না যায়।

এইরূপ বলিতে বলিতেই মহাপ্রভুর হৃদয়ে অপর ভাবের উদয় হইল। তিনি বলিতেছেন:—

"স্থি, ইন্দ্রিস্থাণের বৃথা অপবাদ করিতেছি, উহাদের দোষ কি ? শ্ৰীকৃষ্ণের ক্লপগন্ধাদিরই মহাকর্ষণ শক্তিতে ইহার। এইরূপ অভিভূত হইতেছে, উহারাই আমার চিত্ত-অর্থকে আপন আপন অভিমুখে টানিতেছে যথা শ্রীচরিতামূতে—

ইন্দ্রিরে না করি রোধ ইহা সবার কাহা দোষ
ক্ষণ্ডরূপাদি মহা আকর্ষণ।
রূপাদি পাঁচ পাঁচে টানে গেল ঘোড়ার পরাবে
মোর দেহে না রহে জীবন।

শ্রীরাধা-ভাব-বিভাবিত মহাপ্রভু বলিতেছেন, "আমার একমন একই সময়ে পাঁচদিকে বেগে আরুপ্ত হইতেছে। হা কি কপ্ত, এখন কি করি।" শ্রীকৃষ্ণমাধুর্যোর এইরূপ বহুমুখী আকর্ষণী শক্তিতে সকল ইন্দ্রিয়ই তন্ময় হইয়া যায়।

শীচরিতামৃতে লিখিত প্রলাপ-পদাবলী প্রেমিক ভক্তগণের নিরস্তর আস্বান্ত। এই সকল পদ, ভক্তগণের ভজন-সম্পত্তি বলিলেও অত্যক্তি হয় না। পূর্ব্বোদ্ধৃতপদের অপরাংশ নিমে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া যাইতেছে, যথা—

ক্বফরপামৃতসিদ্ধ তাঁহার তরঙ্গ-বিন্দ্

এক বিন্দু জগত ডুবায়।
বিজগতে যত নারী তার চিত্ত উচ্চ গিরি

তাহা ডুবায় আগে উঠি ধায়॥

ক্ষের বচন মাধুরী, নানারস নর্মধারী,

তার অন্তায় কইনে না যায়।

ক্ষপত নারীর কাণে, মাধুরী গুণে বান্ধি টালে টানাটানি কাণের প্রাণ যায়॥ ক্ষ অঙ্গ স্থানীতল, কি কহিব তার বল,
ছটায় জিনে কোটীন্দু চন্দন।
সৌশৈল নারীর বক্ষ, তাহা আকর্ষিতে দক্ষ্,
আকর্ষণে নারীগণ মন॥
ক্ষণাঙ্গ সৌরভাভর, মৃগমদ মদহর,
নীলোৎপলের হরে সর্বধন।
জগত নারীর নাসা, তার ভিতরে করে বাসা,
নারীগণে করে আকর্ষণ॥
ক্ষেত্র অধরামৃত, তাহে কর্পূর মন্দন্মিত,
স্থামুর্ঘ্য হরে নারীর মন।
অন্তত্ত্ব ছাড়ায় লোভ, না পাইলে মনঃক্ষোভ
ব্রজনারীগণের মূল ধন॥
এত কহি গৌর হরি, ছ জনের কণ্ঠে ধরি,
কহে শুন স্থরূপ রামরায়।
কাহা করে কাহা যাঙ্ভ, কাহা গোল কৃষ্ণ পাঙ,

এই পদটা শ্রীগোবিন্দলীলামৃতের উদ্ত শ্লোকের বিশদ ব্যাখ্যা।
শ্রীকৃষ্ণের রূপ-রূপ গন্ধ ও স্পর্শের আকর্ষণী শক্তির মহিমা উক্ত শ্লোকে ও পদে প্রকটিত হইয়াছে। প্রতীতে শ্রীমন্তাগবতের রাস-পঞ্চাধ্যায়ের প্রচুর ভাব সন্নিবেশিত হেইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের অধরা-মৃতের মাধুর্যা, ইতর্রাগ বিস্মারণের উপায়। তাই গোপী-গীতায় শিখিত হইয়াছে:—

হুহে মোরে কহ সে উপায়॥

## 'ইতররাগবিস্মারণং নৃণাম্'

কবিরাজ গোস্বামী উহাই বিবৃত করিয়া লিথিয়াছেন. খ্রীক্লঞ্চের অধরামৃত স্বমাধুর্য্যে নারীর মন হরণ করে এবং অস্ত লোভ ত্যাগ করায়। প্রেমবতী গোপনারীর হৃদয়োচ্ছাদের প্রতিধ্বনি করিয়াই এই পদ বির্চিত হইয়াছে। দিবোানানের প্রলাপ ব্রজরমণীদেরই ন্দারের ভাষা। মহাপ্রভ শ্রীক্লফ্ট-বিরহে একবারেই ব্রজরমণীগণের দশায় অভিভূত হইয়া থাকিতেন, তাঁহাদেরই ভাবে ও ভাষায় প্রলাপ করিতেন। সময়ে সময়ে বাহ্ন জ্ঞানহারা হইয়া শ্রীকৃষ্ণের মধুরণীলায় নিমজ্জিত থাকিতেন। এই অবস্থায় বিরহ-যাতনা হইত না। কিন্তু বাহুজান হইলেই তিনি আগ্নেয়গিরির ভীষণ উচ্ছাদের ন্যায় বিরহ-জালাময় প্রলাপের আর্ত্তনাদে ভক্তগুণের হৃদয় ব্যাকুল করিয়া তলি-তেন। এই অবস্থায় আর্দ্তনাদের সারমর্ম, — "কাঁহা করো কাঁহা যাঙ্জ, কাঁহা গেল রুষ্ণ পাঙ, তুহু মোর কহ সে উপায়।" 🕮 রুষ্ণ-বিরহের অসহা বেদনা প্রকাশের পক্ষে এই সংশ্বিপ্ত উক্তিই যথেষ্ট। এই সংক্ষিপ্ত উক্তির পশ্চাদভাগে বিপ্রবস্তরদের যে অসীম সমুদ্র নিরম্ভর সংক্ষুদ্ধ ও তরঙ্গায়িত রহিয়াছে, তাহা কেবল তংপ্রেমবৈভব-রসামুগৃহীত ব্যক্তিরই হৃদয়ঙ্গমযোগ্য। শ্রীচরিতমৃতে লিখিত আছে-

এই মত গৌরপ্রভু প্রতি দিনে দিনে।
বিলাপ করেন স্বরূপ-রামানন্দ-সনে।
সেই গুইজন প্রভুর করে আশ্বাসন।
স্বরূপ গার, রার করে শ্লোক পঠন।

## কর্ণামৃত বিস্থাপতি শ্রীগীত গোবিন্দ। ইহার শ্লোক গীতে প্রভুর করায় আনন্দ।

শ্রীপাদ স্বরূপ, বিভাপতি ও চণ্ডীদাস হইতে কোন্ কোন্ গান করিয়া মহাপ্রভুর ভৃপ্তিসাধন করিতেন, শ্রীল রামরায় কোন্ কোন্ লোক পাঠ করিয়া তাঁহার বিরহ-বেদনা প্রশমন করিতেন, তাহার সবিশেষ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। ঘাদশবর্ষকাল ব্যাপিয়াই তাঁহারা উভয়ে মহাপ্রভুর বিরহ্বয়থা-প্রশমনের নিমিত্ত কত সময়ে কত উপায় করিতেন, কত ভাবপূর্ণ শ্লোকে ও রসময় কীর্ত্তনে তাঁহার সাম্বনা করিতেন, শ্রীপাদ কবিরাজ গোস্বামী দিগ্দশনের স্থায় তাহার উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র। প্রেমিক ভক্তগণ শ্রীচরিতামতে লিখিত এই সকল অবস্থার সংক্ষিপ্ত স্থ্র মাত্র প্রাপ্ত হইয়াই চরিতার্থ হইয়াছেন।

শ্রী শ্রীমহাপ্রভূ দিব্যোন্মাদ অবস্থায় গোপী-ভাবে বিভাবিত হইয়াই অনেক সময় যাপন করিতেন। রক্ষলতাদিপূর্ণ কানন দেখিলেই তাঁহার শ্রীরন্দাবনের ফুত্তি বলবতী হইয়া উঠিত, বাহুজ্ঞান একবারে তিয়াহিত হইত, অতি সহজে ব্রজ্ঞলীলার অনস্ত মাধুর্যাময় ব্যাপার তাঁহার নেত্রগোচর হইত। আর সেই লীলামাধুরী সাগরে তিনি একবারেই নিমজ্জিত হইয়া থাকিতেন। শ্রীমন্মুরারি শুপু লিথিয়াছেন, মহাপ্রভুর লীলায় অসংখ্য ভাব পরিলক্ষিত হইলেও সাধারণতঃ জিন ভাবই প্রবল্বপে প্রত্যক্ষ হইত, সেই তিন ভাব যথা:—
"গোপীভাবৈর্দাসভাবৈরীশভাবৈর কচিৎ কচিৎ।"

অর্থাৎ গোপীভাব, দাসভাব ও ঈশভাব এই তিন ভাবেই মহাপ্রভাব-ক্ষূর্ত্তি পরিদৃষ্ট হইত। অস্তালীলায় গোপীভাবের ক্ষতিই বলবতী। এই অবস্থায় শ্রীক্ষঞ্গীলাই মহাপ্রভুব এক 
মাত্র ধ্যের হইরা উঠিয়াছিল। শ্রীভগবানের যত লীলা আছে, 
তন্মধ্যে শ্রীশ্রীরাস-লীলাই সর্ব্ধ লীলার দার। শ্রীশ্রীমহাপ্রভু অনেক 
সময়েই গোপীভাবে রাসলীলার রসমাধুর্য্যে বিভোর থাকিতেন।

শ্রীল কবিরান্ধ গোস্বামী শ্রীচৈতন্ত চরিতামৃতে লিথিয়াছেন—
উত্থানে উত্থানে ভ্রমে কৌতুক দেখিতে।
রাসলীলার গীত শ্লোক পড়িতে শুনিতে॥
কভু প্রেমাবেশে করেন গান-নর্ত্তন।
কভু ভাবাবেশে রাসলীলান্থকরণ॥
কভু ভাবোন্মাদে প্রভু ইতিউতি ধায়।
ভূমে পড়ি কভু মৃচ্ছা গড়াগড়ি যায়॥
রাসলীলার এক শ্লোক যবে পড়ে শুনে।
পূর্ব্বিৎ তার অর্থ করয়ে আপনে॥
এই মত রাসলীলার হয় যত শ্লোক।
স্বার অর্থ করি প্রভু পায় হর্ব শোক॥

শ্রীল কবিরাজের এই বর্ণনায় জানা যায় রাসলীলার সকল মোকই মহাপ্রভুর দিবোানাদের প্রলাপের বিষয়ীভূত হইয়াছিল। গোপীভাব-বিভোর শ্রীগোরস্থলর প্রক্ষোত্ম ক্ষেত্রের কাননে কাননে প্রমণ্ণ করিয়া বেড়াইতেন, প্রত্যেক কাননকেই কালিন্দীকূল-শোভি নিভৃত নিকৃপ্প কানন বলিয়া মনে করিতেন, আর প্রতি-

মুহুর্ত্তেই গোপিকাদের স্থায় রাসলীলার রসমাধুর্য আস্বাদন করিতেন। পূজ্যপাদ কবিরাজ গোস্বামী এইরূপ ঘটনার একটা উনাহরণ উল্লেখ করিয়াছেন যথা:—

একদিন মহাপ্রভূ সমুদ্রে যাইতে।
পুষ্পের উন্থান তাহা দেখে আচ্বিতে॥
বৃন্দাবন ভ্রমে তাহা পশিল বাঞিয়া।
প্রেমাবেশে বুলে তাহা রুষ্ণ অন্বেষিয়া॥
রাসে রাধা লঞা রুষ্ণ অন্তর্ধান কৈলা।
পাছে সখীগণ বৈছে চাহি বেড়াইলা॥
সেই ভাবাবেশে প্রভূ প্রতি তরুলতা।
গ্রোক পড়ি পড়ি চাহি বুলে যথাতথা॥

শ্রীমন্তাগবতের দশমস্কল্পে ৩০ অধ্যায়ে গোপীদের নিবোন্মাদ চেষ্টা বণিত হইয়াছে, পূজাপাদ শ্রীধরস্বামী এই অধ্যায়ের ব্যাথ্যারস্তে লিথিয়ছেন:—

> ত্রিংশে বিরহসন্তপ্তসোপীভিঃ রুক্তমার্গণং। উন্মন্তবন্দীর্ঘরাত্ত্যাং ভ্রমন্তীভির্বনে বনে॥

ক্ষর্থাৎ বিরহ-সম্ভপ্তা গোপীরা উন্মন্তার স্থায় ক্লফাটের্যণে বনে বনে দীর্ষরাত্রি ভ্রমণ করিয়াছিলেন। শ্রীভাগবতের ত্রিংশ অধ্যায়ে ভাহারই বর্থনা করা হইয়াছে।

বিরহ-সম্ভপ্ত মহাপ্রভূও গোপীভাবে উন্মত্তের স্থার বনে বনে ফুকারেষণ করিয়া বেড়াইতেন এবং তন্ময় হইয়া শ্রীভাগবতের উক্ত অধ্যায়ের শ্লোকাবলী পাঠ করিয়া প্রশাপ করিতেন। প্রাক্কত দেহের বিশ্বতি এবং শ্রীরন্দাবনের আনন্দময়ী অপ্রাক্কত গোপীদেহের ক্র্জিই, ব্রজোপসনার সাফল্য-লাভের প্রধানতম পরিচর । শ্রীশ্রীমহাপ্রভু এই লীলায় অতি স্পাষ্টতরব্ধপে এই শিক্ষার প্রভি প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। স্বভঙ্গন-রসমাধুর্যা-প্রদর্শনের নিমিত্তই তাঁহার এই অবতার। অন্তালীলাম সিদ্ধদেহে শ্রীকৃষ্ণক্র্তির প্রভাব অতি পরিক্ষৃটরূপেই প্রদর্শিত হইয়াছে।

একাগ্র ভাবনাই সাধনার প্রধান সম্পত্তি। গোপীর আয়ুগত্যে বাসনাময়ী গোপীমূর্ক্তিত নিরস্তর কৃষ্ণলীলার অনুধ্যান করার অভ্যাস করিতে করিতে চিত্তের অমরতি তিরোহিত হয়, মায়াময়ী প্রাপঞ্চ প্রহেলিকা অসার ইক্সজালের ভায় অন্তহিত হইয়া য়য়, শ্রীবৃন্দাবনের নিত্যলীলা মহাসত্যরূপে তাদৃশী অপ্রাক্ত চিত্ত বৃত্তির সমক্ষে নিরম্ভর উদ্ভাসিত হইয়া বিরাজ করেন। জীব, এই প্রকারে নিত্যলীলার সায়িধ্যে স্থান পাইয়া কৃতার্থমিভ ইইয়া থাকেন।

শ্রীমন্তাগবতে বিরহ-সন্তপ্তা গোপীগণের শ্রীকৃষ্ণান্তেষণ-বর্ণন-পাঠ

বা শ্রবণ বৈষ্ণবগণের পক্ষে সাক্ষাং প্রেমানন্দশ্রীকৃষ্ণান্তেষণ
স্থধা-আস্বাদনস্বরূপ। দশম স্কন্ধের তিংশ
অধ্যায়ে লিখিত আছে ঃ—-

অন্তহিতে ভগৰতি সহসৈব ব্ৰজাঙ্গনাঃ। অতপ্যং শুমচকাণা করিণ্য ইব যুথপম্॥

গোপীদের গর্অ-প্রশমন ও মান-প্রসাদনের নিমিত্ত শ্রীভগবান সহসা অ্নতর্হিত হইলে ব্রজাঙ্গনা-গণ শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে না পাইয়া যুথপতির অন্বেষণে ব্যাকৃলা হতিনীগণের ফ্রায় বাাকৃলা হইতেন। প্রথমত: বহুক্ষণ তাঁহাদের চিত্ত শ্রীক্তফের লীলাবিহারের স্বর্থ ধ্যানে নিমজ্জিত হইয়া পড়িল, তাঁহারা তদমুকরণ করিতে করিতে তন্ময় হইলেন। \*

অতঃপরে তাঁহাদের এই দশা ছরীভূত হইল বটে, কিন্তু তথাপি তাঁহারা পূর্ণরূপে বাহ্মজান লাভ করিতে পারিলেন না। তন্মগ্রন্থ-দশা অতিবাহিত হইলেও উঁহারা উন্মাদাবস্থার নিপতিত হইরা হা ক্রম্ম প্রাণবল্লভ, তুমি কোথার"—এইরূপ বিলাপময় গান করিতে করিতে বনে বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। যথা শ্রীভাগবতে—

গায়স্তা উচৈচরমুমেব সংহতা বিচিক্যক্লয়ত্তকবদনাদনম্ পপ্রচ্ছুরাকাশবদন্তরং বহি ভূতিযু সস্তং পুরুষং বনস্পতীন্ †

প্রেমলীলাত্মক বভাবেই ত্রজগোপীদের এইরূপ তল্মরতা ঘটে। ইহা মায়াবাদী বেদান্তীদের উপদেশের স্থায় অহংগ্রহোপসনাজনিত তল্ময়তা নহে। ঞীল
বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিমহাশয় টীকায় লিথিয়াছেন, "এইরূপ তল্ময়তা রসাম্বাদপ্রোচিময়ী
অবস্থা মাত্র—অহংগ্রহোপসনা ইহার হেতু নহে। ঞীপাদ সনাতন, তোষগাঁতে
লিথিয়াছেন,—এইরূপ তল্ময়তা "লীলাখ্যামুভাব" বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে যথা—

প্রিয়ামুকরণং লীলা রুম্যেবে শক্রিয়াদিভিঃ।

শ্রীগীতগোবিন্দেও ইহার উদাহরণ আছে যথা— "মুহূরবলোকিতমগুনলীলা। মধুরিপুরহমিতি ভাবনণীলা॥

† গান—ুগোকুলপ্রসিদ্ধপ্তনাবধাদিমর গান। অস্ত প্রকার গান অ্তঃপরে ব্রতি হইরাছে, উহা গোপীগীতা নামে প্রসিদ্ধ। অর্থাং তাঁহারা উচ্চৈঃস্বরে প্রীক্তঞ্জণগান করিতে করিতে প্রীক্তফের অন্সন্ধান করিতে লাগিলেন। যিনি আকাশবং সকল ভূতের অস্তরে বাহিরে অবস্থিত, ইঁহারা সেই মহাপুরুষের কথা বৃক্ষ গণের নিকটে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন যথা প্রীভাগবতে:—

উচ্চৈ:—দূর হইতে একুঞ্চকে নিজ আর্থ্যি এবণ করাইবার নিমিপ্ত উচ্চ গান।

উচ্চে:খরে গান করার আরও হেতু আছে, যথা—একুঞ্চ গানপ্রিয়, হয়ত উচ্চে:খরে
গান করিয়া ঠাহাকে আকৃষ্ট করার নিমিপ্ত ঠাহারা বনে বনে উচ্চে:খরে গান
করিয়াছিলেন। আবার আর্থ্যিকাশের সময়ে গান অতি খাভাবিক ব্যাপার।
আর্থ্যি প্রকাশে হয়ত খতঃই গানের উল্লাম হইয়াছিল।

আর একটা কথা,—যিনি আকাশবং সমস্ত ভূতের অস্তরে বাহিরে বিরাজকরিতেছেন, গোপীগণ বনে বনে তাঁহার অবেষণ ও "তিনি কোথায়" এরূপ প্রশ্ন
করিলেন কেন ? শ্রীপাদসনাতন ইহার উত্তরে লিথিয়াছেন "নিজপ্রেমালম্বনকেবললরলীলারপেণেব ক্ষুরস্তম্য' অর্থাৎ যদিও সর্ববিতই সর্ববিদ্যা তাঁহার বিদ্যামানতা
রহিয়াছে, তথাপি প্রেমমন্ত্রী গোপীরা, নিজপ্রেমালম্বনে কেবলনরলীলারপে ক্ষুর্তিপ্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণকে অবেষণ করিতেছিলেশ।

অচেতন বৃক্ষদিগের নিক্ট প্রশ্ন করা হইল কেন ? এই প্রশ্নের উত্তন্ধে পূজ্যপান জোষণীকার বলেন "উন্মন্তক্ষবং" অর্থাৎ তাঁহারা উন্মন্তের স্থার বাহ্যজ্ঞানহারা হইন্ন-ছিলেন। মেঘদুতকার অমর কবি কালিদাসও লিখিয়াছেন:—

"কামার্জো হি প্রকৃতিকৃপণক্তেনাচেডনেষু।

গোপীদের খকীয় প্রেম-বিবর্ত্ত-বিশেষ হইতেই এইরূপ জ্ঞানের ক্ষুর্ত্তি হয়।
এইরূপ প্রেম-বিবর্ত্ত সমস্ত জগতের চেতনাচেতন পদার্থ, প্রেমময়ের প্রেমোজনভাবে
উদ্ধানিত ও প্রেমপরিল ত হইয়া উঠে। প্রেমিক তক্ত তথন জগতের প্রত্যেক
পদার্থের দিকটেই প্রেমময়ের অনুসন্ধানান্ত্রক প্রায় করেন, জবশেবে প্রভ্যেক
পদার্থেই তাঁহার সাক্ষাৎকারপ্রাপ্ত হন।

দৃষ্টো বং কচিচদখথ প্লক্ষ মতোধ নো মনং।
নন্দৃস্তু গতো হুড়া প্রেমহাসাবলোকনৈঃ॥

শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ-কাতরা গোপীগণ এক এক বুক্ষের নিকট যাইতে-ছেন, আর বলিতেছেন "হে অশ্বর্থ, হে পিলু, হে বটরুক্ষ, তোমরা শ্রীক্লফকে এই পথে বাইতে দেখিয়াছ ? শ্রীল চক্রবর্ত্তি মহাশয় ইহার যে ভাবার্থ করিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম এইরূপ—"নন্দনন্দন ভাললোক নহেন। তিনি মহাচোর। আমরা সেই চোরের অনুসন্ধানে বাহির হইয়াছি। যদি বল, তোমরা তাহাকে বিখাস করিয়াছিলে কেন ? তাহার কারণ এই যে আমরা জানি নন্দু অতি সাধু। সাধুর পুত্র অসাধু **হইবে কেন** ? এই জন্ত আমরা তাঁহাকে বিশ্বাস করিতাম। কিন্তু এইরূপ বিশ্বাদের ফলে তিনি সহসা আমাদের মন চুরি করিয়া প্লায়ন করিয়াছেন। যদি বল তোমরা না হয় তাঁহার প্রতি বিশ্বাসই সংস্থাপন করিয়াছিলে, কিন্তু জান ত "মিত্রঞ্চাপি ন বিশ্বসেৎ" অতি বড় মিত্রকেও সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে নাই, তোমরা এই লোকপ্রসিদ্ধ নীতি পরিত্যাগ করিলে কেন ৭ আমরা সে বিষয়েও অসতর্ক ছিলাম ना । किन्द्र नन्तनन्तन आमानिशदक ঔषधविद्यार छेन्न छ कतियाछित्तन । তাঁহার প্রেম,— সর্বলোকোন্মাদক মহামোহন ঔষধ-বিশেষ। আমরা তাহাতেই বিমুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলাম। তাঁহার সহাস্ত চাহনি প্রভৃতি সঙ্গীর চোরগুলি ক আমাদের নেত্রদার দিয়া আমাদের অন্তঃকরণে প্রবিষ্ট করিয়া দিয়া তিনি মনোরত্ন চুরি করিয়া পলায়ন করিয়াছেন। বলি, তোমরা কি এই চোর-চক্রবর্ত্তীকে দেখিতে পাইয়াছ ?''

গোপীরা এইরূপ প্রলাপময় প্রশ্ন করিয়া এক এক বুক্লের নিকট

কিরংক্ষণ দাঁড়াইলেন, কিন্তু কাহারও মুখে কোন উত্তর প্রাপ্ত হই-লেন না। তথন আবার অপর বৃক্ষের নিকট চলিয়া গেলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুও গোপীভাবাবিষ্ট হইয়া পুরুষোত্তমের কাননে কাননে এইরূপ কৃষ্ণাবেষণ করিতে করিতে ভ্রনণ করিতেছিলেন।

শ্রীমন্তাগবতে বর্ণিত ব্রজ-বিরহিণীগণের সকল প্রকার ভাবই ভাবনিধি শ্রীগৌরাঙ্গলীলায় প্রকাটিত হইয়াছে। তদ্বাতীত আরও অন্তুত
বহুলভাব এই লীলায় পরিলক্ষিত হয়। সেই সকল ভাব শ্রীভাগবত্তেও দেখিতে পাওয়া যায়না। সেই সকল অত্যন্তুত ভাবময়লীলা
শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিমহোদয় শ্রীচরিতামূতে কিছু কিছু প্রকাশ
করিয়াছেন। কাননে কাননে ব্রজগোপিকাকুল আকুল ভাবে
শ্রীক্রফান্বেষণ করিয়া প্রতি তরুর নিকট গমন করেন, এবং প্রত্যেক
তরু-বল্লীর নিকট প্রেম-কাতরম্বরে শ্রীক্রফের কথা জিজ্ঞাসা করেন।
ভক্তপাঠকগণ স্বীয় স্বীয় হাদয়ে এই বিরহ-বাাকুলতাময় বাাপারের
বিশাল ভাব অন্তুত্ব করিয়া থাকেন। প্রেম-বাাকুলতার এই
স্বত্যন্ত্ব প্রতিচ্ছবি কিয়ৎক্ষণের নিমিত্তও হাদয়ে প্রতিফলিত হইলে
মান্তব্দ ক্রতার্থ হইতে পারেন।

রাস-সময়ে ক্ষণ-বিরহিণী গোপীরা ক্ষণের অদর্শনে রক্ষণণকে
সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন:—"হে চ্যুত, হে পিয়াল, হে পনস,
হে কোবিদার, হে জম্বু, হে আকন্দ, হে বিষ, হে বকুল, হে কদম্ব,
হে নীপ, হে অস্তান্ত ত্রুগণ, তোমরা সকলেই মহাতীর্থবাসী ও
পরোপকারী; পরোপকারের নিমিত্তই তোমাদের জন্মু, এই
জানিয়াই•আমরা তোমাদের নিকট আসিয়াছি। তোমরা আমাদের

কিঞ্চিং উপকার কর। গ্রীকৃষ্ণ কোথায় গিয়াছেন, দয়া করিয়া আমাদিগকে তাঁহার পথটা বলিয়া দাও। তাঁহার বিরহে আমাদের চিত্র একবারে শৃক্ত-শৃক্ত বোধ হইতেছে।"

গোপীরা কোনও উত্তর পাইলেন না, তাঁহারা মনে করিলেন, এ সকল পুরুষজ্ঞাতি ইহারা রুক্ষের সথার স্থায়। ইহারা আমাদিগকে রুক্ষের উদ্দেশ বলিয়া দিবে কেন ? স্কুতরাং স্ত্রীজাতীয় উদ্ভিদের নিকটে যাওয়াই শ্রেয়ঃ। যথা শ্রীচরিতামুতে:—

আত্র পনদ পিয়াল জম্বু কোবিদার।
তীর্থবাসী সতে কর পর উপকার॥
কৃষ্ণ তোমার ইহ আইল, পাইলে দর্শন।
কুষ্ণের উদ্দেশ কহি রাথহ জীবন॥
উত্তর না পেয়ে পুন করে অফুমান।
এ সব পুরুষজাতি, কুষ্ণের স্থার সমান॥
এ কেনে কহিবে কুষ্ণের উদ্দেশ আমায়।
এ স্ত্রীজাতি লতা স্থীর স্থা প্রায়॥ \*
এই বলিয়া গোপীরা তুলদীর নিকট পিয়া বলিলেনঃ—

এই ভাবটা বৈক্ষবতোষণী হইতে পরিগৃহীত যথা :—
 এতে পুরুষজাতিজন প্রায় ঐতিক্ষপক্ষগ্রাহিণোংস্মাকং মানং বিজ্ঞারাস্ময়া ন কিল
ক্ষারেয়ুরিতি স্ত্রীজাতিজেনাপক্ষগ্রাহিণীং মন্তমানাং শব্দদৃষ্টতৎঐত্যনুমিতসৌভাগ্যবিলেবেণ চ তস্যাঃ ঐতিক্ষদর্শনং সম্ভাব্য ঐতিক্সীং পৃচ্ছন্তী।

বৃক্ষাদির নিকট প্রণয়িজনের জিজ্ঞাসামর প্রশ্ন আমাদের সাহিত্যের স্থানে স্থানে পরিলক্ষিত হয়। এইরূপ ভাব হুইতে অধুনা বাঙ্গালা ভাষায় জিতি স্ফার

## কচ্চিত্রলসি কল্যাণি গোবিন্দচরণপ্রিয়ে। সহ স্বালিকুলৈবিভ্রদ্পত্তিগ্রেমেইচ্যতঃ॥

সন্দর গানের সৃষ্টি হইয়াছে। এখানে একটা গান উদ্ধৃত করিয়া দেওরা বাইতেছে:—

> ওরে আমার মন ভুলাল যে কোথা আছে সে। সে দেখে আমি দেখিনা, ফিরে চাই আশে পাশে ॥ কথন রই মূদে আঁখি, কথন এক দৃষ্টে থাকি। কত বলি কত ডাকি দেখিব মনের আখাসে। পেলাম পেলাম দেখলাম তারে. এই সে বলে ধরি যারে. দেখি সে নয় সে হলে পরে আর কি মন ফিরে আশে ? ( ওরে ) রবিচন্দ্রতারাচয়, তোরা কেন এত তেজোময়। আমার জ্যোতির্জ্যোতি স্থধার আধার তবে আছে বুঝি আকাশে वल দেখিরে হিমাচল, তুই কিসে হলি স্থশীতল। বরিতেছে অশ্রুজল, কার অমুরাগে মিশে ॥ বলরে বল বিহঙ্গকুল, তোরা কি জম্ম হয়ে আকুল। থেকে থেকে ভেকে ভেকে উডে যাস কার উদ্দেশে ? বল দেখিরে তরুলতা আমার জগৎ জীবন আছে কোথা। তোরা পেয়ে বুঝি কদনে কথা তাই তোদের কুম্বম হাসে। পেয়ে বুঝি রত্নবর, সিদ্ধু নাম ধরেছিস রত্নাকর, তাই উত্তাল তরঙ্গতুলে নিত্য করিস উন্নাসে॥ লুকিয়ে থেকে প্রেম করে, এমন প্রেমতো দেখি নারে। দেখা পাইলে সুধাই তারে কেন যে সে ভালবাসে । কোথা আছ দেখা দাও, করণ নয়নে চাও। হৃদর সথা সাধ পুরাও, প্রকাশি হৃদয়াবাদে ।

অর্থাং "হে তুলিস, হে কল্যাণি, হে গোবিন্দচরণপ্রিয়ে, তোমার অতিপ্রিয় অচ্যুত অলিকুলের সহিত তোমাকে ধারণ করিয়া থাকেন, তুমি কি ঐক্ফকে দেখিয়াছ ?" অতঃপরে "হে মালতি, হে মিল্লিকে, হে যুথিকে, মাধব কি কর স্পাণ দ্বারা তোমাদিগের আনন্দ উৎপাদন করিয়া এই পথ দিয়া গমন করিয়াছেন ?''

এই প্রকারে বনের তরুলতাবল্লরীগণের নিকট এবং বনের পশু
পক্ষী প্রভৃতির নিকট গোপীরা উন্মাদিনীর স্থায় ব্যাকুল ভাবে কাতর
কঠে ক্লঞ্চের অন্তসন্ধানস্টক পথের কথা জিজ্ঞাসা করিতে করিতে
ক্লফ্ষাবেষণ করেন।

শ্রীশ্রীশহাপ্রভূ বিরহ-বিধুর গোপীদের স্থায় কাননে কাননে শ্রীক্ষণারেষণ করিতে করিতে শ্রীক্ষণের নিমিত্ত ক্রমণঃই ব্যাকৃল হইরা পড়িলেন। তিনি যে শ্রীপুরুষোত্তমের কোন এক কাননে অবস্থান করিতেছেন, এই পার্থিব জ্ঞানের বিন্দুমাত্রও আর তাঁহার রহিল না। গোপীভাবের পূর্ণ ফুর্ত্তিতে তিনি নিজকে একবারেই রাসরসবঞ্চিতা বিরহ-ব্যাকুলা উন্মাদিনী গোপী বলিয়া মনে করিয়া রক্ষলতাবল্লরীর নিকট ও পশুপক্ষীদের নিকট শ্রীক্ষফের বার্তা জিজ্ঞাসা করিতে করিতে অস্থির ও অধীর হইয়া পড়িলেন। বিরহ-ব্যাকুলতা চরমসীমার উথিত হইল। তাঁহার তথন মনে হইল, "খথন কাননে শ্রমণ করিয়াও প্রাণবল্লভের দর্শন পাইলাম না, তথন তাঁহার অতিপ্রিরতম রমাস্থান যমুনার শ্রামণতটে যাইয়া তাঁহার অত্যুসদ্ধান করিয়া দেখি না কেন ?" তদীয় শ্রীভাব-দেহ অতি ব্যাকুলভাবে শ্রীযমুনার ভটে চলিয়া গেলেন, প্রাণের আশা মিটিল, কালিনীতটে ক্রিম্বতলে

মনচোরা কোটীমন্মথমদন মুরলীবদনকে দেখিতে পাইলেন, তাঁহার ভ্রনমোহন দৌন্দর্য্যাধ্র্য্য দেখা মাত্রই মৃদ্ধিত হইরা পড়িলেন। এই সময়ে মহাপ্রভূর অনুসন্ধান করিতে করিতে শ্রীল রামরার ও শ্রীপাদ স্বৰূপ প্রভৃতি এই কাননে আদিয়া উপস্থিত হইলেন, দেখিলেন প্রভূর শ্রীঅঙ্গে সান্ত্রিক বিকারের চিহ্নসকল পরিলক্ষিত হইতেছে, তাঁহার অন্তরাত্মা বেন আনন্দরসাস্থাদনে বিভোর, যথা শ্রীচরিতামৃতে:—

এত ৰলি আগে চলে যমুনার কুলে।
দেখে তাহা কৃষ্ণ হর কদম্বের মূলে॥
কোটী মন্মথ-মদনমোহন মুরলী বদন।
অপার সৌন্দর্য্যে হেরে জগন্নেত্র মন॥
সৌন্দর্য্য দেখিতে ভূমে পড়ে মুর্ফ্রণ হৈঞা।
হেনকালে স্বরূপাদি মিলিলা আসিয়া॥
পূর্ব্বং সর্বান্ধে প্রভূর সান্ত্রিক সকল।
অস্তরে আনন্দ আস্বাদ বাহিরে বিহবল॥

ইহারা বছষত্বে মহাপ্রভূকে সচেতন করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাঁহার বাহুজ্ঞান সমাক্রপে হইল না। তিনি মুর্চ্ছা হইতে চেতনা পাইলেন বটে, কিন্তু তথনও ওাঁহার গোপীভাব তিরোহিত হইল না। তিনি ব্যাকুলভাবে চারিদিকে দৃষ্টিসঞ্চালন করিতে লাগিলেন, ওাঁহার ভারবিহ্বল কমলনয়ন চল-চল ভাবে বংসহারা ধেন্তর প্রায় চারিদিকে ক্ষণায়েষণ করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন শিক্তা এই ত এখনই সেই মনচোরাকে দেখিতে পাইয়াছিলাম,

আৰার সে কোণায় পেল, আমার মন তাহার জ্বন্ত কার্ল হইতেছে, নম্ন তাহাকেই খুজিয়া বেড়াইতেছে। কই, এখনও তাহাকে দেখিতে পাইতেছি না" এই ৰলিয়া একুক্ষের রূপমাধুর্য্যস্চক এক শ্লোক পড়িয়া প্রলাপ করিতে লাগিলেন, যথা এচিরিতামূতে:—

> কাঁহা গেল ক্বঞ্চ এই পাইন্ত দর্শন। উাহার সৌন্দর্য্যে মোর হরে নেত্রধন। পুন কেন না দেখিয়ে মুরলীবদন। তাহার দর্শন লোভে ভ্রময়ে নয়ন।

এ স্থলেও এপোবিন্দ-লীলামূতের একটা পদ্য উদ্ভ হইয়াছে তদ্যথা:—

নবান্ধ্দলসদ্যুতির্নবতড়িন্মনোজ্ঞাবর:
স্কৃতিত্রমুরলীক্ষুরচ্ছরদমন্দচক্রানন:।
ময়রদলভূষিত: স্কৃতগতারহার: প্রভু:
স মে মদনমোহন: সথি তনোতি নেত্রস্পূহাম্।

অর্থাৎ সন্ধি, এই বে আমি চপলার চমকের স্থায় আমার নয়ন-রঞ্জনকে দেখিতে পাইয়াছিলাম, সেই নবজলধরকান্তি, সেই বিজ-লীর স্থায় পীতাম্বর, সেই স্কৃচিত্রমূরলীশোভিত শরৎচক্রের স্থায় মূখমণ্ডল, সেই শিথিপাথার চূড়া, আর গলদেশে সেই মূক্ডামালা। স্থি, আমার সেই মনোমোহন মূরলীবদন মদনমোহন আমার নয়নের পিপাসা বাড়াইয়া তুলিতেছে।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিমহোদর এই পল্পের যে ব্যাখ্যাপদ

করিয়াছেন, তাহা আরও স্থমধুর, আরও ভাবগন্তীর এবং আরও রসোদীপক, তদ্যথা:—

> নবঘন স্নিশ্ববর্ণ দলিতাঞ্জন চিক্কণ ইন্দীবর নিন্দি স্থকোমল।

> জিনি উপমানগণ হরে সভার নেত্রমন কৃষ্ণকান্তি পরম প্রবল। কহ সথি কি করি উপায়।

> কৃষ্ণান্ত্ত বলাহক মোর নেত্র চাতক না দেখি পিয়াসে মরি যায়॥

> সোদামিনীপীতাম্বর প্রির রহে নিরম্বর মুক্তাহার বকপাঁতি ভাল।

> ইব্রুধমু শিথিপাথা উপরে দিয়াছে দেখা আর ধনু বৈজয়ন্তী মাল॥

মুরলীর কলধ্বনি নবাভ্র গর্জন জিনি বুন্দাবনে নাচে ময়ূরচয়॥

অকলঙ্ক পূৰ্ণকল লবাণ্যজ্যোৎস্থা ঝলমল চিত্ৰচন্দ্ৰের যাহাতে উদয়॥

শীলামৃত বরিষণে সিঞ্চে চৌদ্দ ভূবনে ।
হেন মেঘ যবে দেখা দিল ॥

ছুদৈৰ ঝঞ্জাপৰনে মেঘ নিল অন্ত স্থানে মৱে চাতক পিতে না পাইল।

এই,পদে একৃষ্ণকে মেঘের সহিত উপমিত করা ইইয়াছে।

রাধাভাপদ্ধ শ্রীন্টোরাঙ্গ বলিতেছেন 'শ্রীকৃষ্ণ মেঘের স্থায় স্থামল-শ্লিগ্ধ-দলিত কজ্জলের স্থায় স্থাচিক্তণ, তাঁহার শ্রীক্রঙ্গ নীলকমল হইতেও স্থানেল। সথি, তোমরা যে যাহাই বল, আমার মনে হয় শ্রীকৃষ্ণ বৃঝি নবজলধর। জলধরের সকলগুলি লক্ষণই তাহাতে আছে। আমার নয়ন যুগল চাতকের স্থায় এই মেঘের দিকে তাকাইয়া থাকে, দেখিতে না পাইলেই তৃষ্ণায় মরিয়া যায়। মেঘে বিজলী আছে, আমার মদনমোহনের পীতাম্বরের প্রভাই সেই বিজলী; কিন্তু এ মেঘ অন্তুত, ইহার সকলই অন্তুত। প্রাকৃত মেঘের বিজলী ক্ষণ-স্থামিনী, কিন্তু পীতাম্বরের বিজলীপ্রভা সততই বিগ্থমান। নবমেঘে বকপাঁতি মালার স্থায় দেখায়। আমার মদনমোহনের গলে দোছলা মুক্তাহার শোভা পাইতেছে। মেঘে ইক্রধন্থ আছে, কথন কথন উহাতে তৃইটী ইক্রধন্থও পরিলক্ষিত হয়। আমার হৃদয়ানন্দ নন্দনন্দনরূপ জলধরের মাথায় যে ময়ুরপুছ্ক শোভা পায়, উহাই ইক্রধন্থ। \* এত্র্যাতীত বৈজ্যস্ত্রীমালাও অপর ইক্রধন্থ। মেঘের গর্জন আছে, স্বাধা, আমার শ্রাম-মেঘের মোহনর্মানির হা মেঘের গর্জন আছে,

কালিদাস মেঘদুতে মেঘের সহিত ঐকুঞ্বের তুলনা করিয়া লিথিয়াছেন :—
রত্বচ্ছায়াব্যতিকরইব প্রেক্ষামেতৎপুরস্তাদ ।
বন্দ্মীকাগ্রাৎ প্রভবতি ধন্ম: থণ্ডমাথণ্ডলস্য ॥
বেন শ্রামং বপুরতিতরাং কাস্তিমাপৎস্যতে তে ।
বহে শেব ক্ষ রিভক্ষিনা গোপবেষদ্য বিক্ষোঃ ॥

बैक्यप्राप्तव विशिवास्त्र-

<sup>&</sup>quot; প্রচুরপুরন্দরধমুরমুরঞ্জি ভক্ষচিরমুদিরস্থবেশন্ ॥

গর্জনে যেমন ময়ুর ময়ুরী নৃত্য করে, অমার মুরলীধরের মোহন মূরলী রবে ময়ূরগণ তদপেক্ষা কোটিগুণ অধিকতর উল্লাসে নৃত্য করিতে থাকে। স্থি, পূর্কেইত বলিয়াছি, এ অতি অন্তত মেঘ। প্রাক্বত মেঘের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নাই, মুখমণ্ডল নাই। কিন্তু আমার নেত্র-চাতকের পিপাসাহারী এই নব নীরদের শ্রীমথ মণ্ডল সর্বাপেক্ষ আকর্ষণশীল। মুথখানি চক্র অপেক্ষাও মনোহর ;—চক্র অপেক্ষাও অধিকতর সম্পূর্ণ। টাদে ত্রুটী আছে, টাদের কলঙ্ক আছে, কিন্তু এই বিচিত্র চাঁদে কলঙ্ক নাই; চাঁদের হ্রাস বৃদ্ধি আছে, কিন্তু শ্রীমুখ-চক্র চিরপূর্ণ, চির সমুজ্জ্বল, লাবণ্য জ্যোৎস্নাই চিরদিনই ঝলমল। প্রাকৃত মেঘ অতি অল্ল স্থানে বর্ষণ করে, তাহাতে তাপদগ্ম পৃথি-বীর বাহ্ন তাপ দূর হয়, কিন্তু উহাতে জীবের ত্রিতাপ নষ্ট হয় না। বির্হিণীর বিরহ তাপ উহাতে বাডে বই কমে না। কিন্তু আমার শ্রাম-জলধর চতুর্দশ ভূবনের সর্ব্ধপ্রকার তাপ বিনাশ করেন। স্থি. আমার নয়ন-চাতক এই মেঘের দেখা পাইয়াছিল। কিন্তু হায় আমার তুর্দিবরূপ ঝঞ্জায় এই মিগ্মগ্রাম জলদস্থন্দরকে কোথায় উড়াইয়া লইয়া গেল। হায়, আমার নয়নচাতক তাহাকে না দেখিয়া পিপাসায় মরিয়া যাইতেছে, এখন কি উপায় করি বল ?

এই বলিয়া মহাপ্রভূ অবশভাবে শ্রীপাদ রামরায়ের অঙ্গে ঢলিয়। পড়িলেন। রামরায় বিশাথার স্থায় রাইরূপী মহাপ্রভূকে কোলে ভূলিয়া লইলেন।

প্রীক্লফ-বিরহ-ব্যাকৃল মহাপ্রভূ বাহুজ্ঞান পাইয়া দেখিতে পাইলেন, প্রীরামরায় তাঁহার পার্ষে বিসিয়া ব্যঙ্গন <sup>ক</sup>রিতেছেন।

লোক-ব্যাখ্যা

তিনি গদগদ বাক্যে বলিলেন, "রামরায়, ভিত-রের জালা বাহিরের বাতাদে জুড়াইবে না;

শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্যের স্থৃতি শতর্শ্চিক-দংশনের ন্থায় আমায় নিদারুণ আলায় দগ্ধ করিতেছে, তুমি কৃষ্ণ কথা বল, বলিয়া আমার তাপিত প্রাণ শীতল কর।"

মহাপ্রভুর বিরহ-কাতর মুখচ্ছবি, এবং প্রেমগদ্গদ বাক্য ভানিয়া রামরায়ের নয়ন-কোণে অশ্রুবিন্দু দেখা দিল। তিনি গদ্-গদ কণ্ঠে শ্রীভাগবতের একটা শ্লোক পড়িতে লাগিলেন তদ্যথা:—

বীক্ষ্যালকার্তম্থং তব কুগুলশ্রে
গণ্ডস্থলাধরস্থধং হসিতাবলোকম্।
দরাভয়ঞ্চ ভূজদণ্ডযুগং বিলোক্য
বক্ষঃ শ্রীরৈকরমণ্ঞ ভবাম দাস্তঃ। ১০।২১।৩৬

অর্থাং তোমার হাসিমাথা অধরস্থাবাঞ্জক কুণ্ডলশোভি গণ্ড এবং অধরস্থাযুক্ত অলকাত্ত মুথথানি, অভয়বাঞ্জকভূজদণ্ড এবং লক্ষীর রমণস্থল বক্ষঃ দেখিয়া আমরা তোমার দাসী হইয়াছি।"

শ্রীল রামরায়, অতি ধীরে ধীরে গদ্গদ কণ্ঠে শ্রীমন্তাগবতের এই লোকটা পাঠ করিয়া নীরব হইতে না হইতেই মহাপ্রভূ তৎ-ক্ষণাং ইহার ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। শ্রীচরিতামৃতকার একটি পদে সেই ব্যাখ্যার আভাস দিয়াছেন যথা:—

কৃষ্ণ জিতি পদ্ম চান্দ, পাতিয়াছে মুথফান্দ, তাতে অধর মধুস্মিত চার।

ব্ৰহ্মনারী আসি আসি, ফান্দে পড়ি হয় দাসী, ছাডি নিজ পতিঘর দার॥ বান্ধব কৃষ্ণ করে ব্যাধের আচার। নাহি গণে ধর্মাধর্ম, হরে নারী মৃগ-মর্ম্ম, করে নানা উপায় তাহার। গণ্ডস্থল ঝলমল, নাচে মকর কুণ্ডল, সেই নুভ্যে হরে নারীচয়। সন্মিত কটাক্ষ বাণে, তা সভার হৃদয় হানে, নারীবধে নাহি কিছু ভয়॥ অতি উচ্চ স্থবিস্তার, লক্ষী ঐবংস অলঙ্কার, ক্লকের যে ডাকাতিয়া বক্ষ। ব্রজ্বদেবী লক্ষ লক্ষ, তা স্বার মনোবক্ষ, हित्र मात्री कित्रवादत्र मक्त ॥ स्विन भीषार्भन, इसज्बर्भन, ভুজ নছে,--কৃষ্ণ সর্পকায়। इटे टेनन ছिन्नटेशटन, नाजीत शनग्र मःटन, मदत्र नात्री त्म विष-ब्बामाग्र॥ কোটিচন্দ্ৰ স্থশীতল, কুষা করপদত্তল. किनि कर्शूत (वर्गाभून हन्मन। একবার যারে স্পর্লে, শ্বরজালা বিষনাশে, यात्र म्लार्म जून नातीत मन॥ ুমূল স্লোকটীর টীকায় শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামি লিধিয়াছেন:— "তথা বীক্ষ্যেতি স্বেষাং নেত্র-ধঞ্জন-বন্ধোৎপিধ্বনিতঃ। তত্র জ্বলানাং—পাশত্বং; কুণ্ডলয়ো স্তদন্তিমকুণ্ডলিকার্মপত্বম; গণ্ডগ্নে।
—স্তারিধানস্থলত্বং; অধরস্থধায়াঃ—লোভ্যাহারত্বম্, হসিতাব-লোকস্ত—বিশ্বাসজনকস্বপালিতধঞ্জনহয়োবিলাসত্বম্, ভূজদণ্ডযুগস্ত —দত্তাভয়ত্বমেব করপল্লবযুক্তত্বাদিতি ভাবঃ। তাদৃশ বক্ষসশ্চ স্থগ্ররপ্রদেশত্বমিত্যপি জ্ঞাপিতম্।"

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের মুখখানি গোপীদের নয়নখঞ্জন বন্ধনের ফাঁদিস্বরূপ। শ্রীমুথের অলকাবলী পাশস্বরূপ; কুণ্ডলযুগল সেই পাশের প্রাস্তভাগের কুণ্ডলিকা; গণ্ডযুগল উহাদের নিধান-স্থল; অধর-স্থা,—লোভজনক আহার্য; হসিতাবলোকন,—স্বপালিত নয়ন খঞ্জনম্বরে বিশ্বাসঞ্জনক বিশাস্ত; করপল্লবাদিযুক্ত ভূজযুগল,—অভয় দেওয়ার ভাবপ্রকাশক,—শ্রীকৃষ্ণের বক্ষ, স্থধচারপ্রদেশব্যঞ্জক।\*

কেন গেলাম যমুনার জলে।
নন্দের ত্রলাল চাঁদ পাতিয়াছে মুখ ফাঁদ ব্যাধছলে কদখের তলে।
দিয়ে হাস্ত স্থাচার অকছটা আঠা তার,
আথি পাথী তাহাতে পড়িল।

মনমূগী হেন কালে পড়িল রূপের জালে ইত্যাদি এই পদটা থতি প্রসিদ্ধ। অনেক গায়কই এই পদটা গাইয়া থাকেন। ক

এই ভাবের একটা মহাজনী পদ গুনিতে পাওয়া যায়। উহার কিয়দংশ
 নিয়ে উদ্ধ ত হইল।

এই মহাভাব-গন্তীর শ্লোকটা শ্রীক্বফের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যব্যঞ্জক।
ফলতঃ শ্রীক্বফ-মাধুর্য্যের এমনিই মহিমা, যে তাঁহার প্রত্যেক অঙ্গঅবলোকনেই গোপীদের হৃদয় অনিবার্যারূপে তাঁহাতে আরুষ্ট হয়।
কিন্তু শ্রীক্রফের কোটিচন্দ্রস্থাতিল করপদ-তলের প্রভাব অভি
অন্ত্ত। তাঁহার শ্রীকর ও শ্রীপাদপদ্মের স্পর্শলাভ ঘটিলে স্মরজালার
নির্ত্তি হইয়া যায়। ভক্তগণ শ্রীক্রফ-পাদপদ্মের ভঙ্গন করিয়াই চিরদিনের তরে স্মরজালার ক্লেশ ও কর্ম্মবিপাক হইতে পরিত্রাণ লাভ
করেন।\*

যাহা হউক, অতঃপরে শ্রীরাধিকা বিরহ-বেদনায় কাতর হইরা বিশাথার নিকট যেরূপ বিলাপ করিতেন, মহাপ্রভু শ্রীল রামরায়ের নিকট সেইরূপ ভাবের একটি শ্লোক পাঠ করিলেন। শ্রীল কবি

শিলিরতামৃতে যে ব্যাথাপদ আছে, ইতঃপূর্নের্ব সম্পূর্ণরূপে তাছা উদ্ধৃত করিয়াছি। শীপাদ সনাতন গোাখামীও এই শ্লোকটাকে গোপীদের নরনথঞ্জনবদ্ধ ফাঁদ বলিয়া উপসংহারে ব্যাথ্যা করা হইয়াছেন। কিন্তু তাহাতে "দন্তাভয়ং ভূজদণ্ডমুগং" পদের যেরপ ব্যাথ্যা করা হইয়াছে, শীচরিতামৃতের ব্যাথ্যা পদের ভাষ তাহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। তোষণীকার করপরবযুক্ত ফণীর্য ভূজদণ্ডকে ফাঁদের বিমাসজনক উপকরণরূপে ব্যাথ্যাত করিয়াছেন। কিন্তু শীচরিতামৃতের পদে উহাকে কৃষ্ণসর্পের সহিত উপমিত করা হইয়াছে। শীকৃষ্ণের শীমৃথমণ্ডলাদি পদ্দী বা মৃগবধকারীর কাঁদের করণরূপে কলিত ইইয়াছে। তদস্পারে ভূজমুগলেরও করণত্ব থাকা সম্ভবপর। শীপাদ সনাতনের ব্যাথ্যার সেই করণত্ব অতি সম্পাট। কিন্তু "কৃষ্ণসর্পকার" বলার তাদৃশ করণত্বের কোন ভাব কুঝা যায় না। যদি এই অংশ-ব্যাথ্যার পূর্কেই রূপক-ব্যাথ্যার দিবৃত্তি হইয়া থাকে, তাহা হুলেও ভূজের "ছুই শৈলছিল্ল প্রবেশ" ব্যাপার সম্ভবতঃ রহস্তমম্ন ও অক্টে।

রাজ গোস্বামী স্বর্দিত শ্রীগোবিন্দলীলা মৃত গ্রন্থ ইইতে সেই ভাবের একটি শ্লোক এম্বলে উদ্ধৃত করিয়াছেন, † তদ্যথা :—

হরিগ্মণিকবটকাপ্রতভহারি বক্ষস্থল:
শ্বরার্ত্তক্রণীমনংকল্মহারিদোরর্গল:।
স্থধাংশুহরিচন্দনোৎপ্রদিতাত্রশীতাঙ্গক:
স মে মদনমোহন: সথি তনোতি বক্ষঃস্পৃহাম্।

অর্থাৎ শ্রীরাধা বিশাথাকে কহিতেছেন। সথি, মদনমোহন সততই আমার চিত্তে ফুরিত হইতেছেন,। তাঁহার বক্ষঃস্থল মর-কতমণির কপাটের স্থায় স্থবিস্তীণ ও মনোহর, তাঁহার বাহুদ্বর অর্গল-দদৃশ এবং কাম-পীড়িত তরুণীদের মনস্তাপবিনাশে সমর্থ, তাঁহার অঙ্গ চক্র চন্দন উংপর ও কপূর সদৃশ স্থাতিল। সথি, সেই মদন-মোহন সর্বাদাই আমার বক্ষঃস্পৃহা বৃদ্ধি করিতেছেন।"

এতেক প্রলাপ করি, প্রেমাবেশে গৌরছরি,
এই অর্থে পড়ে এক ল্লোক।
বেই ল্লোক পড়ি রাধা, বিশাখাকে কছে বাধা,
উঘারিয়া জদয়ের শোক।

জ্ঞতঃপরে শ্রীগোবিন্দ লীলামৃতের লোক উদ্ধৃত হইমাছে। ইহাতে বৃঝা বাইতেছে বে গোবিন্দলীলামৃত হইতে উদ্ধৃত লোকের যে অর্থ ও ভাব অমুভূত হয়,—মহাপ্রভূপ্তদ্ভাবযুক্ত কোন কোন লোক পাঠ করিয়াছিলেন।

ተ জী- জী- জী- ক্রমিন প্রাক্তিক ক্রমিন ক্

কাতরকঠে প্রভু এই শ্লোকটী পাঠ করিলেন, অশ্রুজলে তাঁহার বক্ষঃ পরিসিক্ত হইয়া গেল। তিনি গদ্পদ স্বরে বলিলেন "সপি. আমি এখনই আমার প্রাপবল্লভকে পাইরাছিলাম, কিন্তু নিজের তুর্দিও দোষে আবার তাঁহাকে হারাইলাম। শ্রীকৃষ্ণ স্বভাবতঃ চঞ্চল। তিনি দেখা দিয়া মন হরণ করেন, আবার মন মজাইয়া তৎক্ষণাৎ দূরে চলিয়া বান"।\*

শ্রী-শ্রীমহাপ্রভূ শ্রীক্লঞ্চ-বিরহে অধিকতর ব্যাকুল হইরা পড়িলেন, তিনি শ্রীরাম রামের মুখে ক্লঞ্চ কথা শুনিলেন, শ্রীরাম রাম শ্রীভাগবতের শ্লোক পাঠ করিলেন, নিজে তাহার ব্যাখ্যা করিলেন, কিন্তু তাহাতেও শান্তি
হইল না। তথন তিনি শ্রীপাদ স্বরূপকে বলিলেন, "স্বরূপ, কিছুতেইত শান্তি পাইতেছি না, তোমার গানে অনেক সময়ে

শীভাগৰত হইতে এই বাক্যের প্রমাণ উদ্ধৃত করা হইয়াছে যথা :—
তাসাং তৎসৌভগমনং বীক্য মানক কেশবঃ।
প্রশায় প্রসাদয়য় তত্রবাস্তরধীয়ত॥

শীক্ষকণামূতকার এই ভাবেই চঞ্চল-স্বভাব শীক্ষকে চপলার গতির স্থায় দেখিতে পাইতেন। রবীক্রবাবুর গীতিগ্রন্থেও এইরূপ একটা গান আছে যথা :---

মাঝে মাঝে তব দেখা পাই চির দিন কেন পাইনা।
কেন মেঘ আসে হৃদয় আকাশে তোমারে দেখিতে দেয় না।
ক্ষণিক আলোকে আখির পলকে তোমা যবে পাই দেখিতে
হারাই হারাই সদা ভয় পাই হারাইয়া ফেলি চকিতে।
কি করিলে বল পাইব তোমাকে রাখিব আখিতে আখিতে.
এক প্রেম আমি কোখা পাব নাথ ভোমারে হৃদয়ে ধরিতে।
ইত্যাদি

সামার হৃদয় স্কুস্থ হয়, এখন এমন একটী গান করু যাহাত্তে একটুকু শান্তি পাই।"

শ্রীপাদ স্বৰূপ তথন শ্রীগীত-গোবিন্দের একটি পদ মধুর করিয়া 🕟 পাইতে কাগিলেন যঞাঃ—

সঞ্চরদধর-

স্থামধুরধ্বনি-

মুখরিতমোহনবংশন্।

ৰলিতদুগঞ্জ-

एक न (मोनि-

কপোলবিলোলবতংসম্॥ রাসে হরিমিহ বিহিতবিলাসম্। শ্বরতি মনো মম ক্তপরিহাসম্।

চক্ৰকচাৰ-

ময়ূরশিথওক-

মণ্ডলবলয়িতকেশন্।

প্রচুর পুরন্দর-

ধনুরতুরঞ্জিত-

মেছরমুদির হৃবেশন্॥ (রাসে)

গোপকদম্ব-

নিতম্বতীমুঞ্

চুম্বনদম্ভিতলোভম্।

বন্ধুজীব-

মধুরাধরপল্লক্-

মুল্লসিতি মত শোভন্। (রাসে)

বিপুলপুলক-

ভুজ্-পল্লব ৰলয়িত-

बह्नवयुवजीमस्यम्।

করচরণোরসি মনিগণভূষণ-

কিরণ বিভিন্ন তমিবামু॥ (রাসে)

জলদপটল-

চলদিশুবিনিন্দক-

চন্দনভিলকললাটম্।

পীন পয়োধর-

পরিসরমর্দ্দন-

নির্দয়ক্রপাট্স্ (রাসে)

মণিময় মকর-

মনোহর কুণ্ডল-

মণ্ডিভগণ্ড-মুদারম।

পীত বসন-

মহুগতমুনিমহুজ-

স্থাস্ত্রবরপরিবারম্॥ (রাদে)

বিশদ কদম্ব-

তলে মিলিতং-

कलिकनूषच्यः भगग्रस्य।

মামপি কিমপি

তরল তরঙ্গদনঞ্চ-

দৃশা মনদা রময়স্তম্।। (রাসে)

শ্রীজয়দেবভণিত-

মতিস্থলর-

মোহনমধুরিপু-রূপশ্।

ছরি-চরণ-স্মরণং

প্রতি সংপ্রতি

পুণ্যবভাষত্রপ্ষ্॥ (রাসে)

এই পদটি শ্রীক্ষকের রূপমাধুর্যাবাঞ্চক। এই সানটা শুর্জ্জরী রাগে গেয়। ইহার ফলিতার্থ এইরূপ,—"স্থি, শ্রীক্ষের কথা আছি আমার মনে পড়িভেছে। তিনি যে রাসক্রীড়ায় আমার সহিত নর্শ্র-কেলি করিয়াছিলেন, ভাছা মনে জাগিভেছে। স্থি, তাঁহার অধ্বর-ফুরণে হাতের বাঁশী স্থামধুর রূপে মুথরিত হইয়া বাক্লিত, আর আমি গুহা কাণ পাতিয়া শুনিতাম। তিনি কটাক্ষ করিয়া বহিষ নয়নে যথন আমার দিকে চাহিতেন, তথন তাঁহার মস্তক ঈষৎ চালিত হইত, তাহাতে কাণের কুণ্ডল কপোলে ঝুলিয়া পড়িত, সথি সেই মনোহর মুথথানি এখনও আমার মনে পড়িতেছে। তাঁহার কেশ পাশ অর্ক চন্দ্রাকার ময়্রপুচ্ছে পরিবেষ্টিত; দেখিয়া মনে হইত যেন ইন্দ্রধ্যুতে নব মেঘ শোভা পাইতেছে। [\*]

তাঁহার বিশ্ববিনিদি উল্লিস্ত হাসিমাথা অধর-পল্লব নিতম্বতী গোপবধৃদিগের মুখচুম্বনে প্রস্ক [+], বাহু যুগল বিপুল পুলকারিত এবং সহস্র সহস্র গোপবধ্-আলিঙ্গনে তৎপর। তাঁহার করচরণ ও বক্ষস্থিত মণিভূষণের আভায় অন্ধকার বিনষ্ট হয়; তাঁহার ললাট-স্থিত চন্দনতিলক মেঘমালাবে ইত চল্লের শোভা হইতেও অধিকতর সমুজ্জল [‡], তাঁহার অতি দৃঢ় ও প্রসরতর হৃদয় কপাট পীনপ্রো-

শ্রীগীতগোবিন্দের টীকাকার মহামহোপাধ্যায় শ্রীমং শক্করমিশ্র তদীয় রিদিকম্পরী টীকায় লিথিয়াছেন, এছলে "অভ্তোপমা' অলক্কার ঘটিয়াছে।

<sup>†</sup> এই স্থলে শ্রীগীতগোবিন্দের অপর টীকাকার শ্রীল নারায়ণদাস কবিরাজ তদীয় সর্বাজস্কলরী টীকায় "লম্ভিড' পদ-সাধন লইয়া ব্যাকরণের বড় ঘটা করিয়া ছেল। তিনি লিথিয়াছেন। অত্র নির্ব্বাংপত্নে ধাক্তগলাল-স্থারেন প্রযোজ্যাবিব ক্ষায়াং লভেঃ কর্ম্মনিবাচ্যোক্ত প্রত্যয়ঃ। পশ্চাৎ প্রযোজ্যমানস্ত শেষজাৎ ষ্প্রীত্যুপমুক্তা কৃষ্ণপ্র ষষ্টাস্তস্ত্যান্ত্যপদার্থতা" ইত্যাদি বছ কথা লিখিত হইয়াছে।

<sup>্</sup>ব কুন্তরাজ নামক অপর এক ব্যক্তি রসিকপ্রিয়া নামে ঞ্জীগীতগোবিন্দের বে একথানি টীকা লিখিরাছেন, তাহাতে এস্থলে লিখিত হইয়াছে "অত্র ললাটপ্ত ভামথাত্তিলক্ষপ্ত গৌরবান্মেঘচক্রাভ্যামুপামানোপমেয় ভাবঃ।

ধ্ব-পরিসর মর্দনে তৎপর। [\*] সঝি, সেই মণিময় মকরকুগুলধারী মুনিমানব দেবস্থর পত্নীর মনমোহকারী পীতবসনধারী রমণী-বাঞ্চা-পূরণে উদার। শ্রীক্রফের কথা ঘন ঘন আমার মনে পড়িতেছে, আর আমার মন বাাকুল হইয়া উঠিতেছে। স্থি,তিনি চাটু বচনে আমার প্রেমকলহোড়ত কত ক্লেশ নিবারণ করিতেন, আজ তাহার কথা রহিয়া রহিয়া মনে পড়িতেছে। তিনি কদম্দলে দাঁড়াইয়া আমার প্রতি কটাক্ষে দৃষ্টিপাত করিতেন, দ্যি সেই মানসকেলিবিহারী শ্রীক্ষণকে কিছুতেই আর ভূলিতে পারিতেছি না।"

শ্রীপাদ স্বরূপের পান গুনিয়া মহাপ্রভু স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি বসিয়া বসিয়া গান গুনিতেছিলেন, কিন্ধু আর বসিয়া থাকিতে সমর্য হটলেন না, তথন প্রেমাবেশে নাচিতে লাগিলেন। মণিহারা ভুজঙ্গিনী একেই অধীরা, তাহার উপরে সে ডম্বুরুর ধ্বনি শুনিলে আরও চঞ্চল হইয়া উঠে এবং ফণা বিস্তার করিয়া ব্যাকুলভাবে নাচিতে থাকে। ভাবনিধি শ্রীগোরাঙ্গের অবস্থা মনে করুন। তিনি দিন্যামিনী শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমে অধীর, ভাহার উপরে আবার শ্রীগীত-গোবিন্দের গান! গাইতেছেন কে—
না, "সঙ্গীতে গন্ধর্বসম" শ্রীপাদ স্বরূপ দামোদর, বাহার কণ্ঠ শুনিলে সর্পম্গাদিও স্তম্ভিত হয়। স্কুতরাং তথন মহাপ্রভুর হ্বদয়ে ভাবরদ্দিরির যে কি উচ্ছিদিত তরঙ্গমালা উঠিয়াছিল, তাহা অতি

সহজেই বুৰা ৰাইতে পারে। তাই শ্রীল কৰিরাজ গোস্বামি মহাশয় শ্রীচরিতামত গ্রন্থে লিথিয়াছেন:—

স্বরূপ পোসাঞি ফবে এই পদ গাইল।
উঠি প্রেমাবেশে প্রভু নাচিতে লাগিল।
অষ্ট সাবিক অঙ্গে প্রকট হইল। \*
হর্ষাদি ঝাভিচার সব উপলিল। †
ভাবোদয়, ভাবসদ্ধি ভাব-শাবলা। ‡

স্বর্থাৎ ভাবোদর, ভাবসন্ধি, ভাব-শাবল্য ও ভাবের শান্তি—ভাব সম্বক্ষে এই চারিটী দশা কোন কোন স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়। ভাবোৎপত্তির স্বপ্তর ক্রুইটা প্রকার আছে এই মধা,—ভাবোদর ও ভাবসন্তব।

ভাবোৎপত্তির উদাহরণ এইরূপ :---

মণ্ডলৈ কিমণি চণ্ডমরীচে র্লোহিতারতি নিশ্ম বলাদা। বৈণবীং ধ্বনিধুরাম বিদুরে প্রশ্রবন্তিমিত কঞ্চলিকাদীং ॥

<sup>†</sup> ব্যভিচার—নির্বেদ, বিঝাদ, দৈশু, গ্লানি, তম, মদ, প্রবর্ণ, শঙ্কা, 
ন্ত্রাদ, আবেগ, উন্মাদ, অপম্মার, ব্যাধি, মোহ, মৃতি, আনস্থ, জাডা, ব্রীড়া,
অবহিথা, স্মৃতি, বিতর্ক, চিস্তা, মতি, ধৃতি, হর্ব, উৎস্কা, উগ্রতা, অমর্ব, অস্থা,
চাপল, নিদ্রা, ও বোধ এই সকল ব্যতিচারী ভাব। ইহাদের বিস্তৃত বিবরণ
ক্রীভক্তি রসামৃতসিক্ষুপ্রস্থে দ্রপ্রব্য।

শীভক্তিরসামৃতিসিদ্ধ্ এছে নিথিত আছে :—
ভাবানাং কচিত্যুৎপত্তি-সদ্ধি-শাবল্য শাস্তয়: ।
দশাশতত্ত্র এতাবামৃৎপত্তিবিহু সম্ভবঃ ।

ভাবরসনিধি শ্রীগোরাঙ্গের হৃদয়ে শ্রীগীত-গোবিন্দের গানে অনস্ত মাধুর্যোর উৎস উৎসারিত হইয়া উঠিল, ভিন্ন ভিন্ন ভাবের

অর্থাৎ সূর্যামণ্ডল লোহিত বর্ণ হইলে যশোদা অদূরে বেণ্ধানি শুনিয়া ক্ষীর-ধারায় কঞ্চাক। আর্দ্রীভূত করিলেন। এস্থলে হর্ষের উৎপত্তি হইয়াছে।

ভাবসন্ধি :---

"ষরপরোর্ভিরমের্কা সন্ধিঃ স্তান্তাবরোর্ভি:।" সমান বা ভিন্ন প্রকারের ভাবদ্বয়ের মিলনের নাম সন্ধি। সন্ধি ষরপ্রোন্তত্ত্ব ভিন্নহেতুর্থমোর্ম্বতঃ।

ভিন্ন ভিন্ন হেতু হইতে উদ্ভূত সমান ভাবদ্বের মিলনের নাম স্বরূপ সন্ধি। ইহার উদাহরণ এইরূপঃ—রাক্ষ্মী পতিত হইয়াছে এবং উহার স্তনের উপরে শীর্ফ হাস্ত করিতেছেন, যশোদা এই কথা শুনিয়া কিয়ৎকাল স্তম্ভিতা হইয়া-ছিলেন। এই স্থানে অনিষ্ঠ ও ইষ্ট দর্শন হেতু জড্ভাবদ্বয়ের মিলন হইল।

এক কারণজনিত অথবা ভিন্ন কারণজনিত ভাবদ্বরের মিলনে যে সন্ধি
হয় উহা ভিন্নসন্ধি নামে খ্যাত। ইহাদের উভয়ের মধ্যে এক কারণজনিত
সন্ধির লক্ষণ এইরূপঃ—যশোদা কহিলেন এই শিশুর চপলতা অতি ছুর্ব্বার।
শিশুটী গোকুলে ও বাহিরে ধাবমান হইতেছে। যাহা হউক, ইহার এই নির্ভরতা
দেখিয়া হৃদয় নিরতিশন্ন ২;বিত কম্পিত হয়।" এস্থলে হর্ষ ও আশন্ধা এই
উভয়ের সন্ধি হইয়াছে।

ভিন্ন ভিন্ন কারণেও ভাবদ্বয়ের সন্ধি হর যথা—দেবকী প্রফুলনেত্র ক্রীড়াপর প্রকে এবং বলিঠ মণ্ডলীকে অত্রে দেখিয়া চকুদ্বরে শীতল ও উঞ্চল ধারণ করিলের। এপ্তলে হর্ষ ও বিষাদের সন্ধি হইল। অপিচঃ—

একেন জায়মানানামনেকেন চ হেতুনা। বহুনামপি ভাষানাং সন্ধি: ক্টুমবেক্ষ্যতে। এক কারণে অথবা বহু কারণে সম্ভূত বহু ভাবের সন্ধিও পরিল্ফিত হয়। উদ্ভব হইতে লাগিল। স্বরূপ গাইতে লাগিলেন, আর মহাপ্রভুর হৃদয়ে ভাবরাশি উথলিয়া উঠিল। কেবল ভাবোদয় নহে, ভাব

এক কারণে বছল ভাবের মিলনের উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায়। এস্থলে একটী উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। এমতী কালিন্দীতটবর্ত্তি বনভূমিতে বিচরণ করিতেছিলেন, সহসা এক্ত্ম আসিয়া তাহার গতিরোধ করিলেন। এই স্থলে এমতীর অঙ্গে-প্রত্যাক্তে ও পতিবিধিতে হর্ষ, উৎস্করা, গর্কা, ক্রোধ ও অস্মার ভাব প্রকাশ পাইয়াছিল।

আবার অপর পক্ষে বছকারণেও বছভাবের মিলন হইয়া থাকে। ইহারও উদাহরণের উল্লেখ করা যাইতেছে। যথাঃ—কোনও সময়ে এমতী নন্দরাজের আলয়ে মহোৎসবে গমন করেন। এক্জের পরিহিত হার এমতীর গলায়ছিল, মশোদা এমতীর গলায় দিকে তাকাইয়া একটুকু মৃদুহাস্ত করিয়া অপরদিকে চলিয়া গেলেন, এমতীর জদয়ে ইহাতে একটুকু লজ্জার উদয় হইল, সম্মুথে চাহিয়া দেখেন এক্জি সমাগত হইয়াছেন, তৎক্ষণাৎ মনে হর্ষর উদয় হইল। দেখিতে দেখিতেই অভিমন্থা (আয়ান) আসিয়া উৎসবে উপস্থিত হইলেন. এমতীর জ্লমে তথন যুগপৎ অমর্ষ ও বিষাদের উদয় ইইল।

ভাবশাবল্য,---

"শাবলত্বং তু ভাবানাং সংমদ্ধঃস্তাৎ পরস্পরম্।"

ভাবসকল যথন পরম্পর সংমর্দিত হয়—অর্থাৎ একভাবের দ্বারা যথন অপর ভাব প্রতিহত হয়, তথন উহা ভাবশাবল্য নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ইহার একটা দৃষ্টাস্ত উদ্ধৃত করা ঘাইতেছে:—

ধিক্ দীর্ঘে নয়নে সমাস্ত মধুরা যাভ্যাং ন সা প্রেক্ষাতে।
বিজ্ঞোরং মম কিন্ধরীকৃত নূপা কালস্ত সর্কান্ধরঃ ॥
লক্ষ্মীকেলিগৃহং গৃহং সম হহো নিত্যং তমু ক্ষীয়তে।
সন্তব্যেব হরিং ভজেয় ফুদরং বুল্টবী কর্ষতি।

সকলের অদ্ধৃত মিলন ও শাবল্যের আবির্ভাব হইল। ভাবোদয়, ভাবসন্ধি ও ভাবশাবল্য,—ভাবপ্রবণ পাঠকগণেরই ধারণার বিষয়। কিন্তু কেবল কল্পনায় ইহার ধারণা অসম্ভব। শ্রীগৌরাঙ্গের রুপাস্থায় হৃদয় পরিসিক্ত না থাকিলে এই সকল সরস্তম তত্ত্ব কেহ কেহ কথনও বুঝিতে পারে না।

যাহা হউক, শ্রীপাদ স্বরূপ উক্ত পদটির এক এক চরণ পুনঃ

কোন গৃহস্থ বলিতেছেন, আমার স্থণীর্ঘ নরনন্বয় মথুরা দেখিতে ইচ্ছুক নহে, ইহাদিগকে ধিক্। ইহার বিদ্যাও কম নয় ইহাতে সয়ং নৃপতি কিয়র সদৃশ হইয়া রহিয়াছেন। কালকেও কম বলা যায় না, কাল সকলকেই নিরস্ত করে। আমার গৃহটীও লক্ষ্মীর ক্রীড়া ভুবনতুলা। হা, কপ্ট এই সম্পত্তিই বা কে ভোগ করিবে ? তন্তুও তো দিন দিন ফয় পাইতেছে। তবে এখন কিকরি ? গৃহে বসিয়াই হরি ভজন করি। হায় তাহাই বা কিয়পে করি শ্রীস্কাবনধাম যে অনবরত আমার চিত্তকে আকর্ষণ করিতেছেন।

এই উদাহরণ নির্ম্বেদ, গর্ব্ব, শঙ্কা, ধৃতি, বিষাদ, মতি ও উৎস্থক্যের পরস্পর সংমৰ্দ হইয়াছে।

ভাবের চতুর্বিধ দশার শেষ দশার নাম—শান্তি। শান্তির লক্ষণ এই যেঃ— "অত্যারূত্ত্য ভাবস্ত বিলয়ঃ শান্তিরুচ্যতে।"

অর্থাৎ অতিশয় আরুঢ় ভাবের বিলয়ই শান্তি নামে অভিহিত। ইহার উদাহরণ এইরূপ:—

ব্রজবালকগণ শ্রীকৃঞ্বে অদর্শনে মানবদন ও বিবর্ণ হইরা বনের মধ্যে ত্রমণ করিতেছিলেন। এই সময়ে সহসা পর্কতকলরার মৃত্বমধ্র মূরলীর রব শুনিরাই ভাঁহাদের অঙ্গ পুলকপূর্ণ হইরা উঠিল।

বিশ্ব এই ভাবশান্তির কথা আলোচ্য প্রসঙ্গের অন্তভূতি নহে।

প্ন: গাইতে লাগিলেন, আর ভাববিহ্বল মহাপ্রভু রসময় গানের এক একটা চরপ আসাদন করিতে লাগিলেন এবং ভাবে বিভোর হইরা নাচিতে লাগিলেন। এইরূপে অনেক সময় অতিবাহিত হইল। কিন্তু প্রভুর নৃত্য ভঙ্গ হইল না। শ্রীপাদ স্বরূপ প্রভুর রেশ মনে করিয়া নীরব হইলেন। অথচ ভাবোন্মন্ত মহাপ্রভু নিরস্ত হইলেন না। গান নির্ত্তি হইলেও তিনি প্রেমাবেশে নাচিতে লাগিলেন এবং "বোল বোল" বলিয়া শ্রীপাদ স্বরূপকে গান গাহিতে অভুরোধ লাগিলেন, কিন্তু স্বরূপ সে আদেশ রক্ষা করিতে সম্মত হইলেন না। হরিনামের স্থাময় রবে চারিদিক পরিপ্রিত হইয়া উঠিল, মহাপ্রভুর নৃত্য থামিল না। তথন শ্রীল রামানন্দ রায় প্রভুকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিলেন, এবং ধীরে ধীরে তাঁহাকে বসাইলেন। স্বেদ্য্রোতে তাঁহার স্ক্রাঙ্গ পরিস্নাত হইতেছিল। ভক্তগণ ব্যক্তন করিতে লাগিলেন, বহুক্ষণ পরে মহাপ্রভু স্থাছির হইলেন। উহারা স্নানার্থ তাঁহাকে লইয়া সমুদ্রে গমন করিলেন।

সমৃদ্কুলে এইরপে এক বিরাট ভক্ত-সম্মিলনী হইল।
স্থানান্তে ভক্তগণ মহাপ্রভূকে লইরা তাঁহার ভবনে প্রভাগিমন
করিলেন। ভক্তগণ তাঁহাকে ভোদ্ধন করাইলেন, ভোদ্ধনান্তে
তাঁহার শরন ক্রিরা দেখিয়া তাঁহারা নিজ নিজ আবাসে প্রস্থান
করিলেন। এইরপে শ্রীচৈতক্সচরিতামৃতগ্রন্থে মহাপ্রভুর উম্থানবিলাস লীলার কিঞ্জিং আভাস বর্ণিত হইরাছে।

শ্রীপাদ শ্রীরূপ গোস্বামী তদীর স্তব্যালার এতৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ ভালাস দিয়া রাথিয়াছেন যথা :—

পর্য়েরাশে স্তীরে ক্রুত্পবনালীকলনয়ো

মূহ্র্ ন্দারণাশ্বরণজনিততপ্রমবিবশঃ।

কচিংক্সার্ত্তিপ্রচলরসনো ভক্তিরসিকঃ

স চৈতন্তঃ কিং মে পুনরপি দুশো হাস্ততি পদম॥

অর্থাৎ যিনি সাগরতটে উপবন দেখিয়া রুন্দাবনম্মরণজনিত প্রেমভাবে বিবশ হইয়াছিলেন এবং ভক্তিরসে বিভাবিত হইরা "হা কৃষ্ণ, হা কৃষ্ণ" বলিয়া আর্ত্তনাদ করিয়াছিলেন, সেই শ্রীটেচতন্ত কি আবার আমায় দর্শন দিবেন ? ধন্ত শ্রীরূপ গোস্বামী! প্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদভিন্ন এরূপ আর্ত্তি আর কে প্রকাশ করিতে পারে?

রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ, ডবোর এই পঞ্চপ্তণ ইন্দ্রিয়-জ্ঞানলন্ধ। যাহারা প্রাকৃত বিষয়ের রসাসাদন
সহাপ্রসাদে প্রেমোন্নাদ
করে. তাহাদের ইন্দ্রিয় প্রাকৃত ভাবেই
বিভাবিত হয়। কিন্তু যাঁহারা সার সত্যের অফুষ্ঠান করেন, সেই
সার-সত্যের সার-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম তাঁহাদের নিকটে প্রত্যেক
প্রাকৃত দ্ব্য ইইতেই বিক্ষুরিত ইইয়া থাকেন।

মহাপ্রভ্র শেষ-লীলা অতীব রহস্তময়ী। প্রাক্ত জগতের প্রত্যেক পদার্থ কি প্রকারে অপ্রাক্ত প্রেমময় জগতের সংবাদ প্রদান করে, প্রত্যেক পদার্থ কি প্রকারে শ্রীক্তফের সৌন্দর্য্য-মাধু-র্য্যাদি প্রকাশ করে, এই শেষ লীলায় তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

এথানে এসম্বন্ধে একটি উদাহাণের উল্লেখ করা যাইতেছে।

 ক্রিফ-বিরহ-ব্যাকুল মহাপ্রভু একদিবস প্রীঞ্জিগন্নাথদেবকে দর্শন

করিচে বাইয়া পথিমধ্যেই "হা ক্লফ, হা ক্লফ" বলিয়া অধীয় হইয়া

পড়িলেন। সিংহছারে খ্রীনন্দিরের দ্বারাধিপ মহাপ্রভুর এই বিকল ভাব দেখিয়া দ্বারের সন্মুখে আসিয়া মহাপ্রভুকে বন্দনা করিলেন, প্রভু তৎক্ষণাৎ ভাহার হাত ধরিয়া নয়নজলে ভাসিয়া বলিতে লাগিলেন, "সথে আমার রুষ্ণ কোথায়, আমি তাঁহাকে না দেখিয়া আর তিলার্দ্ধও স্থির থাকিতে পারিতেছি না, আমার প্রাণনাথকে দেখাও, আমার প্রাণ আনছান করিতেছে, কিছুতেই ধৈর্ঘ্য ধরিতে পারি না, সত্বরে আমার প্রাণবল্লভকে দেখাও।"

মহাপ্রভুর ব্যাকুলতায় দ্বারাধিপ ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন।
দ্বারাধিপ মহাপ্রভুর হাত ধরিয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথ-মন্দিরের মধ্যে লইয়।
গিয়া শ্রীমৃত্তি দেখাইয়া বলিলেন "এই আপনার প্রাণনাথ শ্রীকৃষ্ণকে
দর্শন করুন।" মহাপ্রভু গরুড়স্তস্তের নিকটে যাইয়া দাঁড়াইলেন,
সভ্রফ নয়ন শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিতে লাগিলেন, সাক্ষাৎ মোহন
মুরলীধারী তাঁহার নেত্র গোচর হইলেন, আর অমনি তিনি সেই
সোন্বর্যা-সাগরে ডুবিয়া রহিলেন।

শ্রীমদাস গোরামী তদীয় শ্রীচৈতস্তস্তবকল্পর্কে এই **ণীলা** একটী পল্পে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যথা—

> ক মে কান্তঃ ক্লফ স্তরিতমিহ তং লোকর সথে স্বমেবেতি দারাধিপমভিদধন্ন নদ ইব। দ্রুতং গচ্ছ দ্রষ্টুং প্রিরমিতি তহুক্তেন ধৃততদ্ ভূজান্তো গৌরাঙ্গো হৃদর উদরন মাং মদরতি।

অর্থাৎ একদা শ্রীক্লম্প-বিরহ-বিহ্বল শ্রীগোরাঙ্গ সিংহদারের
অধিপতিকে ধরিয়া ব্যাকুলভাবে বলিলেন, "স্থে, আমার প্রাণকাস্ত

শীক্ষ কোথার, তৃমি তাঁহাকে শীঘ দেখাও, দ্বারাধিপ বলিলেন "শীক্ষ দেখিবেন, তবে শীঘ চলিয়া আম্বন" এই বলিয়া তাঁহার হাতে ধরিয়া তিনি উহাকে শীমন্দিরে লইরা গেলেন। এই ভাবাক্রান্ত শীগোরাঙ্গ আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে প্রমত্ত করিয়া তুলিতেছেন।"

যাহা হউক, মহাপ্রভূ যথন বাহজানহারা হইয়া নয়নপুটে কেবল শ্রীক্ষণ্ডের রূপ-মাধুর্যা পান করিতেছিলেন, তথন সহসা গোপালবল্লভ ভোগের সময়ের আরত্রিকোচিত শঙা ঘটা বাজিয়া উঠিল। মহাপ্রভূর তথন একটুকু বাহজান হইল। এই সময়ে শ্রীশ্রীজগল্লাথ-দেবের সেবকগণ প্রসাদ লইয়া প্রভূর নিকট আসিলেন। মহাপ্রভূ বিভূমাত্র মহাপ্রসাদ জিহ্বায় দিয়া অয়চর গোবিন্দের হাতে দিয়া বলিলেন "গোবিন্দ, এই মহাপ্রসাদ আঁচলে বাঁধিয়া বাসায় লইয়া বাও।" এই কথা বলিতে বলিতে মহাপ্রভূর শ্রীক্ষপে সান্ত্রিক বিকারের আবির্ভাব হইল—সর্বাঙ্গে পুলকোলান হইল, নয়নয়ুগল হইতে অশ্রুধারা বহিল। মহাপ্রভূ বলিলেন, "প্রাক্রত দ্বের এইরূপে স্বাদ আদো অসম্ভব। অবশ্রুই শ্রীক্ষের অধরামৃত ইহাতে সঞারিত হইয়াছে, নহিলে প্রাক্রত দ্বেরর কি এইরূপ মন মাতান আস্বাদন সম্ভাবিত হইতে পারে।"

এই কথা বলিতে বলিতে মহাপ্রভূ প্রেমে অধীর হইরা উঠিলেন এবং ''স্কুক্তিলভাফেলালব" "স্কৃতিলভাফেলালব" পুনঃ প্নঃ এই কথা উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। প্রীশ্রীজগরাথ সেবকগণ ইহার ত্রম্বর্থ বুঝিতে পারিলেন না, জিজ্ঞাসা করিলেন ''দয়ামম্ব আপনি পুন: পুন: যাহা বলিতেছেন, তাহার অর্থ কি ?" মহাপ্রস্থ ইহার ব্যাথা করিলেন, যথা ঐচরিতামতে:—

"স্কৃতিলভ্য ফেলালব" বলে বার ধার।
ঈশ্বর সেবক পুছে—প্রভু কি অর্থ ইহার॥
প্রভু কহে—এই যে দিলে ক্ষাধ্রামৃত।
দ্রন্দাদি হল্লভ এই—মিন্দরে অমৃত॥
দ্বন্দের যে ভুক্তশেষ তার ফেলা মাম।
তার এক লব পার সেই ভাগ্যবান্॥
সামান্ত ভাগ্য হৈতে তার প্রাপ্তি নাহি হয়।
ক্ষেত্রে যাতে পূর্ণক্রপা, সেই তাহা পার।
"স্কৃতি শব্দে কহে—কৃষ্ণকৃপা হেভু পুণ্য।
সেই যার হয়, ফেলা পায় সেই ধ্সু॥"

দ্যাথ্যা শুনিয়া জগন্ধথের দেবকগণ সন্তুষ্ট হইলেন। প্রভূ কিন্তুব্দণ পরে বাসার প্রত্যাগমন করিলেন কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের অধ্যামৃতের কথাই অনুক্ষণ তাঁহার অন্তরে শুর্ত্তি পাইতে লাগিল।

শ্রীপ্রজগরাথদেবের প্রসাদার আস্বাদনের উপলক্ষে প্রীপ্রীমহাপ্রভু ভক্তগণকে এক অভিনব শিক্ষা দিয়াছেন। প্রীক্তফের নিবেদিত অর তাঁছার অধরামূতের মাধুর্য্যের ব্যঞ্জক। মহাপ্রভুর প্রেমবিভা-ঘিত ছদরে যে কোন প্লার্থেই রসের উত্তাল তরঙ্গ উথিত হইত। লাধারণ প্লার্থের স্বরণে, সাধারণ প্লার্থের দর্শনে এবং সাধারণ প্লার্থের কথার তাঁহার হাদরে প্রেম-তর্ম্প বহিরা ঘাইত। প্রীকৃক্তের প্রামাদারের মধ্যে তিনি যে ক্কুঞাধরামূতের মাধুর্য্য উপ্লব্ধ ক্রিবেন, ভাইতে বিচিত্রতা কি আছে ? মহাপ্রস্থ গোপালভোগপ্রসাদের কণা-মাত্র গ্রহণ করিয়া প্রেমে অধীর হইনা উঠিলেন। বদিও তিনি বাহা ক্রভ্যাদি সংস্কারবশে করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহান্ত হৃদর প্রেমে একে-বারে মাতিয়া পড়িল। এমন ঘন ঘন আবেশ হইতে লাগিল, ধে সেই আবেশ নিবারণ করিতেও তাঁহার বহুল প্রয়াস পাইতে হইল।

দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইল। সাদ্ধ্য আকাশের তারার স্থায় একে একে ভক্তগণ সমাগত হইয়া শ্রীগোরাঙ্গাদকে খেরিয়া বসিলেন, ক্ষকথার প্রবাহ বহিল। এই সময়ে মহাপ্রভূ প্রসাদ আনার জন্ত গোবিন্দ দাসকে ইঙ্গিতে আদেশ করিলেন। গোবিন্দ দাস মুহূর্ত্ত মধ্যে প্রসাদ সহ সমুপস্থিত হইলেন। পুরী ও ভারতী দিগকে কিছু কিছু প্রসাদ পাঠাইয়া দিলেন। শ্রীপাদস্বরূপ শ্রীল রামানন্দ, ও সার্বভোম ভট্টাচার্যা প্রভৃতি সকলকেই প্রসাদ দিলেন। প্রসাদের সৌরভ্য ও মাধুর্য্য সকলের নিকটই অলোকিক বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। সকলেই অলোকিক স্বাদে বিশ্বিত হইলেন। এই সময়ে শ্রীশ্রীগোরচন্দ্র ভক্তগণের সমক্ষে প্রসাদের ক্রাক্রতত্ব সম্বন্ধে সারগর্ভ কথা ভূলিলেন, যথা শ্রীচরিতামৃতে:—

প্রভূ কছে এই সব প্রাক্কত দ্রব্য।
ক্রিক্ষব কপূর্য মরিচ এলাচি লঙ্গপরা ॥
রসবাস গুড়ত্বক আদি যত সব।
প্রাক্কত বস্তুর স্থাদ সভার অনুভব ॥
সেই দ্রব্যের এই স্থাদ-গন্ধ লোকাতীত।
শাস্থাদ করিয়া দেখ স্বার প্রতীত॥

আখাদ ছবে বছ যার গন্ধে মাতে মন।
আপন বিস্থ অন্ত মাধুর্য্য করার বিশ্বরণ॥
তাতে এই দ্রবো ক্ষাধর স্পর্শ হৈল।
অধরের গুণ সব ইহাতে সঞ্চারিল॥
অলৌকিক গন্ধবাদ অন্ত বিশ্বারণ।
মহামোদক হয় এই ক্ষাধ্বের গুণ॥
অনেক স্কুতে ইহারা হঞাছে সংপ্রাপ্তি।
সতেই আস্বাদ কর করি মহাতক্তি॥

শ্রীক্ষেরে অধর-রদের মাহায়্মা প্রকাশার্থই মহাপ্রভুর এই প্রসাদ-মাহায়্মা-প্রকটন। শ্রীক্ষের অধরামৃতের আসাদন অতীন্দ্রির বাপার। কিন্তু শ্রীভগবন্তক বৈষ্ণবগণের পক্ষে সাধারণের ইন্দ্রিরের অগ্রাছ্ বিষরও প্রত্যক্ষীভূত হইয়া থাকে। নিরস্তর শ্রীক্ষান্থগানে তাঁহারা শ্রীক্ষের গুণদকল প্রত্যক্ষের স্থায় অত্ভব করেন। শ্রীক্ষেরে অধরামৃত প্রেমিকা গোপীদেরই সম্ভোগা। তাঁহারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অধরামৃতের আস্বাদন করেন। কিন্তু শ্রীক্ষানিষ্ঠ প্রেমিক ভক্তগণের পক্ষেও যে ইহা হল্ল ভ নহে, মহাপ্রভু মহাপ্রসাদের আস্বাদনে ভক্তগণকে তাহা ক্রাইয়া দিলেন। মহাপ্রভু দেথাইলেন মহাপ্রসাদ প্রকৃতই মহামাদক, কেন না উহা শ্রীক্ষেরে অধরামৃত পরিদিক্ত। শ্রীক্ষের অধরামৃত আস্বাদন করিলে অপর রাগ থাকে না। মহাপ্রভুর ইঙ্গিতে শ্রীল রামরায় শ্রীমন্ত্রগিবত হুইতে ইহাক্স প্রমাণ দিলেন বথা:—

স্থরত-বর্দ্ধনং শোকনাশনং স্বরিতবেণুনা স্বষ্ঠ চুস্বিতম্ । ইতররাগবিস্মারশং নৃণাং বিতর বীর নস্তে২ধরামৃতম ॥

শ্রীল রামরায়ের শ্লোক-পাঠ-পরিদমাপ্তি হইলে, মহাপ্রভু শ্রীরাধার উংক্ষাস্টক একটা শ্লোকে অধরামৃতের মাহাত্ম্য প্রকাশ করিলেন। শ্রীচরিতামৃতকার সেই শ্লোক বা তদ্ভাবাক্রান্ত একটা শ্লোক তদ্-রচিত শ্রীমোবিন্দলীলামৃত হইতে এই স্থলে উদ্কৃত করিয়াছেন, তুদ্যথা:—

> ব্রজাজুক্কুলাঙ্গনেতররসালিতৃষ্ণাহর-প্রদীব্যদধরায়তঃ স্থক্তিলভাফেলালবঃ। স্থধাজিদহিবল্লিকাস্কুদলবীটিকাচর্ব্বিতঃ স মে মদনমোহনঃ স্থি তনোতি জিহ্বাস্পূহাষ্॥

শর্থাৎ ধাঁহার অধরামূত ব্রজের অতুল কুলন্ধনাগণের অন্ত তৃষ্ণা হরণ করে, বাঁহার ভক্ষ্যপেয়াদির ভূক্ত পীতাবশেষ ভাগ্যবান্ জন-গণের লভ্য, বাঁহার চর্বিত তাদুল, স্থধার আস্বাদনকেও ধিকার করে, ক্ষি সেই মদনমোহন আমার জিহ্বার স্পৃহা বিস্তার করিতেছেন।

এই ৰলিয়া শ্রীগোরাঙ্গ ভাবাবিষ্ট হইলেন। তাঁহার শ্রীঅঙ্গে সান্ত্রিক বিকারের লক্ষণদমূহ পরিলক্ষিত হইল। অঞ্-বিন্তে নরনপ্রাপ্ত পরিপূর্ণ কুইয়া উঠিল, রোমাঞ্চে শ্রীঅঙ্গ পুলকিত হইল। মহাপ্রভূ কিয়ংকাণ সম্পূর্ণ নীরব রহিলেন, ক্ষণকাল পরে প্রাপ্তক শ্লোকদ্যের ব্যাধ্যা করিতে প্রাত্ত হইলেন। তাঁহার বাাধ্যার মর্ম শ্রীল কবি-

রাজ গোস্বামী শ্রীমদদাস গোস্বামীর শ্রীমুধ্বে শুনিয়া নিম্নলিঝিত পদে প্রকাশ করিয়াছেন।

> তমু মন বাড়ে ক্ষোভ, বাঢ়ায় স্থানত-লোভ, হর্ষ শোকাদি ভাক বিনাশর। পাসরায় অন্ত রস, জগং করে আত্মবশ,

লজ্জা ধর্ম্ম ধৈর্য্য করে ক্ষয় ৮

নাপর। শুন তোমার অধর-চরিত।

মাতায় নারীর মন. জিহ্বা করে আকর্ষণ, বিচারিতে সব বিপরীত।

আছুক নারীর কাজ, কহিতে বাসিয়ে লাজ, তোমার অধর বড় গুষ্টরায়।

পুরুষে করে আকর্ষণ. আপনা পিয়াইকে মন. অন্তর্রপ সক পাসবায়,॥

অচেতন রহু দূরে, অচেতন সচেতন করে, তোমার অধর বড় বাজীকর।

তোমার বেণু শুকেরন, তার জন্মায় ইন্দ্রিয় মন, তারে আপনা পিয়ায় নিরম্ভর।

বেণু ধৃষ্ট পুরুষ হঞা, পুরুষাধর পিঞা পিঞা, গোপীগণে জানায় নিজপান।

প্রহো শুন গোপীগণ! বলে পিয়ো তোমার ধন, তোমার যদি থাকে অভিমান 🖡

শ্বরের এই রীতি, আর শুনহ কুনীতি,

দে শ্বর সনে যার মেলা।

সেই ভোক্ষা ভোদ্ধা পান, হয় অমৃত সমান,

নাম তার হয় ক্ষ্ণফেলা॥

কে ফেলার এক লব, না পায় দেবতা সব,

এই দম্ভে কেবা পাতিয়ায়।

বহু জন্ম পুণ্য করে, তবে স্ক্রতি নাম ধরে,

দে স্কুর্মতি তার লব পায়॥

মহাপ্রভূ গোপীভাবে বিভার হইয়া অভিমানভরে এইক্ষণ ব্যাধ্যা করিয়াছেন। ইহার মর্ম্ম এই যে, শ্রীকৃষ্ণ অচেতন বেণুক্ষে সচেতন করিয়া তাহাকে অধররস পানের অধিকার দিলেন, অথচ বাঁহারা তাঁহার অধর-রসের নিমিত্ত নিরস্তর আকুল, সেই ব্রজ গোপীদিগকে সে রসে বঞ্জিত করিলেন। এই বলিয়া কোধভাব প্রকাশ করিতে করিতে সহসা এই ভাবের প্রশমন হইল, এবং উৎকণ্ঠার বৃদ্ধি হইল। তিনি ভাবপরিবর্তন করিয়া বলিলেন যথা শ্রীচরিতামৃতে ঃ—

পরম ত্রতি এই কৃষ্ণধরামূত।
তাহা যেই পায় তার দকল জীবিত ॥
যোগ্য হঞা তাহা কেহ করিতে না পায় পাশ।
তথাপি নির্ম্নজ্জ সেই বৃথা ধরে প্রাণ ॥
অযোগ্য হঞা কেহ তাহা সদা পান করে।
যোগ্যকন নাহিপায় লোভে মত্রে মত্রে ॥

## তাহে জানি কোন তপস্থার আছে বল। অযোগ্যেরে দেখায় রুষ্ণ রুষ্ণাধরামৃতফল॥

প্রভূ এইরূপ ভাবে ব্যাখ্যা করিতে করিতে শ্রীল রামরায়ের দিকে দৃষ্টপাত করিয়া বলিলেন "রামরায়, তোমার মুখে এসম্বন্ধে কিছু শুনিতে ইচ্ছা হয়।" শ্রীল রামানন্দ প্রভূর মনের ভাব ব্ঝিরা শ্রীভাগবতের গোপিকা-বচনের একটী শ্লোক পড়িলেন, ভদ্যথাঃ—

গোপাঃ কিমাচরদয়ং কৃশলং স্ববেণুদামোদরাধরস্থধামপি গোপিকানাম্।
ভূঙ্ভে স্বয়ং যদবশিষ্টরসং \* হ্রদিস্তো
হৃষ্যন্ত্রেতাংশ মুমুচুস্তরবো যথার্যাঃ॥

ব্রজ্ঞান্ধনারা বলিতেছেন, "স্থিগণ, এই নীরস দারুমর বেণু পূর্বজ্ঞান বা ইহজনে কি তপস্থাই বা করিয়াছিল। বেণু উদ্ভিদ ও পূরুষ জাতীয় হইয়াও গোপীদের একমাত্রসম্ভোগ্য শ্রীক্লণ্ডের অধর-প্রধা পান করিতে সমর্থ হইয়াছে। শ্রীক্লণ্ডের স্নান-পান-কালে এই বেণুনাদরূপ উচ্ছিষ্ট পান করিয়া মানসগঙ্গা কালিন্দী প্রভৃতি নদীগণ্ও বিকশিতকমলাদিরূপে রোমাঞ্চিত হয়, তরুগণ্ও বস্নার সেই জন্ধমিশ্রিত মধু মূলদ্বারা পান করিয়া আনন্দাশ্রু ত্যাগ করিভেছে। কুলর্দ্ধ আর্যাগণ বেমন আপনাদের বংশে ভগবংসেবক দেখিয়া আনন্দে অশ্রুপাত করেন, আজ শ্রীর্ন্দা-বনের রক্ষগণ্ও সেইরূপ আনন্দাশ্রুপাত করিতেছে। কেন না

 <sup>&</sup>quot;অবশিষ্টরসং" পদের অর্থ-বাছল্য তোষণী ব্যাখ্যায় দৃষ্ট হইবে। '

বেণু তাহাদের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও এক্রিফের অধর-স্থা পানে ক্রতার্থ হইতেছে।

শ্রীন্রীনহাপ্রভু ইহার বেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, শ্রীচরিতামৃত-কার স্বীয় গ্রন্থে নিম্নলিথিত পদে উহার মর্মা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তদ্যপা ঃ---

> এহো ব্রজেক্তনন্দন. ব্রজের কোন ক্যাগণ. অবশ্র করিবে পরিণয়।

> সে সম্বন্ধে গোপীগণ, বারে মানে নিজ ধন,

শে সুধা অন্তোর লভা নয় ॥

গোপীগণ কহ সভে করিয়া বিচারে।

কোন তীর্থে কোন তপ, কোন সিদ্ধ মন্ত্র জপ, এই বেণু কৈল জন্মান্তরে।

হেন ক্লঞাধর-সুধা যে কৈল অমৃতস্থা.

যার আশায় পোপী ধরে প্রাণ।

এ বেনু অযোপ্য অতি\* একে স্থাবর পুরুষ জাতি, সেই স্থা সদা করে পান ॥

 <sup>&</sup>quot;পুংস্থনির্দেশের তক্ত তদ্ভোগাযোগ্যতা" ইতি তোষণী। অর্থাৎ পুংস্থানির্দেশ দারা এই অধরস্থাভোগে বেণুর অযোগ্যতা অদশিত ক্টরাছে।

এল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন :---''অধর-মুধারাং হি গোপীকানামস্মাৰ--শ্বের সরং কৃষ্ণস্ত গোপজাডিকাদিকারপ্রাপ্তে:। বেণুস্ত বিজাতীয়:।

অর্থাং একুঞ্চ গোপজাতীয়, আমরা গোপিকা, তাহার অধর সুধায়, আমাদেরই অধিকার, বিজাতীয় বেণুর তাহাতে অধিকার নাই।

যার ধন না কহে তারে \* পান করে বলাৎকারে. †

তার তপস্থার ফল, দেখ ইহার ভাগ্যবল,

ইহার উচ্চিষ্ট মহাজনে থায়॥

यानमगन्ना कालिकी, जुदनशाबन नही,

ক্লফ ধদি ভাতে করে স্থান।

ৰেণুর ঝুটাধর রস,

**হুঞা লোভাপরবশ,** 

সেইকালে হর্ষে করে পান॥

এবে নারী রহ দূরে, বুক্ষ সব তার তীরে,

তপ করে পর উপকারী।

অর্থাৎ বেণুর ধৃষ্টতা দেখ। বেণু পরের ধন বলাংকারে সম্ভোগ করে, অষ্ঠ काशांक ९ मनो करत ना। य পरत्र धन वनांष्कारत मरखांग करत्, स्म अवश्रह চোর। কিন্তু এই চোরর আবার ধৃষ্টতা দেখ, বেণুফুৎকার ঘারা ধনসামিনী-😭 ক আহ্বান করিয়া নিজে সেই গোপীভোগ্য অধরামৃত পান করে।

<sup>\*</sup> তোষিণী টীকায় লিখিত আছে :--তপ্ত যুম্মনীয়কান্তস্ত করে হদয়ে বদনে চ দলা বর্তাম নাম অধর-স্থামি সাধাং মুয়ংসয়তিং বিনৈব ভুঙ্কে। অর্থাৎ **এ**ই বেণু তোমাদের কান্তের হৃদয়ে ও বদনে সর্বাদা থাকে থাকুক, কিন্ত আদ্রেরের বিষয় এই যে, এই বেণু তোমাদের সন্মতি ব্যতীত স্বয়ং শীকুঞের অধর-হুধা আমাদন করে।

<sup>+</sup> তত্রাপি ধাষ্ট্রেন পুনঃ পৌরবমাবিষ্ণৃতা সংভুঙ্জে, তত্রাপি পরকীয়ং ধনং তত্রাপি বর্ষের নক্ষ্যং জনমেকমপি সঞ্জিনং করোতি। তত্রাপি চৌর্য্যেণ কিন্ত ধনস্বামিনীরপান ফুংকারেণ জ্ঞাপরিত্বা এব,—ইতি এচক্রবর্তী।

নদীর শেষ রঙ্গ পাঞা, মৃলগারে আকর্ষিয়া,
কেন পিয়ে ব্রিতে না পারি ॥
নিজাঙ্গুরে পুলকিত, পুপ্থাহার বিকশিত,
মধু মিশি বহে অশ্রুণার ।
বেণুকে মানি নীচ জাতি, আর্যাের যেন পুত্রনাতি,
বৈষ্ণব হৈলে আনন্দ বিকা: ।\*
বেণুর তপ জানি যবে, সেই তপ করি তবে †
ওত অ্যোগ্য কামরা যোগ্যা নারী।
যা না পেয়ে হুংথে মরি, অ্যোগ্যে পিয়ে দহিতে নারি
তাহপ লাগি তপস্যা বিচারি ॥

মহাপ্রভূ প্রেমাবেশে এইরূপ ভাবে বিভোর থাকিতেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী এইরূপ ছুই একটা মাত্র,উদাহরণের উল্লেখ করিয়া বিরহ-ব্যাকৃল শ্রীগোরাঙ্গের অন্তর্শীলার আভাস দিয়া রাধিয়াছেন। আলোচিত যোড়শ অধ্যায়ের উপসংহারে তিনি লিথিয়াছেনঃ—

> এতেক প্রলাপ করি, োমাবেশে গৌরহরি, সঙ্গে লৈয়া স্থরপরাম রায়।

অর্থি: কুলবৃদ্ধাঃ ব্বংশে ভগবংদেবকং দৃষ্ট্। আনন্দাশ্র মুমুচুঃ
 ইতি শ্রীধর বামী।
 অর্থিং কুলবৃদ্ধাণ আপন কুলে বৈক্ষব দেখিলে বেমন আনন্দিত হন।
 ተ তংপুণ্যে জ্ঞাতে বয়মপি তদর্থং যতাম ইতি ভাবঃ।
 অর্থাং বেণুর পুণ্য জ্ঞানিতে পারিলে আমরাও সেইরূপ তপশ্চর্যার অনুষ্ঠান
 করিব কুইতি ভাব।

-

কভু নাচে কভু পায়, ভাৰাবেশে মূর্চ্ছা দায়, এইরূপে রাত্রিদিন যায়।

প্রেমিক ভক্তগণ পাঠকগণের পক্ষে অন্তঃলীলার উন্মাদ প্রলা-পের আভাস আস্বাদন-সম্বন্ধে উল্লিখিত উদাহরণ ধথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। কিন্তু তথাপি প্রম কারুণিক গ্রন্থকার এ সম্বন্ধে আরঞ্জ বহুত্র লীলা-ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন।

গন্তীরায় কি প্রকারে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর দিন মামিনী অভিবাহিত হইত, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী অভি অল্ল কথায় তাহার পরিস্ফুট প্রতিচ্ছবি অঙ্কিত করিয়াছেন এবং মধ্যে মধ্যে স্বরূপ ও রামানন্দের সেবা। অারও সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছেন। অস্তা-

লীলার সপ্তদশ পরিচ্ছেদে লিখিত হইয়াছে—

এই মত মহাপ্রভু রাত্রি দিবসে।
উন্মাদের চেষ্টা প্রকাপ করে প্রেমাবেশে।
এক দিন প্রভু স্বরূপ রামানন্দ সঙ্গে।
অর্দ্ধ রাত্রি গোয়াইল ক্রফ্ক-কথা-রঙ্গে।
ববে ফেই ভাব প্রভুর করয়ে উদয়।
ভাবান্তরূপ গীত গায় স্বরূপ মহাশয়॥
বিভাপতি চণ্ডীদাস শ্রীগীত-গোবিন্দ।
ভাবান্তরূপ শ্লোক পড়ে রাম রামানন্দ ॥
মধ্যে মধ্যে আপনে শ্লোক পড়িয়া।
শ্লোকের অর্ধ করেন প্রভু প্রকাপ করিয়া॥

উদ্বৃত পংক্তিনিচয়ে ঐক্ষণ-প্রেম-বিহ্বল মহাপ্রভুর ভাব এবং শ্রীপাদ স্বরূপ ও শ্রীপাদ রামানন্দ রায়ের কার্য্যের আভাস অভি স্বস্পষ্টরূপে অভিবাক্ত হইতেছে। মহাপ্রভু দিন্যামিনী দিব্যো-ন্মাদের চেষ্টায় ও প্রলাপে বিভোর থাকিতেন, প্রীবৃন্দাবনের মধু-ময়ী লীলানাধুরী নিরস্তর তাঁহার নয়ন-সমক্ষে উদ্ভাসিত হইত, ক্ষণে ক্ষণে তিনি প্রাণের প্রাণ, নয়নোৎসব শ্রীক্কফের রূপমাধুর্য্য সন্দর্শন করিতেন, ক্ষণে ক্ষণে সে রূপরাশি তাঁহার দর্শনাতীত হইত, আর তিনি "হা ক্লফ প্রাণবল্লভ তুমি কোথায়" বলিয়া আকুল প্রাণে আর্ত্তনাদ করিতেন, করতলে কপোল বিশ্বস্ত করিয়া অশুব্রুতে বক্ষঃ ভাসাইতেন, অসহিষ্ণু ভাবে ধূলার গড়াগড়ি দিয়া উটেচঃস্বরে কাঁদিয়া আকুল হইতেন। তাঁহার শ্রীঅঙ্গ ঘর্মে পরিপ্লুত হইত, স্বর্ণকান্তি কর্দমে পরিষিক্ত হইত, কেহ ধরিয়া তুলিলে কাঁপিতে কাঁপিতে আবার ভূমিতে পড়িয়া যাইতেন, তাঁহার শ্রীঅঙ্গ বিবশ হইয়া পড়িত। তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া থাকিতেন, আবার কিঞ্চিৎ চেতনার উদয় হইত, এই চেতনায় বাহ্য বিষয় কিছুই জানিতে পারিতেন না। তিনি যে পুরীধানে আছেন, শ্রীপাদ স্বরূপ বা শ্রীপাদ রামরায় যে তাঁহার নিকট বসিয়া তাঁহাকে প্রবোধ দিতেছেন, তাঁহার অঙ্গে ব্যজন করিতেছেন, অথবা তাঁহার সেবা করিতেছেন এই অবস্থায় তাঁহার এরপ জ্ঞান থাকিত না। মূর্চ্ছা হইতে চেতনা লাভ করিয়াও তিনি "হা রুষ্ণ" বলিয়া বিরহ-বাাকুলা গোপীদের ভাবে ভাবিয়া কাঁদিয়া বিহবল হইতেন।

তাঁহার ভাব ব্রিয়া শ্রীপাদ স্বরূপ, শ্রীজয়দেরের গাঁত গোবিন্দের

কিংবা শ্রীবিম্পাপতির অথবা শ্রীচণ্ডীদাস ঠাকুরের এক একটি পদ কোমল মধুর খবে গাইয়া তাঁহাকে গুনাইতেন। নিশীথে দুৱাগত বংশীধ্বনির স্থায় এই গানের কোমল তান তাঁহার কর্ণ-কুহরে প্রবেশ করিত। তিনি ব্যাধের বংশী-নিনাদ-মুগ্ধা ভূজঙ্গিনীর স্থায় সেই গান শুনিয়া কিয়ৎকাল মুগ্ধের মত স্থির ভাবে থাকিতেন, আবার ''হা কৃষ্ণ তুমি কোণা গেলে'' ৰলিয়া কান্দিয়া কান্দিয়া শত প্রকার প্রলাপ করিতেন, প্রলাপ করিতে করিতে মূর্চ্চিত হইতেন। তাঁহার প্রিয়তম পার্যচরগণ এই সময়ে প্রাণপণে তাঁহার সেবা করি-তেন, তাঁহাকে স্বস্থ করিতে চেষ্টা করিতেন। তিনি যথন ক্ষণকাল একটুকু চেতনা লাভের চিহ্ন প্রকাশ করিতেন, তথন হয় ত শ্রীল ৰামরায় মহাশয় ভাঁহার ভাৰাত্বরূপ শ্লোক পাঠ করিতেন, শ্লোকটী রায় মহাশয়ের কণ্ঠ হইতে নিঃশেষিত হইতে না হইতেই মহাপ্রভ তাহার প্রতিধ্বনি করিয়া উহার ব্যাখ্যা করিতেন, ব্যাখ্যা ক্রিতে ক্রিতে প্রলাপের মধুময় বাক্যলহুরী প্রবাহিত হুইত, প্রশাপ করিতে করিতে তিনি কাঁদিয়া আকুল হইতেন, আবার সচ্ছিত হইয়া পড়িতেন, ভক্তগণ বহুদত্বে আবার তাঁহাকে সচেতন করিতেন।

এই সময়ে প্রীপাদ স্বরূপ দামোদর ও প্রীপাদ রামরায় কেবল গানে ও কৃষ্ণকথার তাঁহার চিত্ত সাম্বনা করিয়া ক্ষান্ত হইতেন না , তাঁহার প্রীঅক্ষেরও বহুল সেবা ইহাদিগকে করিতে হইত। কেহ দাম মুছাইতেন, কেহ কর্দম মুছাইতেন, কেহ বা বাতাস করি-ক্রুন আবার কেহবা কোনও সময়ে আপন কোলে তাঁহার চরণ-দুগল রাধিয়া কেবল কৃষ্ণনাম করিতেন। শ্রীবৃন্দাবনের লীলা-কুঞ্জে বিরহ-দশায় বিষাদিনী শ্রীমতী রাধিকার পার্শ্বে ললিতা বিশাথা এবং নীলাচলে কাশীমিশ্রালয়ের গস্তীরায় শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ-ব্যাকুল শ্রীগোরাঙ্গের পার্শ্বে শ্রীপাদ স্বরূপ দামোদর ও শ্রীপাদ রায় রামানন্দ— এই হুই চিত্রই এক ভাবময়— এই উভয় চিত্রেই একই প্রকার মহাভাবের শ্রেষ্ঠতম বিকাশ পরিলক্ষিত হয়। সাধারণ চিত্রকর চিত্রফলকে তুলিকায় আঁকিয়া ইহার লেশাভাসও প্রকাশ করিতে পারে না। সাধারণ লেখনীর লিপিকুশলতায় এই ভাবের কোটী অংশের এক অংশও অভিব্যক্ত হইবার নহে। পাঠকগণ কেবল শ্রীগোরাঙ্গের চরণ-ক্ষপাতেই এই চিত্রের আছ লেখা স্বীয় হৃদয়ে ধারণা করিতে পারেন। সাধকের যাহা চরমলক্ষ্য, মানব-আত্মার যাহা শেষ আকাজ্ঞ্যা— এই মহাচিত্রে তাহাই অভিব্যক্ত হইয়াছে।

শ্রীল কবিরাদ্ধ গোস্বামিমহোদয় শ্রীমদাস গোস্বামীর নিকট
শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর দিবোান্মাদ সম্বন্ধে এক অত্যন্তুত অলোকিক কাহিনী
শ্রবণ করিয়া স্বীয় গ্রন্থে তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাথিয়াছেন।
উহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই যে শ্রীক্রফ-বিরহ-ব্যাকুল মহাপ্রভুবিরহে উন্মন্তবং হইয়াছিলেন, তিনি কেবল ক্রফ-কথা আলাপনে
ও ক্রফরপ-অফুমানে দিন যামিনী যাপন করিতেন। দিবাভাগ
নানারূপে চলিয়া যাইত, কিন্তু রাত্রিকালে প্রভুর বিরহ-ব্যাকুল
চিত্র সিন্ধ্র উচ্ছ্বাসের স্লায় উছলিয়া উঠিত। এই সমরে শ্রীপাদ
স্বরূপ-দামোদর ও শ্রীপাদ রামানন্দ রায় জাঁহার পার্ম্বে বিরম্ব)
সাম্বনার উপায় করিতেন।

এই সময়ে এক এক দিবসের ঘটনা অতীব অদ্ভূত ও অলোকিক। এক দিবদ সন্ধার পর হইতে এক্রিঞ্চ-কথার তরঙ্গ বহিয়া চলিল. গ্রীপাদ স্বরূপ মধ্যে মধ্যে স্কুমধুর কোমল স্কুরে অম্ভূত ঘটনা। জয়দেব বিতাপতি বা চণ্ডীদাসের পদ গাহিয়া প্রভূকে সান্ত্রনা করিতে লাগিলেন, নানা লীলা, নানা লীলা-প্রসঙ্গে নানা ভাবে এইরূপে অর্দ্ধ রাত্রি চলিয়া গেল। মহাপ্রভুকে গম্ভীরায় শয়ন করাইয়া শ্রীপাদ রাম রায় আপন স্থানে চলিয়া গেলেন, শ্রীপাদ স্বরূপ স্বীয় শয়ন কক্ষে যাইয়া শয়ন করিলেন। গোবিন্দ দাস গন্তীরার দ্বারে শর্ম করিয়া রহিলেন বটে কিন্তু মহাপ্রভুর উচ্চ ক্লফ-কীর্ত্তনে তাঁহার নিদ্রা হইল না। মহাপ্রভুর নেত্রে নিদ্রা নাই, বিরহ ব্যাকুলতায় তিনি উচ্চৈঃস্বরে ক্লঞ্জণ-গান কীর্ত্তন করিতে করিতে যামিনী যাপন করিতে লাগিলেন। শেষ রাত্রিতে ক্ষণে ক্ষণে গোবিন্দের নিদ্রাবেশ হইতে লাগিল কিন্তু গাঢ় নিদ্রা হইল না, মহাপ্রভুর উচ্চ কীর্ত্তন গোবিন্দের কর্ণযুগল অধিকার কবিয়া বসিল।

কিছুক্ষণ পরে গন্তীরা একেবারে নীরব হইয়া পড়িল, এই
নিস্তর্গতায় গোবিন্দের হৃদয়ে কি-জানি কেমন একটা ভয়ের
সঞ্চার হইল, গোবিন্দ ভালরূপে কাণ পাতিয়া রহিলেন, গন্তীরায়
প্রভূ বিশ্বমান আছেন কি না গোবিন্দের মনে সন্দেহ হইল।
গোবিন্দ উঠিলেন, আলোক জালিলেন, গন্তীরার দ্বারে আলোক
লইয়া গিয়া দেখিলেন গন্তীরায় প্রভূ নাই; গোবিন্দের হৃদয়
ক্রাপিয়া উঠিল, তাঁহার মাথা ঘুরিয়া গেল, তিনি "হা গোরাক্ষ

হা গোরাক" বলিতে বলিতে গ্রীপাদ স্বরূপের শর্ম মন্দিরে উপস্থিত ছইলেন, তাঁহাকে ডাকিয়া তুলিয়া এই গুরুতর সংবাদ জানাইলেন।
শ্রীপাদ স্বরূপের মস্তকে যেন বজুপাত হইল। তিনি ও অস্তান্ত ভক্তগণ দেউটী জালিয়া প্রথমতঃ ত্রিকোর্চ্নমন্থিত কাশী মিশ্রালয়ের মন্তম্বর প্রকোর্চ্চে মহাপ্রভুর অক্সন্ধান করিতে লাগিলেন, এই প্রকোর্চ্চ তাঁহাকে পাইলেন না। এই প্রকোর্চ্চ হইতে অপর প্রকোর্চ্চে বাইতে হইলে একটা দ্বার না খুলিলে বাহির হইবার উপায় নাই। সেই দ্বারদেশে যাইয়া ইহারা দেখিলেন দ্বার যেমন রুদ্ধ করা হইয়াছিল, তেমনই আছে। সকলে বিশ্বিত হইলেন, দ্বার খুলিয়া অপর প্রকোর্চ্চে অম্বন্ধান করিলেন, সেথানেও প্রভুকে পাওয়া গেল না। ভক্ত মণ্ডলীর হৃদের দূর্ দূর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

কিন্তু অধিকতর আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ইহারা এই প্রকোঠের দারও যথারীতি সংরুদ্ধ দেখিতে পাইলেন। বিশ্বয় ও বিহ্বলতায় এ প্রকোঠের দ্বার খূলিয়া ইহারা বহিঃপ্রকোঠে প্রভুর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, এখানেও তাঁহাকে পাইলেন না অথচ সদর দরজা যেরপভাবে সংরুদ্ধ ছিল সেই ভাবেই সংরুদ্ধ রহিরাছে। তথন সদর দরজা খূলিয়া ভক্তগণ চারিদিকে প্রভুর অন্বেষণে বাহির হইলেন। আলোক লইয়া একদল ভক্ত এ এ একার্যাথ-মন্দিরের সিংহদ্বারে আসিলেন। সিংহ্লারের পার্শে যাইয়া ইহারা দেখিতে পাইলেন কতকগুলি গাভী একত্র হইয়া সভ্ষণভাবে যেন কি একটী পদার্থের আত্মাণ লইতেছে। ইহারা যে অলোকিক অতাদ্ভ দৃষ্ঠা দেখিতে পাইলেন, তাহাতে সকলেই বিশ্বিত ও স্তম্ভিত হইয়া পড়িলেনী

জাহারা মহাপ্রভুর শ্রীমুখকান্তি দেখিয়াই বুরিলেন, তাঁহাদের হৃদ্যের ধন,—ভক্তচকোরগণের চিন্নবাঞ্চিত পূর্ণচক্র,—এখানে পড়িয়া ধৃলিরাশিতে অবলুষ্ঠিত হইতেছেন, আর স্কর্ভিগণ তাঁহারই শ্রীঅঙ্গের স্থাসৌরতে ব্যাকুল হইয়া গেই গদ্ধ-আগ্রাণে বিহবল হইতেছে। কিন্তু একি! প্ৰভুৱ হস্তপদ কোখায় ৭ সেই আজাফুলম্বিত ভুজ, শ্রীষ্মঙ্গের সেই স্থদীর্ঘ অধঃশাধাদ্বয় কোথায় ! হস্তপদ যেন কুর্ম্মের ভার উদরে প্রবিষ্ট হইয়া গিয়াছে। শ্রীক্ষকে পুলকের চিহ্ন ফুটিয়া উঠিয়াছে, মুখে ফেনোদাম হইতেছে আর দেই পদ্মপলাশ নয়মধুগল হইতে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতেছে, প্রভূ আচেতদ। কিন্তু দেছে আচেতনার তাব পরিলক্ষিত হইলেও তাঁহার শ্রীমুথ-কান্তিতে আনন্দের জ্যোৎসা ফুটিয়া উঠিতেছিল। ভক্তগণ গাভীগুলিকে দুন্ন করিয়া মহাপ্রভূকে তুলিয়া লইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু স্থরভিগণ তথম দ্রীঅঙ্গ-দৌরভে বিহবল হইয়া পড়িয়াছে, দূর করিলেও শ্রীঅঙ্গবন্ধে ব্যাকুল হইয়া প্রভুর নিকটে আসিতেছে। ইহারা মহাপ্রভুকে সচেতন করিতে চেষ্টা করিলেম, কিন্তু চেতনা হইল না। তথন রাজি প্রভাত হয় দাই। এই অবস্থায় ভক্তগণ ধরাধরি করিয়া প্রভুকে ঘরে লইয়া ষাসিলেন, এবং তাঁহার কর্ণসূলে উচ্চৈ:ম্বরে ক্লফনাম করিতে করিতে অনেকক্ষণ পরে তাঁহার চৈতন্ত সম্পাদন করিলেন। তথন শ্রীব্দের প্রত্যঙ্গাদি আধার পূর্ম্ববং স্থপ্রকট হইন।

শ্রীচরিতামূতের ভাষার এই ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে ভদ্যখাঃ → পেটের ভিতর হতপদ কুর্মের আকার।
মৃথে ফেন, পুলকাঙ্গ, নেত্রে অঞ্ধার॥
কাচেতন পড়িয়াছে যেন কুয়াগু-ফল।
কাহিরে জড়িমা, অন্তর আনন্দে বিহবল॥
গাভীসব চৌদিকি শুঁকে প্রভুর শ্রীঅঙ্গ।
দূর কৈলে নাহি ছাড়ে মহাপ্রভুর সঙ্গ।।
অনেক করিল যত্ন না হয় চেতন।
প্রভুরে উঠাইয়া বরে আনিল ভক্তগণ।।
উচ্চ করি শ্রবণে করে কৃষ্ণ-সঙ্গীর্তন।
অনেকক্ষণে মহাপ্রভু পাইল চেতন।
চেতন পাইয়া হস্তপদ কাহিরাইল।
পূর্মবং মণাযোগ্য শরীর হইল।।

এই লীলায় তুইটা অছত ও অলোকীক ঘটনার পরিচর পাওয়া যার।
একটা ঘটনা:—রুদ্ধার উচ্চ প্রাচীরত্রন্ধ লচ্ছ্যন করিয়া প্রীপ্রীমহাপ্রভুর বহিগমন, এবং অপরটা,—প্রীক্তকে হস্তপদাদির সংবরণ,—
এই তুইটা ঘটনাই অলোকিক ও অছুত। কিন্তু ইহাতে অবিশ্বাসের
কোন কারণ নাই। প্রীভগবনেহ অপ্রাক্তত ও সচিদাদন, উহা
প্রাক্ত জগতের নিয়ম-শৃষ্ণলার অধীন নহে। মহাপ্রভুর প্রীঅক্তের
পক্ষে এ সকল কিছুই অসম্ভব নয়, এমন কি ফোগীদেরও এইরপ
বিভৃতি পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু সাধারণের দৃষ্টিতে ইহা অবশ্রাই
অন্তত। স্কতরাং অবিশ্বাসীদের ইহাতে অবিশ্বাস হইতে পারে, প্রীল
কবিশ্বাজ পোস্বামী এই পরিচ্ছেদের স্কচনা শ্লোকে লিধিরাছেন:

লিখ্যতে শ্রীল গৌরেন্দোরত্যন্তুতমলৌকিকম্। থৈদ্প্রিং তল্মুখাৎ শ্রুজা দিব্যোলাদ-বিচেষ্টিতম্॥

শর্থাং খ্রীগোরাঙ্গচন্দ্রের অতাত্ত্বত অলৌকিক দিব্যোনাদ চেষ্টা থাঁহারা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহাদের মুথে শুনিয়াই এই অত্ত অলৌকিকী লীলা লিখিত হইল। কবিরাজ গোসামী খ্রীমদাস গোস্বামিমহোদয়ের প্রমুখাং শুনিয়া এই বুব্রান্ত লিখিয়া-ছেন। খ্রীমদাস গোস্বামী নিজের ক্কৃত খ্রীগোরাঙ্গ-তথকল্ল-বৃক্ষে এই লীলা স্ব্রাকারে লিপিবন্ধ করিয়া গিয়াছেন ব্যাঃ—

> অন্তুদ্বাট্যদারত্রয়মুক চ ভিত্তিত্রয়মহো বিলক্ষ্যোটেচঃ কালিঞ্চিকস্থরভিমধ্যে নিপতিতঃ। তন্তুংসঙ্কোচাং কমঠ ইব ক্ষফোক্বিরহাং বিরাজন্ গৌরাঞ্চো হুদ্র উদয়ন্ নাং মদরতি॥

"অর্থাং যিনি শ্রীক্লফ-বিরহে তিন প্রকোষ্টের তিনটী দার উদ্যা-টন না করিয়া এবং তিনটি অত্যুক্ত প্রাচীর উল্লক্ষন করিয়া কালি-ক্লিক গভীগণ মধ্যে নিপতিত হইয়াছিলেন এবং বিরহ-বৈকলো শাহার তত্ত্ব সঙ্গুচিত হইয়া কৃর্মের আকার প্রাপ্ত হইয়াছিল, সেই শ্রীগোরাঙ্গ আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে প্রমন্ত করিয়া ভূলিতেছেন।" ইহা সাধুভক্ত শ্রীমদাস রবুনাথের প্রতাক্ষ ঘটনা।

ভক্তিনীৰ জানীৰ চক্ষে উপরি উক্ত আখ্যায়িকাটী অবিশ্বাস্থ বলিয় প্রতীত হইবে। কিন্তু শুদ্ধ ভক্তের প্রেম-মার্জিত নেতে ইহার এক বৃণিও অসত্য বা অসম্ভব বোধ হইবে না। কেন না বিহাদের অপ্রাক্তত শক্তির জ্ঞান ও সেই শক্তিতে বিশ্বাস নাই,

তাঁহারা এ সংসারে প্রাকৃত শক্তি ও প্রাকৃতিক নিয়ম ভিন্ন অরে किइरे प्रिंबिट भान ना ;-(कानक्रभ खालोकिक घटेन। प्रिंब-লেই স্বস্তিত হইয়া যান। হয়, তাহার নৈদর্গিক হেতু বা নিয়ম **अर्मकारन ध्वतृत्र रन, ना रह, अमृनक,—अवाजाविक,—अम्बद** ঘটনা বলিয়া অপ্রান্ত করেন। অহলার হইতে কেবল একমাত্র আপন জ্ঞানবৃদ্ধিরই নির্ভর হয় এবং দেই নির্ভর হেতু অপ্রাক্ষত দর্শন পরিফুট হইতে পার না। শুক ভক্তের এরপ বিড়ধনা ঘটে না। তিনি বিখাস করেন, এক স্কাষ্ট-স্থিতি-প্রলয়কারিণী চিনারী প্রেমা-ন্মানিনী পরাশক্তি প্রতি জড় প্রমাণুতে প্রতিক্ষণ প্রেমনুত্য করিতে-ছেন, জীব-শক্তিও জড়া শক্তি (মারা শক্তি) তাঁহারই পরিচর্য্যার नियुक्तः ; काशत अञ्च ज्ञानारे। উठ अरे भिरे हिनातीत आज्ञा-বাহিকা—চিনায়ীর যে গতি—এ উভয়েরও সেই পতি ৷ একটা অনস্ত স্থব্যুক্তর অনস্ত মধুর চিন্মন্ন পরাংপর পুরুষের চরণ-দেবা, জাঁহার স্থ্যু-সাধন ব্যতাত সেই চিনাগীর অস্তু গতি নাই। তংপরিচারিণী জাব-শক্তি ও জড়াশক্তিরও ঐ দেবা-কার্য্য-সহায়তা ব্যতীত অন্ত গতি নাই। পরম পুরুষ ও পরা-প্রকৃতির এই নিতা প্রেমনীলায় শুদ্ধ ভক্তের দৃঢ় বিখাস। দৃঢ় বিখাস হেতু তিনি ভক্তি-মাৰ্জ্জিত নেত্ৰে এইরূপ কতশত অন্তত লীলা নিরম্ভর প্রতাক্ষ করিয়া থাকেন। নিতা-नौनात डेभागंन कथन बनिडा इट्टंड भारत ना । कड़ामकि वा माधामक्ति कथन हिष्टिकित अनवीन श्रेटिक शास्त्र ना । मिक्रतानल-ময় অপ্রাক্ত দেহ-অড়-রাজোর নির্মাধীন নহে, প্রত্যুত্ত তাদুর্ **ठिष्ठिक्टिं कड़ अनार्थित अति**राणिका ও निवासिका। **ठि**णाव

রাজ্যের নিয়দ স্বতম্ব। স্কুতরাং ইহাতে অবিশ্বাদের কোনও কারণ নাই।

শ্রী শ্রী রক্ষ নাম করিতে করিতে সহসা গন্তীরা

ইতে অনুষ্ঠ হইলেন কেন, তিনি সিংহছারে

গিয়া অচেতন হইয়া পড়িলেন কেন,—তাহার
কারণও শ্রী চরিতামৃতে লিখিত আছে, যথাঃ—

আচম্বিতে শুনে প্রভূ ক্লফবেণু-গান। ভাবাবেশে প্রভূ তাঁধা করিল পদ্মাণ।

চেতনা পাইরা শ্রী-শ্রীমহাপ্রত্ নিজ মুথে এই বৃত্তান্ত প্রকাশ করিরা বলেন। তিনি শ্রীপাদ স্বরূপকে বলিলেন "স্বরূপ, তুমি আমাকে কোথার আনিলে? আমি শ্রিক্তকের মুরলীধ্বনি শুনিরা শ্রীরুদ্ধাবনে গিরাছিলাম, যাইরা দেখি,—গোষ্ঠমাঝে ব্রজেক্তনন্দন বেণু বাজাইতেছেন, তাঁহার সক্ষেত-বেণুর রবে শ্রীমতী আসিয়া দেখা দিলেন, তাঁহাকে লইয়া তিনি কেলিকোতুক-মানসে কৃপ্ত-গৃহে গমন করিলে শ্রীক্তকের অলকারের শিপ্তিনীর্বে আমার চিত্ত আনন্দে বিহুলে ইইয়া পাছল। আমি বিবুলার স্থায় তাঁহার পাছে পাছে যাইতে লাগিলাম দ সহসা অস্থান্ত গোপীরা আসিয়া এই আনন্দ লীলায় যোগদান করিলেন, গোপীগণ সহ তিনি বিহার ও হাস-পরিহাস করিতে প্রের্ভ হইলেন। ইহাদের উক্তি-প্রত্যক্তি শুনিয়া আমার কর্ণ উল্লাকে নিমন্ন হইল। আহা, সেই সুধামধুর উক্তি-প্রত্যক্তি শুনিয়া, সেই ভূষা-শিপ্তিনী শুনিয়া কর্ণের যে মহামহোৎসৰ ইইয়া-ছিল, তোমাদের কোলাহলে সহসা তাহা ফুরাইয়া গেল। তোমানা

জোর করিয়া আমাকে এথানে টানিয়া আনিলে। আমি আর দেই স্থামধুর কণ্ঠরব শুনিতে পাইলাম না, স্থানিঃশুন্দিনী শিঞ্জিনীধ্বনি ও মুরলীরব আর শুনিতে পাইলাম না।''

প্রভূ যথন এই সকল কথা বলিতেছিলেন, তথন তাঁহার প্রীমুখ-কমল নম্নাশ্রতে পরিষিক্ত হইতে ছিল, স্বস্থিতকণ্ঠে বাক্য গদ্গদ হইমা পড়িয়াছিল। তিনি যেন গুরুতর শোকাকুলের স্থায় বিবশ হইমা পড়িয়াছিলেন। এই কথা বলিতে বলিতে তাঁহার কণ্ঠ ক্ষণ-কালের জন্ম স্তস্তিত হইমা গেল, নমনের তারা তুর্ভূবু হইমা পড়িল, অনেক ক্ষণ পরে দীর্ঘ নিখাস তাগি করিয়া ভাবাবেশে গদ্গদ কপ্তে তিনি বলিলেন "স্বরূপ সেই স্থামধুর ধ্বনি গুনিবার জন্ম আমার কর্ণ যেন তৃষ্ণায় আকুল হইতেছে, তুমি আমার এই তৃষিত কর্ণের রসায়ন স্বরূপ একটা শ্লোক বল,—গুনি!"

শ্রীপাদ স্বরূপ ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া পড়িতে লাগিলেন:
কা স্তাঙ্গতে কলপদামৃতবেণুগীতসম্মোহিতার্য্যচরিতারচলেং ত্রিলোক্যাম্।
ত্রৈলোক্যমৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং
যদেগাছিজক্রমমুগাঃ পুলকান্তবিজন্॥

( শ্রীভাগবত ১০া২না৪০ )

প্রীপাদ স্বরূপের কণ্ঠ সভবতঃই অতি মধুর। তিনি ভাবরসে বিবশ হইরা অতি মধুর স্বরে শ্রীভাগবতীয় এই শ্লোক্টী পাঠ করিবেন। পাঠ করিরা নীরব হইলেন বটে, কিছু ইহাতে ভাবনিধি মহাপ্রভূর হৃদ্ধে ভাহবর শত শত তর

উচ্ছ্বিত হইয়া উঠিল। তিনি আবার আত্মহারা হইলেন, গোপীভাবে আবিষ্ট হইয়া রাদে প্রবিষ্ট হইলেন, রুঞ্চের উপহাসময় উপেক্ষা
বাক্য শুনিয়া গোপীদের যে ভাব হইয়াছিল, মহাপ্রভ্ তন্তাবভাবিত
হইলেন এবং রোষভরে ৰলিতে লাগিলেন:—

নাগর, কহ তুমি করিয়া নিশ্চয়। এই ত্রিজগত ভবি. আছে যত যোগানারী, তোমার বেণু কাহা না আকর্ষয়॥ কর রবে বেণুধ্বনি, সিদ্ধমন্ত্রাদি যোগিনী, দূতী হৈয়া মোহে নারীর মন। উৎকণ্ঠা বাড়াইয়া. আর্য্য পথ ছাড়াইয়া, আনি তোমায় করে সমর্পণ।। ধর্ম ছাড়াও বেণুধারে, হানি কটাক্ষ কামশরে, লজা ভয় সকল ছাড়াও। এৰে আমায় করি রোষ, কহি পতিত্যাগ দোষ, ধাৰ্ম্মিক হঞা ধৰ্ম শিথাও ৷৷ অন্ত কথা অন্ত মন, বাহিরে অন্ত আচরণ. এই সব শঠ-পরিপাটী। ভুমি জান পরিহাস, নারীর হয় সর্কানাশ, ছাড় এই সব কুটীনাটী । বেণুনাদ অমৃত ঘোলে, অমৃত সমান মিঠা বোলে, অমৃত সমান ভূষণ শিঞ্চিত।

তিন অমৃত হরে কাণ, হরে মন হরে প্রাণ, কেমন নাবী ধরিবেক চিত। \*

মহাপ্রভু শ্রীক্ককের প্রতি ওলাংন করিয়া সরোবে বলিকে লাগিলেন, নাগর তুনি আমাদিগকে পাতিব্রাত্য ধর্ম শিক্ষা দিতেছ: কিজ্ঞাসা করি এই ব্রিজগতে যত যত পতিব্রতা আছেন, তোমার বেণুধ্বনি শুনিয়া কাহার চিত্র আরুষ্ট না হয় ? তুমি বেণুধ্বনি করিলে জগতে কোন্ নারী স্থির থাকিতে পারে ? তোমার বেণুধ্বনি সিদ্ধান্তের যোগিনীস্বর্নাপণী দৃতীবিশেষ। কংশীধ্বনি দৃতীরণে

কুক্ষের মধুর হাস্তবাণী, ত্যাগে তাহা সভ্য মানি, রোধে কুঞ্চে দেন ওলাহল।

অর্থাৎ কৃষ্ণের পরিহাস বাক্য গোপীরা সত্য বলিয়। মনে করিলেন। গোপীভাষভাবিত মহাপ্রভুপ্ত সেই ভাবে শ্রীকৃষ্ণের পরিহাস বাক্যকেই সত্য বলিয়া মনে
করিলেন এবং তাহার আদেশ লজ্জ্বন করিলেন। অর্থাৎ তিনি যে "ফিরিয়া যাও"
বলিয়া আদেশ করিয়াছিলেন এই আদেশে বিচলিত না হইয়া রস্ট হইলেন এবং
শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ওলাহন দিয়া উদ্ধৃত শ্রীভাগবতীয় পাছ্যের ব্যাখ্যাবাক্যে উক্ত পদের
ভাবামুসায়ে প্রলাপ করিতে লাগিলেন।

এম্বলে যে রোম্বের কথাটুকু এচিরিতামৃতে উল্লিখিত হইরাছে, এভাগবভের পূজ্যপাদ টীকাকার এমং দনাতন পোষামিমহোদম বৃহৎতোষিণী টীকায় নিথিয়া-ছেন:—"তত্র সদৈক্সরোষমাহঃ।" লঘুতোষিণাতেও এই কথাই নিথিত আছে। তবে শব্দের বিপর্যান্ত বিক্ষাস করা ইইয়াছে মাত্র যথা—"সরোষদৈক্সমাহ।"

এই ব্যাখ্যায় ব্যাখ্যায় রীতান্ম্যায়ী একটুকু পূর্বভাস আছে, ক্ষা
শীচয়িতাসতে :--

নারীদের শ্রবণরন্ধে প্রবেশ করিয়া উহাদের চিত্ত আনিয়া ভোমার চরণে অর্পণ করে উহাদের উংকণ্ঠা বাড়াইয়া উহাদিগকে আর্য্যপথ হইতে বিচ্যুত করে এবং তোমার হাতে সমর্পণ করিয়া দেয়। তুমি বেণু য়ায়া লোকের ধর্ম্ম নষ্ট কর এবং কটাক্ষশরে উহাদের লজ্জা ভয়াদি দ্রে অপসারিত কর। তোমার বেণু য়ায়া তুমি নারীধর্মের সর্কনাশ কর, এক্ষণে ধার্ম্মিক হইয়া আমাদিগের নিকট ধর্ম-শিক্ষাচ্ছলে পতিত্যাগের দোষ-কীর্ত্তন করিতেছ। বল দেখি, ইহাতে আমাদের কি দোষ ? তোমার মনে এক, মুথে আর, আচরণ আবার আরও স্বতন্ত্র। শতপারিপাটা বিলক্ষণরূপেই তোমাতে আছে। তোমার পরিহাদে যে রমণীদের সর্ক্রনাশ হয়! এই সকল কূটিনাটি এখন ত্যাগ কর। তোমার বেণুনাদ এক অমৃত, তোমার বচনও সমৃত, আবার তোমার ভূষণ শিঞ্জনীরব অপর এক অমৃত,। এই তিন অমৃত কর্ণথে প্রবেশ করিয়া কর্ণ ও মন প্রাণ হরণ করে। ইহাতে নারীগণের চিত্ত কিরূপে স্থির থাকিবে ?

শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক-ব্যাখ্যাবলম্বনে প্রলাগ করার পরে মহাপ্রভু কিয়ংক্ষণ ভাবাবেশে নীরব রহিলেন। শ্রীরাধার উৎকণ্ঠাভাব তাঁহার হাদরে প্রবল হইয়া উঠিল, তিনি তদ্ভাবে ভাবিত হইয়া উংকণ্ঠাস্ট্রক একটী শ্লোক পাঠ করিলেন। শ্রীচরিতামৃতে এই স্থানে শ্রীগোবিন্দলীলামৃতের একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, যথা:—

্ নদজ্জলনিস্বনঃ শ্রবণহারিসচ্ছিঞ্জিতঃ

সনশ্বসস্চকাক্ষরপদার্থভক্যুক্তিকঃ।\*

<sup>ু \*</sup> সন্প্রস্থাকাকরপনার্যভঙ্গান্তিক:--ইহাতে জানা বাইতেছে যে প্রাকৃত

## রমাদিকবরাঙ্গনাহাদগৃহারিবংশীকলঃ স মে মদনমোহনঃ সৰি তনোতি কৰ্ণপুহাম্॥

শ্রীরাধা বলিতেছেন, "সবি! বাঁহার কঠধননি জলদগন্তীর, যাঁহার ভ্বনশিক্ষন শ্রুতিহর, যাঁহার বাক্য পরিহাসমন্ন ও মধুর ভঙ্গীমন্ন, এবং যাঁহার মুরলীরব রমাদি বরাঙ্গনাগণের হাদরহারি, সেই মদনমোহন আমার কর্ণপৃহ। বিস্তার করিতেছেন।" শ্রীচরিতাস্তের পত্তে এই শ্লোকের যে তাংপ্র্মির ব্যাথ্যা করা হইয়াছে, তাহা এই:—

১। নববন ধ্বনি জিনি, কণ্ঠের গন্তীর ধ্বনি,
যার গানে কোকিল লাজার।
তার এক শ্রুতকণে, ডুবায়ে জগতের কাণে,
পুনকাণ বাহুড়িয়া না যায়॥
কহু স্থি কি করি উপায়।
কৃষ্ণরুস শব্দ গুণে, হরিল আমার কাণে,
এবে না পায় তৃষ্ণায় মরি যায়॥

লোকের "বচনে" রব প্রকাশ পার, কিন্তু শীকুফের বচনের অক্ষরগুলিও রস-স্চক। সেই অক্ষরগুলিগুথিত পদের অর্থকৌশনময়ী উক্তিও অমৃত বলিয়া বর্ণিত হইরাছে। টীকাকার এই স্থলের আরও ছই প্রকার অর্থ করিয়াছেন, বথা:—ব্থা রসস্চকাক্ষরপদার্থভঙ্গা সহ বর্ত্তমানোক্তির্যন্ত। যথা সন্প্রস্ত্তকা-ক্ষরপদার্থনা: ভঙ্গী ভঙ্গবান্ লহ্রীমান্ অর্থার্ম্মরসসমৃত্য তক্ষপোর্ভির্যা, সং। ২। মুপুর কিঙ্গিণি-ধ্বনি, হংসসারদ জিনি. কম্বণ-ধ্বনি চটক লাজায়। একবার যেই শুনে, ব্যাপি রহে ভার কালে, অন্ত শব্দ সে কাপে না যায়॥ ৩। সেই খ্রীমুখ ভাষিত অমৃত হইতে পরামৃত, ক্ষিত কর্পুর তাহাতে নিশ্রিত। শব্দ অর্থ হুই শক্তি, নানারস করে ব্যক্তি, প্রতাক্ষরে নর্মবিভূষিত॥ \* সে অমৃতের এক কণ. কর্ণ-চকোর-জীবন. কর্ণ চকোর জীয়ে সেই আশে। ভাগ্যবশে কভু পায়, অভাগ্যে কভু না পায়, না পাইলে মরুয়ে পিয়াদে ॥ ৪। যেবা বেণু কলধ্বনি. একবার তাহা শুনি. জগনারী চিত্র আউলার। নীবি বন্ধ পড়ে থসি, বিনা মূল্যে হয় দাসী, বাউলী হঞা রুষ্ণ পাশে ধার॥

<sup>#</sup> মূল শ্লোকের দ্বিতীয় চরণে যে "পদার্থ" পদটা আছে উহার

স্কিবিছিয় করা হইলে পদ ও অর্থ এই চুইটী শব্দ পাওয়া যায়। পদ ও

কর্থের সাহায্যে ভাষায়ার প্রকাশযোগ্য রসের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। ভাষার

চুইটা শক্তি—একটি শব্দ শক্তি, অপর—উহার অর্থ-শক্তি। অলক্ষারশান্তাভিক্তগণ

এই নিমিত্ত শব্দালক্ষার ও অর্থালক্ষারের আলোচনাদ্বারা ভাষার ছুই শক্তির

সবিন্থার বর্ণনা করিয়াছেন।

বেবা লক্ষী ঠাক্রাণী, তিঁহো কাকণী শুনি,
ক্ষপাশে আইদে প্রত্যাশায়।
না পায় ক্ষেত্র সঙ্গ, বাড়ে তৃষ্ণা-তরঙ্গ,
তপ করে তবু নাহি পায়॥
এই শব্দামৃত চারি, যার হয় ভাগা ভারী,
দেই কর্ণ ইহা করে পান।
ইহা বেই নাহি শুনে, সেই কাণ জ্বিলিল কেনে,
কাণাক্তি সম সেই কাণ ॥

কি প্রকারে পঞ্চ্ঞানেন্দ্রির দারা এরুঞ্চমাধুর্য্য সম্ভোগ করিতে হয়, এ এ মহাপ্রভু প্রেমিক ভক্তগণের নিমিত্ত ভাহার উপদেশ করিরাছেন। ব্যাথ্যাত শোকে ও পক্তবাাথ্যায় আমরা কর্ণগ্রাহ্য শব্দ-মাধুর্যোর আস্বাদন-লালসার বিষয় জানিতে পারি। এই ব্যাথ্যায় অতি স্পষ্টভাবে চারি প্রকার শব্দামৃতের উল্লেখ করা হই-য়াছে, তদ্যথা:—

১। কণ্ঠনাদ। ২। শিঙ্কিনী নাদ। ৩। সনশ্বরসস্চকা-ক্ষরপদার্থভস্থাক্তি। ৪। বেণুনাদ।

ইতঃপূর্কের লোকব্যাখ্যার তিন প্রকার অমৃতের কথা বলা হইয়াছিল যথা:—

১। "বেণুনাদামৃত।" ২। "অমৃত সমান মিঠাবোল।" ৩। "ভূষণ শিঞ্জিত''।

ভাবোৎকর্ষের ক্রমিক বৃদ্ধির সহিত মাধুর্য্য-গ্রহণের সামর্থা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। এন্থলে ''সন্মারসম্ভাকাক্ষাক্তি" নামক আর একটী অমৃতের অসুভূতি স্পাইতঃই স্টিত হইরাছে। এই অমৃত শ্রবণেক্রিয়ের আস্বান্ত। শ্রীক্লফের মধুময় ভাবরাজ্যের ইহা এক বিশিষ্ট বৈভব,— একবার এ রস-মাধুর্য্য আস্বাদনে প্রবৃত্ত হইলে উত্তরোত্তর নিত্য নব ভাবের অসুভব হইরা থাকে।

শ্রী শ্রীমহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব ধর্মের চরম পরিণতি—
শ্রী শ্রীভগবন্রসাস্থাদনে। পরমমাধুর্য্যয় শ্রীক্ষণ্ডের রূপ-রস-শন্দপর-স্পর্শ — সিরবৈষ্ণবের পক্ষে কেবল অত্মানের বিষয় নহে—
আম্বাদনের বিষয়। লীলারসময় শ্রীগোরাঙ্গ স্বীয় লীলায় এই তত্ত্ব
পরিক্ট করিয়াছেন। তিনি শ্রীক্ষণ্ডের শন্দমাধুর্য্যরসাম্বাদনে পাম ত্ত্র
ইইয়া তরিষয়ে প্রলাপ করিতে লাগিলেন। এইরূপ প্রলাপের
ফলে ক্রমশঃই উবেস বাজিয়া উঠিল,—কেবল উরেগ নয়, উর্বেগের
সঙ্গে সঙ্গে আরও বহুল ভাব বুগপৎ উপস্থিত হইল। যথা
শ্রীচরিতামতেঃ—

করিতে ঐছে বিলাপ, উঠিল উরেগ ভাব,
মনে কাঁহো নাহি অবলম্বন ।
উদ্বেগ, বিষাদ, মতি, ঔংস্কুকা, ত্রাস, ধুতি, স্মৃতি,
মনোভাব হইল মিলন ॥
ভাবশাবলো রাধা উক্তি, লীলাশুকে হৈন ফুর্ন্থি,
সেইভাবে পড়ে এক শ্লোক।
উল্লাদের সামর্থ্যে, সেই শ্লোকের করে অর্থে,
সেই অর্থ না জানে সব লোক॥ \*

<sup>🎍 🛎</sup> উরো প্রভৃতির লক্ষণ উন্নত করিয়া দেওয়া যাইডেছে :—

ভাবনিধি মহাপ্রভুর ভাবরাশি সমৃদ্র তরক্ষের স্থায় অনস্ত এবং নিরস্তর উদ্বেশিত। তাঁহার পার্ষদ ভক্তগণ তাহার বিবিধ ভাব অম্ভব করিতেন। প্রাকৃত হৃদয়ের ভাবই ভাষায় প্রকাশ করা

> উদ্বেগো মনসঃ কম্পস্তত্ত্র নিম্বাসচাপলে। স্তম্ভচিন্তাশ্রু-বৈবর্ণ্য-স্বেদোদয় উদীরিতাঃ॥

অর্থাৎ মনের উদ্বেগে দীর্ঘনিখাসত্যাগ, স্তম্ভতা, চিন্তা, অক্র, বৈবর্ণ ও বর্দ্ধ প্র*ভৃ*তি হইয়া থাকে।

> ইষ্টানবান্তিঃ প্রারম্ভকার্য্যাসিদ্ধির্বিপত্তিতঃ। অপরাধাদিতে।হপি স্যাদন্ততাপো বিষয়তা। অত্রোপায়সহায়াসন্ধিশ্চিস্তা চ রোদনং। বিলাপযাসবৈবর্ণ্যমূথশোষাদয়োহপি চ॥

অর্থাৎ, ইষ্টবস্তুর অপ্রাপ্তি, প্রারন্ধ কার্য্যের অসিদ্ধি, বিপত্তি এবং অপরাধাদি হইতে যে অমুতাপ জন্মে, তাহার নাম বিধাদ। এই বিধাদে উপায় ও সহায়ের অমুসন্ধান, চিস্তা, রোদন, বিলাপ, খাস, বৈবর্ণা ও মুগণোধাদি হইয়া থাকে।

> শাস্ত্রাদীনাং বিচারোত্মর্থনির্নারণং মতিঃ। অত্র কর্ত্তব্যকরণং সংশয়ভ্রময়োশ্ছিদা। উপদেশশ্চ শিষ্যাণামুহাপোদয়োহপি চ॥

অর্থাৎ, শাস্ত্রাদির বিচারোৎপন্ন অর্থ-নির্দারণকে মতি কছে। ইহাতে সংশন্ধ ও অমের ছেদন হেতু কর্ত্তব্যকরণ, শিষাদিগকে উপদেশ দেওয়া এবং তর্ক বিতর্ক প্রভৃতি উপজাত হয়।

কালাক্ষমন্তমে থৈকামিষ্টেক্ষাপ্তিস্পৃহাদিভিঃ। মূপশোষজনাচিন্তানিবাসস্থিত্তাদিক্থ ॥ অন্ত্ৰীষ্ট বস্তুত্ত দুৰ্দান্ত প্ৰাপ্তিস্পৃহা নিমিত্ত গে কান্ধিলম্বের স্কানহিঞ্ছু, যায় না, অপ্রাক্ত ভাব তো একেবারেই প্রকাশিত হইতে পারে না। কিন্তু সর্বোপরের কথা এই যে, এ শ্রীন্দ্রহাপ্রভু স্বভাবতঃই

তাহাকে ওৎস্কা বলে। ইহাতে মুখশোষ, ত্বরা, চিন্তা, দীর্ঘনিখাস এবং প্রিতাদি হইয়া থাকে।

> ত্রাসঃ ক্ষেতো হাদি তড়িদ্ঘোরসম্বোগ্রনিঃষ্টনঃ। পার্যস্তালম্বরোমাঞ্চ কম্পস্তস্তভ্রমাদিক্ও॥

মর্থাৎ বিদ্যাৎ বা ভয়ানক প্রাণিগণেব প্রথর শব্দ হইতে হৃদয়ে যে ক্ষোভ জন্মে, তাহার নাম আস। এই আসে পার্যন্ত বস্তুর আলম্বন রোমাঞ্চ, কম্পশুস্ত এবং ভ্রমাণি হইয়া থাকে।

ধৃতিঃ স্থাৎ পূৰ্ণতা জ্ঞানদুঃথাভাবোত্তমাস্থিভিঃ। অপ্ৰাপ্তাতীতনষ্টাৰ্থানভিসংশোচনাদিকুৎ॥

অর্থাৎ ভগবহুতব ও ভগবৎসম্মন্ত্রপ জ্ঞানদারা ছঃখাভাব ও উত্তম বস্তুপ্রাপ্তি অর্থাৎ ভগবৎসম্মনীয় প্রেমলাভ দারা মনের যে পূর্ণতা ( আচাঞ্চল্য ), তাহার না ধৃতি, ইহাতে অপ্রাপ্ত ও অতীত নষ্ট বিষয়ের নিমিত্ত ছঃখ হয় না।

যা স্যাৎ পূর্বান্তভূতার্থ প্রতীতঃ সদৃশেক্ষয়।
দৃঢ়াস্যাসদিনা বাপি সা স্বৃতিঃ পরিকীর্ত্তিতা॥
ভবেদত্র শিরঃকম্পো ভ্রবিক্ষেপদয়োহপি চ॥

অর্থাং সদৃশ-দর্শন অথবা দৃঢ়ান্ত্যাসজনিত পূর্ববান্ত্তৃত অর্থের যে প্রতীতি হয়, তাহার নাম স্মৃতি। এই স্মৃতিতে শিরঃকম্প এবং জ্রবিক্ষেপাদি হইয়া থাকে। শবলত্ত ভাবানাং সংমৰ্দ্ধং স্যাৎ পরম্পরং।

অংগং ভাব সকলের পরস্পর সম্মর্কের নাম শাবলা।
উন্মাদো হৃদ্ভমঃ প্রে\চানন্দাপদ্বিবহাদিজঃ।
অক্রাট্টহাসো নটনং সঙ্গীতং বার্থ-চেষ্টিতম্ ।
প্রলাপধাবনজোশবিপরীতক্রিদাদাঃ।

ভাবগন্তীর। সেই স্নগাধ গন্তীর ভাব-রাজ্যে প্রবেশাধিকার প্রাক্ত জনের পক্ষে স্বসন্তব। তথাপি তিনি রূপা করিরা তাঁহার ভক্ত-পরম্পরার কতকগুলি বিশিষ্টভাবের লেশাভাস এজগতে প্রকটন করিরাছেন। ভক্তগণ তাহা পাইরাই রুভার্থ হইরাছেন।

দিব্যোন্মাদে মহাপ্রভ্র হ্লন্য শ্রীক্ষের নিমিত্ত নিরস্তর ব্যাকৃল, সাগর-তরক্ষের স্থায় ভাব-তরক্ষে তাঁহার হৃদয় অনবরত বিক্ষ্ম। এই সকল ভাব-তরক্ষের পরস্পর প্রতিঘাতই 'ভাবশাবলা" নামে অভিহিত। তাঁহার হৃদয়ে কত ভাবের উদয় হইত, মৃহুর্ত্তে কত ভাবের উলগম ও কত ভাবের লয় হইত, আবার য়্গুপং কত ভাবের শাবলাে সেই সমৃদ-প্রশাস্ত ও সমৃদ-গন্তীর প্রেমময় হ্বনয়ে ভাবতরক্ষের যে সমরলাল। অস্প্রতি হইত, তাহার লেশাভাসের ধারলা করাও আমাদের স্থায় জাবের পক্ষে অসম্ভব। এই অবস্থায় তিনি সময়ে সময়ে ভাবাবেশে এক একটা শ্রোক পাঠ করিতেন এবং উহার ব্যাখ্যা করিতেন, পরম কাফ্লিক পার্শ্বরগণ তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এই অবস্থায় শ্রীগোরাক্ষ শ্রীক্ষেকর্ণা-মৃতের যে একটা শ্রোক বলিয়া উহার ব্যাখ্যাং করিয়াছিলেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করা হইতেছে যথাঃ—

কিমিহ রুণুম: কশু ক্রম: রুতং রুতমাশরা কথরত কথামন্তাং ধন্তামহো হৃদরেশরঃ

অর্থাং অতিশর আনন্দ, আপদ এবং বিরহাদিজনিত হুদ্তামকে উন্মাদ বলো। এই উন্মাদে অট্টহাস, নটন, সঙ্গীত, বার্ধচেষ্টা, প্রলাপ, ধাবন, চ্চীংকার এবং বিপরীত ক্রিয়াদি হইয়া থাকে

মধুরমধুরম্মেরাকারে মনোনন্নমোংসবে ক্লপণরূপণা ক্লফে তৃষ্ণা চিরং বত লম্বতে।

প্রথমতঃ আবেগোদয়ে শ্রীমতী বলিতেছেন, "স্থি, আমি কি করিব, কি করিয়া তাহার দর্শন পাইব ? এই বলিয়া তাহাদের মুখপানে তাকাইলেন, দেখিলেন স্থীয়া সকলেই অতি ব্যগ্র, ইহাতে তাঁহার চিস্তার উদয় হইল, তথন বলিলেন, "তবে আমার এই যাতনার কথা আর কাহাকেই বা বলি, ইহারাও তো, দেখিতেছি আমারই মত আকুল হইয়া উঠিয়াছে, এই অবস্থায় আমার পক্ষে কি উপায় অলম্বনীয়, তাহা অপর কাহাকেই বা জিজ্ঞাসা করি ? এই কথা বলিতে বলিতে পিঙ্গলার কথা সমন্ত্রণে "মতি আথাা" ভাবোদগম হইল। তথন তিনি মনে করিলেন, এমন শঠের প্রেমে আবদ্ধ হইয়া ভাল করি নাই, "আশাহি পরম স্থথ। দেই মঠের আশায় যাহা হইবার তাহা হইয়াছে, আর "আশা করিব না" ইহা বলিতে বলিতে ঈর্ষার উদয় হইল, তথন বলিলেন "তবে আর সেই অক্তজ্ঞের কথা লইয়া কালক্ষেপ করিব কেন ? অপর কোন সংপ্রেমঙ্গ করাই ভাল।"

এই কথা ভাবিতে না ভাবিতে হাদয় যেন কামশরে বিদ্ধ হইরা উঠিল, তখন হাতে বক্ষ আচ্ছাদন করিয়া বলিতে লাগিলেন "সথি তাহার কথা হাদরে আর স্থান দিব না মনে করিয়া-ছিলাম, কিন্তু হাম এখন আমার হাদম যে কামশরে বিদ্ধ হ<sup>ব</sup>রা গেল, এখন প্রাণ যায়, কি করি ১<sup>৯</sup> পরক্ষণেই আত্মানিত ছইরা বলিলেন, "বাছার কথা পর্যান্ত গ্রোগ করিতে ইচ্ছা করিয়া-ছিলাম, এই যে সে আমার হৃদয়ে বিরাজ করিতেছে। এখন কি করি, রুফ্ষকথা তাাগ করিব বলিয়া মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু নয়নোংস্বস্থারপ, সাক্ষাৎমন্মথ্যদনস্থারপ, স্থায়ার ক্রফের জন্ত আমার উৎকণ্ঠাময়ী অতিদীনা তৃষ্ণা অনুক্ষণ বৃদ্ধি পাইতেছে।"

এই শ্লোকে ভাৰশাবল্যের উদাহরণ প্রদত্ত হইয়াছে। উল্লিখিত গল্প ব্যাখ্যাটী শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর শ্রীক্লফকর্ণামৃতব্যাখ্যাবলম্বনে লিখিত। শ্রীচরিতামৃতের ব্যাখ্যা পদটী নিম্নে উদ্কৃত হইল। তদ্যখাঃ---

এই ক্ষণ্ডের বিরহে, উদ্বেগে মন স্থির নহে,
প্রাপ্তাপার চিন্তন না যার।
বেবা তুমি স্থীগণ, বিষাদে বাউল মন,
কারে পুছো, কে কহে উপার॥
হা জা সথি! কি করি উপার 
কাহা করো কাঁহা যাও, কাঁহা গেলে ক্ষণ্ড পাও,
কৃষ্ণ বিন্তু প্রাণ মোর যায়॥॥
ক্ষণে মন স্থির হয়, তবে মনে বিচারয়,
বলিতে হৈল মতি ভাবোলগম।
পিশলার বচন স্থতি, করাইল ভাব মতি.
তাতে করে অর্থ নির্দারণ॥
দেখি এই উপারে, ক্ষণ্ডের আশা ছাড়ি দিরে,
আশা ছাড়িলে ত্রথী হয় মন।

ছাড় কৃষ্ণকথা অধন্ত, কহ অন্ত কথা ধন্ত, যাতে ক্লফের হয় বিশারণ। कश्टिं रेश मुखि, हिट रेश कृष्ण पूर्ति, স্থীকে কহে হইয়া বিশ্বিতে। ষাহে চাহি ছাড়িতে, সেই শুঞা আছে চিতে, কোন রীতে না পারি ছাড়িতে॥ রাধা ভাবের স্বভাব আন, ক্বন্ধে করায় কামজ্ঞান, কামজ্ঞানে আস হৈল চিত্তে। কহে যে জগত মারে, সে পশিল অন্তরে, এই বৈরি না দের পাশরিতে॥ ঔংস্থক্যের প্রাবীণ্যে, জিতি অন্ত ভাবদৈন্তে, উদয় কৈল নিজরাজ্য মনে। भरन देश लालम, ना इम्र व्यापन वन. ত্বঃথে মনে করে ভর্পনে॥ भन (भात वाम मीन, कन विज् (यन मीन, ক্লফ বিতু ক্ষণে মরি যায়। মধুর হাস্ত বদন, মনোনেত রুগায়ন, ক্ষুক্ত ক্ষা দিগুণ বাঢ়ায়॥ হা হা কৃষ্ণ প্রাাধন, হা হা পদ্মলোচন, हा हा फिरा मम्खन-मागत । হা হা পাতা বরধর, হা হা বাসবিলাস নাগর॥

কাঁহা গেলে তোষা পাই, তুমি কহ জাঁহা বাই,
এত কহি চলিল ধাইয়া।

স্বৰূপ উঠি কোলে কৰি, প্ৰভূৱে আনিল ধৰি,
নিজস্থানে ৰসাইল লৈয়া॥

স্পেকে প্ৰভূৱ ৰাষ্ট হৈল, স্বৰূপেরে আজা দিল,
স্বৰূপ ! কিছু কর মধুর গান।

স্বৰূপ পায় বিভাগতি, গীত গোবিন্দের স্মীতি,
শুনি প্ৰভূৱ জুড়াইল কাণ।

ষতঃপরে এচরিতামৃতকার লিথিয়াছেন :—

এই মত মহাপ্রভুর প্রতি রাত্রি দিনে ।
উন্মাদ-চেষ্টিত হয় প্রলাপ-বচনে ॥
একদিনে যত হয় ভাবের বিকার ।
সহস্র মুখে বর্ণে যদি, নাহি পায় পার ॥
জীব দীন কি করিবে তাহার বর্ণন ।
শাখাচক্র স্থার করি দিগ্দরশন ॥
ইহা বেই গুনে তার জুড়ার মন-কাণ ।
অলৌকিক গৃঢ় প্রেমের হয় চেষ্টা-জ্ঞান ॥
বিজুত নিগৃঢ় প্রেমের মাধুর্যা মহিমা ।
আপনি আসাদি প্রভু দেখাইল সীমা ॥
অভুত দরালু চৈত্ত্ত্য, অভুত বদাস্ত ।
ঐচ্ছে দরালু দাতা লোকে নাহি গুনি মন্ত্র ॥

সক্ষভাবে ভজ লোক চৈত্ত্ম-চরণ। যাহা হৈতে পাবে কৃষ্ণ-প্রেমায়ত ধন।

আমাণেরও প্রার্থনা সকলেই খ্রীপৌরাঙ্গ-চরণের শরণ গ্রাহণ করিয়া প্রেমধন লাভ করুল। প্রেমের অভাবে জগতের অমঙ্গণ, প্রেমই সর্ব্যাস্থলের লিগান। খ্রীপৌরাঙ্গচরণ হইতেই সেই প্রেমণ ফুলাকিনীর উদ্ভব।

শ্রীচরিতামূতে এই রুক্ট-বিরহ্বাক্র মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ নালা প্রকারে বর্ণিত হইরাছে। পরম কার্কণিক গ্রন্থকার কোপাও উদা-সমুদ্রে পতন ও মূছে।

করণ দারা ভাব-বিশেষ প্রেক্ষুট করিয়া ভূলিয়াছেন, কোপাও বা তাঁহার প্রলাপের মর্ম্ম কার্মায় পদে বিরত করিয়াছেন, কোপাও বা আবার কেবল ইঙ্গিতে এই মহিয়দী লালার জ্ঞানে দিয়া রাখিয়াছেন। গ্রন্থকার মনিতেছেন:—

দাদশ বংগরে যে লীকা ক্ষণে ক্ষণে।
ক্ষতি বাহলা ভয়ে গ্রন্থ না কৈল নিপ্রে।
পূর্বে যেই দেখা ঞাছি দিগ দরশন।
তৈছে জানিহ বিকার-প্রবাপ-বর্ণন।

ভাবের চিত্র ভাষার অংকিয়া ভোলা অসপ্তব। প্রাকৃত লোকের প্রাকৃত ভাষই ভাষার কোটে না, সাধারণ মানুষের হৃদরভাত প্রেমের ভাষটুক্ প্রকাশ করার ভক্তই ভাষা পুজিরা পাওয়া যায় না। তাই আমাদের মনে ইয়, প্রেমের ভাষা—কেবল অশুজন, আমনে অশু, শিরামনেও অঞা; সম্ভোগে অঞা, বিরহেও অঞা। একবিন্ধু প্রেমাশ্রতে প্রেমের বিশাল বিপুলকাহিনী সংযতভাবে নিছিত থাকে। ভাবুকের ভাবপ্রবণ হৃদয়ে সেই বিশাল ভাব প্রক্রিমালত হয়। কিন্তু সেই সাঙ্কেতিক নীরব ভাষা অপরের হ্রধিগমা। সাধারণ লোকের নাধারণ প্রেম সম্বন্ধেই এই কথা। কিন্তু ভগবৎপ্রেম সেই প্রেমের একথাত্র উৎস। প্রীবৃন্ধাবনীয় প্রেম-মানব ভাষায় বর্ধনীয় নহে। ভাই শ্রীচরিতমৃতকার লিথিয়াছেন,—

প্রেমের বিকার বর্ণিতে চাহে যেই জন।

চাঁদ ধরিতে চাহে যেন হইয়া বামন॥

বায়ু যৈছে সিন্ধু জলের হরে এক কণ॥

কৃষ্ণ-প্রেম-কণের তৈছে জীবের স্পর্শন॥

ক্দেনে ক্দনে উঠে প্রেমের তরঙ্গ জনন্ত।

জীব-ছার কাহা তার পাইবেক অন্ত।

মানুষের ভাৰায় এপর্যান্ত যে সকল সত্য প্রকাশিত ছইয়াছে, ভন্মধ্যে অতীন্দ্রির জগতের তথ্যময় এমন প্রকৃত সত্য অতি অরাই মানুষের সমাজে অভিব।ভ্লু ছইয়াছে। প্রেমের বিকার প্রকৃতই অবর্ণনীয়। শ্রীল করিরাজ শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রেমোঝাদ বর্ণনা করিছে প্রবৃত্ত ছইয়া দেখিলেন, তাঁহার মানস নেত্র সমকে প্রেমের এক উত্তাল তরজময় মহাসাগর;—শে সাগর অসীম, অনন্ত, ফুপার ও অতল-স্পর্ণ। তিনি বিশ্বিত, স্তন্তিত ও অবশ হইয়া পড়িলেন, তিনি ব্রিলেন যে কার্য্যে তিনি প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহা মানুষের ভাষার অতীত, মানুষের ধারণারও অতীত। তাই তিনি অতি স্পাই ভাষার স্বতীত, মানুষের ধারণারও অতীত। তাই তিনি অতি স্পাই

কণে কণে উঠে প্রেমের তরঙ্গ অনন্ত। জীব ছার কাহা তার পাইবেক অন্ত।

শ্রীল কৰিরাজ মানস-নেত্রে প্রেমিসির্ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, উহার তরঙ্গ-রঙ্গ-ভঙ্গ দেখিরা বিহলে ও স্তান্তিত হইয়াছিলেন, লিখিতে লিখিতে তাঁহার লেখনীর গতি প্রথমে ধীর মন্থর এবং অব-শেষে স্তান্তিত ও স্থাতি হইয়া পড়িয়াছিল। তিনি স্বকীয় অসমর্থতা ব্রিতে পারিয়া লিখিলেন:—

জীব-ছার কাহা তার পাইবেক অন্ত।

তিনি আরও ব্ঝিয়াছিলেন যে বামনের চাঁদ ধরার ন্থায় তাঁহার এই উংকট প্রয়াস অতীব নিজল। বায়ু যেমন অসীম অনন্ত সিদ্ধুকলের কণামাত্র গ্রহণ করে, তদতিরিক্ত ধারণ করিতে আর সমর্থ
হয় না এবং গ্রাহাতেই তাঁহার তাপ দ্রাভূত হয়, নিজে স্থাশীতল
হয় এবং জীবদিগকে শীতল করে; জীবও সেই প্রকার বহ
ভাগাফলে শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম-সাগরের কণামাত্র স্পাশ করিতে পারিলেই
কৃতার্থ ও বিবশ হইয়া পড়ে। যাহা ধারণায় আনা অসম্ভব, কে
কথন তাহা বর্ণনা করিয়া অপরকে বৃঝাইতে পারে? সমুদ্র-সন্তারীর
ও সমুদ্র-বিশাল এই শ্রীগোরাঙ্গের দিবোানাদের মহাভাবের কণা
মাত্র পরিগ্রহ করাও জীবের পক্ষে সম্ভবপর নহে। কিন্তু তথাপি
পরম কার্কনিক শ্রীল কবিরাজ গোহামীর কুপায় এই অপার
গস্তীর লীলারসামৃতসমুদ্রের নাম শ্রবণ করিতেছি এবং গুকের পঠনের স্থায়, তাঁহার লিথিত কথা পাঠ করিয়া আত্মশোধন করিতেছি৷
তিনি নিজেই লিথিয়াছেন: —

জীব হঞা করে ধেই তাহার বর্ণন। আপন শোধিতে তার ছোয় এক কণ॥

লীলা-বর্নি করার সোভাগ্য আমার নাই, কেবল শুকের পঠ-নের ক্যায় শ্রীচরিতামৃতের বর্ণনা পাঠ করিয়াই কতার্থ হইতেছি। শ্রীচরিতামৃতের অপ্টাদশ পরিচেছদে যে অন্তুত মহীয়দী লীলার উল্লেখ করা হইয়াছে, তৎসম্বন্ধেই এক্ষণে তৃই একটা কথা শ্ররণ করিয়া আয়োশোধনে প্রবৃত্ত হইব।

দিবোন্মাদ অবস্থায় শ্রীশ্রীমহাপ্রভু প্রায়শঃই শ্রীমদ্ভাগবছের দশমস্কল্পের রাদলীলার শ্লোকের রদায়াদ করিতেন। শ্রীচরিতামূতে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায় যথা:—

এই মতে মহাপ্রভু নীলাচলে বইসে।
রাত্রি দিনে কৃষ্ণবিচ্ছেদার্গবে ভাসে॥
শরং কালের রাত্রি শরং চক্রিকা উজ্জ্বল।
প্রভু নিজ্পণ লঞা বেড়ান রাত্রি-সকল॥
উন্থানে উন্থানে ভ্রমে কৌতুক দেখিতে।
রাসলীলার গীত-শ্লোক পড়িতে শুনিতে॥
কভু প্রেমাবশে করেন গান-নর্তন।
কভু ভাবোরাদে প্রভু ইতি-উতি ধার।
ভূমে পঞ্জি কভু মৃচ্ছা কভু গড়ি মার॥
রাসলীলার এক শ্লোক মবে পড়ে শুনে।
পূর্ক্বং তার ক্র্য ক্রমে আগনে॥

এই মত রাসসীলায় হয় যত শ্লোক। সভার অর্থ করে কভু পায় হর্ধ-শোক॥

গোপীভাবে নিমগ্ন মহাপ্রভুর হৃদয়ে রাসরসের উচ্ছাস সততই বাভাবিক। শরংকাল, শারদচন্দ্রের স্লিগ্ধ সমুজ্জল চন্দ্রিকায় চারিদিক উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, কাননে কাননে জ্যোৎস্লাগুল কুস্লমকুল প্রস্ফুটিত হইয়া জ্যোৎস্ল-শোভা অধিকতর বন্ধিত করিয়া তুলিল, রাসকেলিকুঞ্জের মধুর স্থৃতি মহাপ্রভুর হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল। তিনি কাননে কাননে ল্রমণ করিয়া আত্মহারা হইয়া রাসলীলার প্লোক-পাঠ, গোপীদের লীলামুকরণ এবং রাস-শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। অবশেষে জলকেলির একটা প্লোক তাঁহার মনে উদিত হইল, তিনি পড়িতে লাগিলেনঃ—

তাভিযুঁতঃ শ্রমমপোহিতুমঙ্গসঙ্গঘৃষ্টশ্রজঃ স্বকুচকুঙ্কুমরঞ্জিতায়াঃ।
গন্ধর্মপালিভিরমুক্তত আবিশদাঃ
শ্রাস্তোগজীভিরিভরাড়িব ভিন্নসেতঃ।

(ভা ১০1৩৩া২২)

প্রান্ত গজেক্র যেমন মন্ত মাতঙ্গিনীদের সহিত জলপ্রবাহে
প্রনন্ত হর, গোপিকাদের সহিত শ্রীকৃষ্ণও ষমুনার জলে সেইরূপ
কলকেলিতে প্রমন্ত হইয়াহিলেন। উক্ত গ্লোকের এই ভাব
মহাপ্রভুর মনে ক্রমেই প্রগাঢ় হইয়া উঠিল। এইরূপে কিয়ৎকাল
অতিবাহিত হইল। তিনি সমুদ্-ধারের একটা কুসুম-কাননে
উপ্স্থিত হলৈনে। অদ্রে নীগসিন্ধর তর্ম-লহরীতে শারদ-

চক্ষকিরণসম্পাতে এক অপূর্ম মাধুর্যামন দৌন্দর্যের স্বাষ্ট করির।
কুলিয়াছিল। মহাপ্রভূ একরার দৌনিকে তাকাইলেন, দেথিয়াই
তাহার দেহ রেন অবগ হইতে লাগিল। আয়হারা মহাপ্রভূর
নাজজান বেটুকু ছিল, তাহাও বিলুপ্ত হইল। তিনি সিজ্ব
প্রামজনে নীল বস্নার প্রবাহ প্রতাক্ষ করিলেন, মমুনার জ্ঞামজনে
প্রামজন্বরের অস্পন জল-কেলিলীলার স্ফুত্তি তাহার ফনরে
প্রামজনেরের অস্পন জল-কেলিলীলার স্ফুত্তি তাহার ফনরে
প্রামান্তরেপ প্রতিষ্ঠিত হইরা গেল। তিনি মন্ত্র চালিতের ভাগর
বিবণ ভাবে সমুদ্রের দিকে ধানিত হইলেন, নীলসিল্ল মহাপ্রভূর
কিরোনাবের দিবা দৃষ্টতে শ্রীয়ন্তার পরিণত হইলেন, উরার
তরঙ্গানি জলকেলিলীলানিহারের বৈচিন্ত্রী প্রদর্শন করিতে লাগিল।
মহাপ্রভূ শ্রীয়ন্ত্রানে অনন্ত্র সিজ্বর উত্তালতরক্ষে রাগি দিয়া
মৃত্তিত হইলেন, রত্বাকর আজ এক অদ্বিতীয় অমূলা রত্র আপন
নক্ষে লাভ করিয়া ক্রার্থ হইল। এই বিরব্রণ শ্রীচরিকামুতে:
এইরপ লিথিত আছে যথাঃ—

পড়িতেই হলো ষ্চ্ছা কিছুই না জানে।
কভু ডুবায় কভু ভাষায় তরক্ষের গণে ॥
তরক্ষ বহিয়া বুলে বেন শুষ্ক কাঠ।
কে ব্রিতে পারে এই চৈতল্পের নাট ॥
কেপোর্কের দিকে প্রভুকে তরক্ষে লইয়া যার।
কভু ডুবাঞা রাথে আর কভুবা ভাষায়॥

ৰাহজানহারা মহাপ্রভূ আপন ভাবের রদারান্দ নিম্মু।

তিনি ষমুনার জলে গোপীদের সহিত শ্রীক্লকের জলকেনি-নীনা সন্দর্শন স্থাবিভার হইয়া ভাসিয়া ধাইতে লাগিলেন।

এদিকে শ্রীপান শ্বরূপ প্রভৃতি মহাপ্রভৃকে না দেখিয়া ব্যাকৃশ কইয়া উঠিলেন। "প্রভৃ কোথায় গেলেন" বলিয়া চারিদিকে সাড়া পড়িয়া গেল, ভক্তগণ চারিদিকে তাঁহার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন; কেহ বা জগল্লাথ মন্দিরে, কেহ বা অপরাপর দেবালয়ে. কেহ বা উদ্যানে, কেহ বা গুণ্ডিচা-মন্দিরে, কেহ বা নরেন্দে, কেহ বা চটক পর্কাতের দিকে কেহ বা পুরীধাম হইতে পূর্কাদিকে কোণ কের অভিমুখে মাইয়া মহাপ্রভুর অসুসন্ধান করিতে লাগিলেন। এইরূপ অসুসন্ধান করিতে করিতে রাত্তির প্রায় অবসান হইয়া আদিল। কিন্তু কোথাও প্রভৃকে পাওয়া গেল না। ভক্তগণের জন্ম একবারে দমিয়া গেল; তাঁহারা মনে করিলেন তাঁহাদের প্রাণের প্রাণ শ্রীক্রাক্স ক্রন্মর বুঝি এবার একবারেই অন্তর্জান করিলেন, আর বুঝি তাঁহারা আর তাঁহার শ্রকাণ-দশ্ল-ম্ব উপভোগ করিতে পারিবেন না। এই চিন্তার সকলেই অধীর হইয়া পড়িলেন, যথা শ্রীচরিতামুতে:—

প্রভুর বিচ্ছেদে কারো দেহে নাহি মান। অনিষ্ট-আশকা বিহু মনে নাহি আন।

এই সময় ভক্তগণের চিত্তে কিরুপ ভাবের উদয় হইয়াছিল, উাহারা কিরুপ ব্যাক্ল ভাবে মহাপ্রভুর অসুসন্ধানে ইতন্তত: ভ্রমণ করিতেছিলেন, সহজেই হদরে সে ধারণা করা যাইতে পারে। ভক্তগণ সমুদ্রের তীরে সমবেত হইলেন, একদল গোক চিরাইরা পর্বাতের দিক গমন করিলেন। স্বরূপ প্রভৃতি পূর্ব্ব দিকে যাইয়া এভুর অনুসন্ধান করিতে লাগিলে। যথা ঐচরিতামূতে :---

সমুদ্রের তীরে আসি বুকতি করিলা।
চিরাইয়া পর্বত দিকে কথোজনে গেলা ॥
পূর্বা দিশায় চলে স্বরূপ লঞা কথোজন।
দিল্পতীরে-নীরে করে প্রভুর অবেষণ॥

এইরপে অনুসন্ধান করিতে করিতে শ্রীপাদ স্বরূপ সন্ধ্রে সহসা এক মৎসঞ্জীবীকে দেখিতে পাইলেন, তাহার স্কর্মদেশে জাল, সে কথন হাসিতেছে, কথন বা কাঁদিতেছে আবার কথন বা হরি হরি বলিয়া নৃত্য করিতেছে। উহার এই ভাব দেখিয়া স্বরূপ ভাহার নিকটবর্তী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "ওছে, এই পথে কোন লোককে বাইতে দেখিয়াছ, আর তোমারই বা এ ভাব কেন ?"

মংসজীবী বলিল "এই পথে আমি কাহাকেও যাইতে দেখি নাই, আমি সমুদ্রে জাল বাহিতে ছিলাম, সহসা আমার জাল ভার বোধ হইল, মনে করিলাম জালে একটা বড় মাছ পড়িয়াছে, উঠাইয়া দেখিলাম যাহা মনে করিয়াছিলাম তাহা নহে, একটা মৃত মহস্য! দেখিনাই ভয় হইল। জাল খুলিতে তাঁহার অক্স-ম্পশ হইল। ম্পশমাজ সেই ভ্ত আমার হলয়ে প্রবেশ করিল। তাহাতে আমার দেহ কাঁপিয়া উঠিতেছে, বাকা শুভিত হইয়া পড়িতেছে, শরীর রোমাঞ্চইতেছে। সেই মৃতের শরীর পাঁচ সাত হাত দীঘল, এক প্রক্রাত তিন তিন হাত করিয়া দীর্ঘ, হাত পারের অছিসদ্ধি সমূহ শসিয়া গিয়াছে, দেখিলে প্রাণ চমকিয়া উঠে। উহার ছুকু হুইটার

ভারা উপরে উঠিয়াছে। কথনও গোঁ গোঁ। করিয়া শব্দ করে, কথন বা আচতন হইয়া পড়িয়া থাকে। এই শবদেহ-ম্পর্শে আমি ভূত-এস্ত হইয়াছি। এক্ষণে ওঝার নিকট যাইতেছি। আমি প্রতি রাজিতে এথানে মংস্ত ধরি, আর নৃসিংহ স্মরণ করিয়া থাকি, ইহাতে আমায় ভূতে ছুঁইতে পারে না। কিন্তু নৃসিংহ নানে এ ভূতের উপদ্রব আরও বাড়িয়া উঠে। সার্ধান, তোমরা ওদিকে বাইওনা।"

শ্রীপাদ স্বরূপের দেহে প্রাণ আসিল। তিনি ব্রিলেন সাক্ষাং মহাপ্রভূই মংসজীবীকে কুপা করিয়াছেন। স্বরূপ বলিলেন "আমি ওবা, কিরূপে ভূত ছাড়াইতে হয় আমি তাহা জানি, তোমার কোনও ভয় নাই।" এই বলিয়া স্বরূপ আপন মনে ছই একটা কথা বলিয়া উহার মাধায় কর-স্পর্শ করিলেন এবং উহার দেহে তিন বার চাপড় মারিয়া বলিলেন "আর তোমার ভয়ের কারণ নাই. ভূত পালাইয়া নিয়াছে। একে মহাপ্রভূর স্পর্শে প্রেমে ধীবর অধীর হইয়াছিল, তাহার উপরে আবার ভূতের ভয়! স্কৃতরাং উহার মনোবিকারের প্রবলতা কত, তাহা সহজেই অহ্মেয়। শ্রীপাদ স্বরূপের প্রক্রিয়ায় উহার ভয় তিরোহিত হইল। ধীবর কিয়ং পরিমাণে শাস্ত হইল। স্বরূপ গ্রাহাকে ব্যাইয়া বলিলেন, "তুনি বাহাকে জালে পাইয়াছ, তিনি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ হৈতল, প্রেমাবেশে সমুদ্রে পতিত হইরাই তিনি ভোমার জালে আবদ্ধ হইরাছেন। বাহাকে বোগীক্রগণও আবদ্ধ করিতে পারেন না, তিনি তোমার জালে গ্রুক্ত ইরাছেন ইলা তোনার মহাতাকা। উট্হার শ্রীকাক্ষ

স্পর্শেই ভোমার এই প্রেমের উদয় হইগ্নছে, ভয়ের কোন কারণ নাই, তিনি কোথায়, আমাকে একবার দেখাও।"

কিন্তু মংশুজাবীর ইহাতে বিশ্বাস হইল না। সে বলিল 'আমি কতবার প্রভুকে দেখিয়াছি, প্রভু কেমন স্থলর, তাঁহাকে দেখিলে চক্ষ্ আর কিছু দেখিতে চার না। কিন্তু এ এক ভরঙ্কর বিক্তা আকার। হাত পায়ের জোড়া ছাড়িয়া গিয়াছে, দেখিলে ভয় হয়।'' সরূপ বলিলেন, ''প্রেমের বিকারে এইরূপ হয়—তিনি, বাস্তবিকই ভোমার সেই নয়ন-ভুলানো প্রাণের ঠাকুর।'' ধীবর আশস্ত হইল, সকলকে লইয়া গিয়া মহাপ্রভুকে দেখাইয়া দিল। ইহারা প্রভুকে ধে অবস্থায় দেখিতে পাইলেন, শ্রীচরিতামৃতে তাহার এইরূপ বিবরণ লিখিত আছে যথাঃ—

> ভূমে পড়ি আছে প্রভু দীর্ঘ সব কায়। জলে খেততমু বালু লাগিয়াছে গায়॥ অতি দীর্ঘ শিথিল তমু চর্ম নটকায়। হুর পথ, উঠাঞা খরে আনন না যায়॥

প্রভাৱ এই অবস্থার শ্রীমৃত্তি স্মরণ করিয়া ভক্তগণ নরনজন সংবরণ করিতে পারেন না, যাহা হউক মহাপ্রভুকে ইহার বিরিয়া তুলিলেন, তথনও তিনি অচেতন, ভিজা কৌপীন তাাগ করাইয়া শুদ্ধ কৌপীন পড়াইলেন। বালুকা ঝাড়িয়া বহিবানে শোয়াইলেন। শিক্তা কটিভ ক্ষাকৈ হিছারা সকলে মিলিয়া উচ্চেঃস্বরে শ্রীকৃষ্ণ-নামুক্তি সারাভ্য ক্ষিনেনা। বহক্ষণ পরে প্রভুষ কর্পে কৃষ্ণ-নামুক্তি স্থারাভ্য ক্ষিনেনা। বহক্ষণ পরে প্রভুষ কর্পে কৃষ্ণ-নামুক্তি

প্রবেশ করিল। তিনি হক্কার করিয়া উঠিয়া বসিলেন, আর তংকণাং শিথিল সন্ধিনমূহ পূর্ববিং জোড়া লাগিল। ভক্তগণের হৃদরে আনন্দ্রোত বহিয়া চলিল। কিন্তু তথনও তাঁহার পূর্ণ বাহাবস্থা কইল না। প্রভু অর্ক বাহ্দশায় ইতঃস্তত দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, খ্রী-থ্রীমহাপ্রভূ তিন দশার সময় অতিবাহিত করিতেন,—অন্তর্দশা, অর্নবাহ দশা ও বাহদশা। অন্তর্দশার এক বারেই মূচ্চ্ছাভাব,—ইহাতে বাহ্ডানের লেশ-মাত্রও থাকিত না, তিনি এই অবস্থায় পূর্ণরূপে খ্রীবৃন্দাবনীয় লীলারদাস্বাদন করিত্রন, অর্ন বাহে অন্তর্দশার কিছু ঘোর থাকিয়া যাইত, কিছু বাহ্ন-জ্ঞানও প্রকাশ পাইত। এদখন্ধে খ্রীচরিতামৃতকার লিখিয়াছেন:—

অন্তর্জনার কিছু ঘোর কিছু বাহ্মজান।
সেই দশা কহে ভক্ত অর্ধবাহ্য নাম।
অর্ধবাহ্য কহে প্রভু প্রলাপ-বচনে।
আকাশে কহেন, সব গুনে ভক্তগণে॥

এই অর্নবাহ্য দশার প্রভু আপন মনে প্রলাপ বলিতেন, ভক্তগণ বে তাহার সমক্ষে অবস্থান করিতেছেন, তাঁহার এ জ্ঞান অতি অর থাকিত। এই অবস্থার তিনি শ্রীপাদ স্বরূপ ও রামানন্দরায়কে স্থী বলিয়াই সম্বোধন করিতেন। উপরি উক্ত ঘটনার পরে অর্দ্ধবাহ্থ-দশার মহাপ্রভ তাঁহার প্রভাক্ষের বিবরণ বলিতে লাগিলেন:

কালিন্দী দেখিয়া আমি গেলাম বৃন্দাবন।
দুদ্ধি জণ্কীড়া করে বজেজনন্দন ॥

রাধিকাদি সোপীগণ সঙ্গে একত্ত মেলি। বমুনার জলে মহা রঙ্গে করে কেলি॥ তীরে রহি দেখি আমি সখীগণ সঙ্গে। এক সখী স্থাগণে দেখার সে রঙ্গে॥

শ্রীশ্রীমহাপ্রভূবে মধুময়ী লীলাদৃগু দশনে বিমুদ্ধ ছিলেন, এই ছত্ত কর্মীতে তাহার সংক্ষিপ্ত লেশাভান প্রকাশ পাইয়াছে।

নগ্প্রভূম্জ্বিস্থার শ্রীষম্নার বে অত্যন্ত জলকেলি-লীলা-দশন করিয়াছিলেন, শ্রীষ্ক্ত কবিরাজ গোস্থানিনহোদর শ্রীচরিতামুজে উংহার কিঞিং বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন, যথা—

পট্টবস্ত্র অলকারে, সমপিরা সধী করে,
স্ক্র শুক্র বস্ত্র পরিধান।
কৃষ্ণ লঞা কান্তাগণ, কৈল জ্বলাবগাহন
জ্বলেলে রচিল স্থাম।

সহস্র জল সেকে, সহস্র নেত্রে গোপীদেবে,
সহস্র পাদ নিকটে গমনে।
সহস্র মুথ চুম্বনে, সহস্র বপু সঙ্গমে,
গোপী মন্ম শুনে সহস্র কাণে॥

ৰত হেমাজ জলে ভাদে, তত নীলাল তার পাশে, আনুসি আসি কররে নিশন।

নীলাজ হেমাজ ঠেকে, যুদ্ধ হয় প্রত্যেকে, কোতৃক দেখে তীরে স্থীগণ॥ চক্রবাক মণ্ডল, পৃথক্ সুথক্ সুগল, काल देशक कितिन केलाम। के जैन भग्नम थन, भृथक् भृथक् गूगन, **इक्तवारक देकन बाम्हामन**॥ উঠিল বছ রক্তোংপল, পৃথক্ পৃথক্ যুগল, পদ্মগণের করে নিষারণ। শন্ম চাছে নুঠি নিতে, উংপল চাছে রাখিতে, চক্রবাক লাগি **দোহার** রণ ॥ পান্মোংপল অচেত্ন, চক্রবাক সচেত্ন, চক্রবাকে পদ্ম আস্থাদয়। ইহা ছহার উল্টা স্থিতি, ধর্ম হৈল বিপরীতি, কুষ্ণের রাজ্যে ঐছে গ্রায় কর।। মিত্রের মিত্র সহবাসী, চক্রবাক লুঠে আসি, রুক্তের রাজ্যে ঐছে ব্যবহার। অপরিচিত শত্রুর মিত্র, রাথে উংপল এ বড় চিত্র, এ বড় বিরোধ-অলকার॥ कदि क्रक थाक्र एक्शिश्न। ্যাহা করি আসাদন, আনন্দিত মোর মন, . तिब-कर्वश्रृण **क्षाद्रेण**॥

হেনকালে নোরে ধরি, মহা কোলাহল করি,

তুমি সব ইহা লঞা আইলা।

কাঁহা যমুনা বুন্দাবন, কাঁহা ক্লম্ম গোপীগণ,

সে স্থা ভঙ্গ করাইলা॥\*

এই কথা বলিতে বলিতে মহাপ্রভু চেতন হইলেন, তাঁহার

এই কথা বালতে বালতে মহাপ্রভু চেতন হইলেন, তাহার দ পুর্ণ ৰাহ্মজ্ঞান প্রকাশ পাইল, তিনি প্রীপাদ স্বরূপকে দেখিতে পাইরা বলিলেন, "স্বরূপ তোমরা আষায় এথানে জানিলে কেন ?" শ্রীপাদ স্বরূপ বলিলেন, "ভাত বটেই, ভূমি আমাদের হাতের পুতুল কিনা ? তোমার রঙ্গে যে আমাদের প্রাণাস্ত হয়, তাহা ভূমি ভাবিসা দেখ না। যমুনাভ্রমে ভূমি সমুদে পড়িয়া তরকে ভাসিতে ভাসিতে এখানে উপস্থিত হইয়াছ, এই ধীবর জালে করিয়া ভোষায় উঠাইয়া

এইরূপ অছুত জল-কেলির বর্ণনা শ্রীমন্ত্রাগবতের প্লোকেও প্রকৃতিত হয়

দাই। "সহস্র করে জলদেকে, সহস্র নেতে গোপী দেশে, সহস্র পাদ নিকটে গমন"

ইহা বৈদিক মন্ত্রেই মূর্ত্তিবিশেষ। ঋগ্রেদের পুরুষ-সক্তে এই লীলামর পুরুষের

যে আভাস আছে, এখানে তাহার পূর্ণ মধুর লীলা অভিব্যক্ত হইয়াছে। এই

জলকেলির পরেই বন্তহরণ। বন্তহরণের রহস্ত অতি নিগৃষ্ণ। জনেকে ইহার

অনেক প্রগাঢ় ব্যাখ্যা করিয়াছেন। চক্রবাক্ হেমাজ ও নীলাজ্যের ইক্রজাল-লীলা

প্রেমিকভক্তগণেরই আহান্ত। বিরোধাভাস ও অতিশর্মোক্ত অভৃতি কাব্যালকারের

লক্ষণ সাহিত্যদর্গণে অষ্ট্র্য। প্রেমিক পাঠকগণ শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর দৃষ্ট এই জ্বতান্ত্রত

জলকেলি লীলার রসাম্বাদ সন্ত্রোগ করন। অভক্রগণের ইহাতে প্রবেশা
ধিকার রাই।

ভোষার প্রাণে প্রেষোম্মত ইইরাছিল। আমরা গত রাত্তিতে তোমার দেখিতে না পাইরা সকলে সারানিশি তোমার অবেবণ করিরা বেড়াইরাছি। ভাগ্যে ধীবরের মুখে তোমার সংবাদ পাইরাছিলাম। ভূমি মুর্জ্জাছলে বৃন্দাবনে ক্রীড়া দেখ, আর ভোমার মূচ্ছা দেখিরা আমরা সকলেই অন্থির ইইরা পড়ি। বাহা ইউক, ক্ষানাম করিভে করিতে তোমার আর্দ্ধ বাহ্য ইইল, দেই অবহার এতক্ষণ তুমি প্রশাপ করিতেছিল।

ইহা শুনিরা প্রভু বলিলেন, ''স্বল্লে দেখিলাম, শ্রীরন্ধাবনে ক্লফ্র সোপীগণ-সঙ্গে রাদ করিতেছেন। অতঃপরে জলকীড়া করিরা বন্ত ভোজনে প্রবৃত্ত হইলেন, আমার মনে হর আমি বুলি সেই স্থানের প্রলাপ করিতেছিলাম।'' স্থান্ধপ বলিলেন, ''ভূমি বা কর তাই ভাল। এখন উঠ।'' এই বলিয়া শ্রীপাদ স্বরূপ মহাপ্রভুকে স্নান করাইয়া স্বরের ধনকে ঘরে আনিলেন, ভক্ত স্বের আর অ্যানন্দের দীমা রহিল না। তাহারা দারানিশি শাগিয়া যে হারাণ ধনের অ্রেষণ করিয়াছিলেন, তাহা প্রাপ্ত হইলেন। স্কলে প্রেমানন্দে প্রনত্ত হইয়া কৃষ্ণ-কীর্ত্তন করিছে লাগিলেন।

এই লীলটির আছম্ভ অভ্যমুত। শ্রীল কবিরাজ গোবানী এই লীলার আভাস দিয়া আলোচা অধ্যায়ের প্রারম্ভে একটী শ্রানীকাদ্যর মঙ্গলাচরণ প্রোক রচনা করিয়াছেন, যুগা:---

> শরজ্ঞোৎস্লাদিকােরবক্লনরা জাত্বমূনা-ভ্রমাজাবনু বাহিন্দিনু হরিবিরহতাপা বি ইব।

নিমপ্নো মুর্জ্ঞালঃ পয়ি নিবসন্ রাত্রিমথিলাং প্রভাতে প্রাপ্তঃ স্বৈরবতু স শচীক্তুরিছ নঃ॥

অর্থাং যিনি শরংজোংস্পাপ্রকিত সিক্কু দর্শনে যমুনাত্রমে ছরি-বিরহতাপার্থির ন্থায় বিশাল সমুদ্রের অভিমুখে ধাবিত হইয়াছিলেন এবং সেই সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া সারানিশি সমূদ্র জনে মুক্তিত অবস্থার ছিলেন, প্রভাতে যিনি স্বপণ দারা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই শচী-স্ত আমাদের রক্ষা করুন।

শ্রীশ্রীমহাপ্রভু দিবানিশি শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমে বিভার থাকিতেন, কিন্তু যথন তাঁহার বাছজান হইত, তথন মহাভাগবতের স্থায় তাঁহার হৃদয় ভক্তিভাবে পরিপ্লুত থাকিত, এই সময়ে অফুচর প্রভৃতি কে কোথায় কি ভাবে আছেন, তিনি মাতৃভক্তি। তাঁহাদের সংবাদ লইতেন, স্বেহময়ী বৃদ্ধা জননীর কথা তাঁহার মনে পড়িত। তিনি প্রতিবংসরই মায়ের থবর লইতেন। মায়ের জন্ম তাঁহার প্রাণ কাঁনিয়া উঠিত। বৃদ্ধা জননী ठाँहात जग जैनामिनीत ग्राप्त मिन यामिनी অভিবাহিত করিতেছেন, রন্ধনশালার যাইরা রন্ধন করিতে বদিরা কেবল উটোরই কথ। ভাবিতেছেন, চুইটী বাস্তুশাক দেখিয়া মনে করিতেছেন ''আমার' নিমাই এই বাস্তুশাক কত ভালবাদে, আমি এই শাক রাঁধিতেছি. হায় আমার নিমাই কোণায়, সেংময়ী মা আমার এইরূপ ভাবিয়াই বা কত অশ্রুপাত করিতেছেন।" শ্রীগোরাক বন্ধা ক্ষেত্মরী জননীর এই সকল ভাবের কথা স্বরণ করিয়া সময়ে সময়ে মায়ের নিমিত্ত वाकिन स्ट्रेटिन। त्थिमिक स्नारत्त्र हेराहे च्रष्टाव। अनेनीरक

শ্ববোধ দিবার জক্ত মাতৃভক্ত শ্রীগৌরাঙ্গ প্রতি বংসর অতিপ্রিষ্ট্র শ্রীক্ষগদানন্দ পণ্ডিতকে বঙ্গদেশে পাঠাইতেন, পণ্ডিত জগদানন্দ বৃদ্ধা শ্রীশ্রীমাতার নিকট মাসিয়া নিমাইর প্রাণের কথা বলিতেন, নিমাই যে তাঁহার জক্ত ব্যাকৃল থাকেন, নিমাই যে সভক্ত ভাঁহাকে শ্বরণ করেন, শ্রীশ্রীশাতার চরণে পণ্ডিত জপদানন্দ ভাহা নিবেদন করিতেন। যখা শ্রীচরিতারতে ঃ—

> প্রভূর অভাস্থপ্রির পণ্ডিত জগদানন্দ r বাঁহার চরিত্রে প্রভূ পায়েন আনন্দ n প্রতি বংসর প্রভূ তাঁরে পাঠান নদীয়াতে r বিচ্ছেদ-হুঃধিতা জানি জননী আখাসিতে n

পণ্ডিত জগদানন্দকে শ্রীপোরাঙ্গ কত প্রাণের কথা বলিয়াঁ
দিত্রেন, দে সকল কথা মনে করিলেও অক্র সংবরণ করা যায় না।
পাণ্ডিত জগদানন্দ নবহাঁদেপ বাইতে উন্মত হইয়াছেন, মহাপ্রভু মায়ের
করু উত্তম উত্তম মহাপ্রসাদ আনাইয়া নিজ হাতে উহা বাধিয়া দিতেছেন, আর জগদানন্দকে বলিতেছেন, "আমার হংখিনী মাকে মহাপ্রসাদ দিয়া আমার প্রশাম জানাইও, আমার হইয়া তৃমি তাঁহার
শ্রীচরণ ধরিয়া আমার মাকে প্রণাম করিও এবং বলিও, 'মা আমায়
মনে করিলেই আমি তাঁহার শ্রীচরণের নিকট আসিয়া দাঁড়াইয়া
ভাঁহাকে বন্দনা করি, যথন তিনি রন্ধন করিয়া আমার কথা মনে
করেন, আমি তৃৎক্ষণাং বাইয়া তাঁহার প্রস্তুত অয়াদি আহার করি'।
মাকে আরও বলিও যে তোমার নিমাই ব'লয়া দিয়াছে, 'মাতায়
ধ্বার করাই আমায় শরম ধর্ম, কিন্ত বাতুল হইয়া সয়াস বর্ম গ্রহণ

করিয়াছি, তাঁহার সেবা না করার আমার যে অপরাধ হইতেছে, দরা মরা জননী যেন আমার এই অপরাধ ক্ষমা করেন, আমি চিরদিনই ভাঁহার আজাকারী সন্তান। তাঁহার শ্রীমুখের আজাতেই আমি এই নালাচলে পড়িরা রহিয়াছি, এজীবনে তাঁহার শ্রীচরণ ভূলিতে পারিব না।' জগদানন্দ, বিশেষ করিয়া আমার মায়ের চরণে আমার এই কথাগুলি বলিও।"

এই কথা বলিতে বলিতে মাতুভক্ত শ্রীগোরাঙ্গ মায়ের জক্ত নিজ হাতে মহাপ্রসাদগুলি বাধিয়া দিলেন, মায়ের কথা মনে পড়িয়া ভাঁহার কমলনেত্তে অঞ্চবিন্দু দেখা দিল, একটা একটা করিয়া অঞ্চবিন্দু গড়াইয়া গড়াইয়া পাঙু গগুন্থল প্লাবিত করিয়া তুলিল। অভি
কেষ্টে সে বেগ সংবরণ করিয়া জগদানন্দকে বিদায় দিলেন। এই
বিবরণ অতীব মধুময়ী ভাষায় শ্রীচরিতামূতে লিখিত ইইয়াছে, যথা—

নদীয়া চলহ, মাতারে কহিও নমন্বার।
মোর নামে পাদপন্ম ধরিছ তাঁছার ॥
কহিও মাতারে, "তুমি করহ স্মরণ।
নিত্য আসি আমি তোমার বন্দিঞে চরণ ॥
বে দিন তোমার ইচ্ছা করাইতে ভোজন।
সে দিন অবশ্র আসি করিঞে ভক্ষণ ॥
ভোমার সেবা ছাড়ি আসি করিলুঁ সন্ধ্যান।
বাতুল হইরা আসি কৈলুঁ ধর্মনাশ ॥
এই অপরাধ তুমি না লইছ আমার।
ভোমার অধীন আমি তনয় ভোমার।

নীলাচলে আমি আছি তোমার অক্সাতে। যাবং জীব তাবং তোমা নারিবে ছাডিতে॥''

শীকৃষ্ণ-প্রেমান্মন্ত মহাপ্রভ্র ছদরে মাতৃভক্তি কিরপে প্রগাঢ়ণ ছিল, এই করেক ছত্র পাঠে তাহার সমুজ্জন নিদর্শন পাওয়া যাই-তেছে। কর্ত্তব্য জ্ঞানের সহিত উন্মাদিকা ভক্তির এইরপ মাথামাথির সমুজ্জন উদাহরণ অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। বিনি সংসার-রূপিনী ক্ষুদ্রতটিনী চল পরিত্যাগ করিয়া রুষ্ণ-প্রেমর অনস্তসাগরে কাঁপ দিয়াছিলেন, দিনরজনী তাহাতেই যিনি বিভোর ছিলেন, এখন বাহাজ্ঞানের ক্রণের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার হৃংখিনী জননীর কথা মনে পজিয়া গেল। তিনি মায়ের জন্ম মহাপ্রসাদ বাধিতে বসিলেন, এবং নয়ন-জলে নেত্র ভাসাইয়া মায়ের শ্রীচরণে বলিবার জন্ম পণ্ডিছ জগদানন্দের নিকট কত কথা বলিয়া দিলেন। তাই অনস্তভাবগ্রাহী শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচরিতামূতের অস্তালীলার উনবিংশ পরি-চ্ছেদের বন্দনা লোকে লিথিয়াছেনঃ—

বন্দে তং রুষ্ণ-চৈতন্তং মাতৃভক্তশিরোমণিং প্রলপ্য মুখ সজ্বর্ষী মধ্যানে ললাসঃ স ॥

অর্থাৎ বিনি ক্রেমোন্মাদে ভিত্তিতে মুখ-সজ্বর্ধণ করিয়াছিলেন এবং মধ্*তানে প্রকাপ করিয়াছিলেন, সেই মাতৃভক্ত* শিরোমণি শ্রীক্ষণ-তৈ তন্ত দেবের বন্দনী কিরি। শ্রীল কবিরাজ পরারেও গিথিয়াছেন —

मान्छरक्त श्रेष्ट्र वर्ग मिरदामि।

সন্ন্যাস করিয়া সদা সেবেন জননী॥
ভক্তনীত্তেরই প্রভূর এই লালাটা নিরস্তর স্মাকরণমোগ্যা। মাতৃ-

ভক্তি কৃষ্ণভক্তির সাধন-স্বরূপ। প্রত্যক্ষদেবতাস্বরূপিণী সেংশায়ী জননীর কেণা স্বরণ করিলেও মাতৃভক্ত সম্ভানের হৃদয়ে ভক্তির বিঞা প্রবাহ উপস্থিত হয়।

পণ্ডিত শ্রীজগদানন মহাপ্রভুর প্রেরণায় যথাসময়ে নববীপে উপস্থিত হইলেন। শচীনার হাতে মহাপ্রদূদে দিয়া তাঁহার শ্রীচরণ ধরিয়া প্রাাম করিলেন এবং তাঁহার প্রাণের নিমাই ভক্তিভরে: যে সকল কথা বলিয়া मिज़ ছिलान, জ्रामानम शीरत शीरत একে একে সেই সকল कथा শ্রচীমার নিকট কাতরকথে নিবেদন ক্রিলেন। স্লেহময়ী জননীর নর্ম-যুগল হইতে অশ্ধারা প্রবাহিত হইয়া গগুস্থল প্রিসিক্ত করিয়া চলিল, তাঁহার কণ্ঠ স্তস্তিত হইয়া গেল। কিয়ংক্ষণ তিনি কোন কথা বলিতে পারিলেন না, কেবল জগদানন্দের মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে অশ্রপাত করিতে লাগিলেন। জগদানন্দ গদুগদ কঙ্গে বলিলেন,—"মা স্থির হউন, আপনার অঞ্লের নিধি লেংবের নিমাইর কোন তঃথ নাই। তিনি দিনরজনী ক্লাপ্রেমে রিক্লোর থাকেন, আমরা সকলেই প্রাণপুণে তাঁহার সেবা করি। যথুন তাহার বাহাজান থাকে, তথন তিনি যত কথা বলেন, তাহার হধ্যে আপনার কথাই বেশী। এমন মাতৃভক্তি,—মায়ের প্রতি এরূপ অসুরক্তি আর কোথাও দেখি নাই। মা বলিলেই তাঁহার চলচল নরন্যুগল অঞ্জলে পূর্ণ ইইয়া উঠে; বাক্য গদ্যদ্ ইইয়া পড়ে, মাতৃহারা শিশুর ন্যায় আপনার নিমাই মা যা বলিয়া অধীর হন।" एक (प्रकारी कार्ती अपग्रम कर्ष्ठ बुलिस्यन, 'विश्वास ग्रामीन ने निश्वत হও, ও সকল কথা আর আমার নিকট বলিও না। আমি,—অভাগিনী; ভাই পুত্রহারা হইয়া এতদিন বাঁচিয়া আছি। আমার নরনের মণি ভোমাদের হাতে সমর্পণ করিয়া দিয়াছি, তোমরাই ভাহাকে
দেখিও।" এই বলিয়া শচীমাতা কাঁদিতে কাঁদিতে মহাপ্রভুর প্রদত্ত প্রসাদাদি খুলিলেন, উহা হইতে কিঞ্চিং লইয়া গৃহাভাস্তরে বধ্মাতার নিকটে গেলেন, দেখিতে পাইলেন বধ্মাতা বিষ্ণুপ্রিয়া গৃহের
কোণে বিদিয়া কান্দিয়া মুর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছেন। মেছে
ঢাকা চাঁদের মত তাঁহার মুধমণ্ডলে রুক্ষ কেশরাশি বিক্ষিপ্ত হইয়া
পড়িয়াছে, নয়ন জলে বদনমণ্ডল কেশগুলিসহ পরিসিক্ত হইয়া
গিয়াছে। শচীমাতা বধ্মাতার অবস্থা দেখিয়া ব্যাকুলভাবে কান্দিয়া
উঠিলেন, তাঁহার রোদন শুনিয়া প্রতিবেশী ঠাকুরাণীরা উপস্থিত হইলেন, বধুমাতাকে সচেতন করিলেন, শচীমাতাকে শাস্ত করিলেন
এবং পণ্ডিত জগদানন্দের আহারের ব্যবস্থা করিলেন।

পণ্ডিত জগদানন্দের আগমনে লোকে লোকারণ্য হইরা উঠিল।
সকলেই জগদানন্দের নিকট মহাপ্রভুর কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা করিতে
লাগিলেন। স্নেহময়ী জননীর অক্ষজলের বিরাম নাই। তিনি এই
অবস্থাতেই সকলের হাতে মহাপ্রসাদ বিতরণ করিবেন। ধীরে
ধীরে জনতা অপসারিত হইল। জগদানন্দ একমাস কাল শচীমাতার
নিকট থাকিয়া নবদীপবাসীদিগকে মহাপ্রভুর সংবাদ জ্ঞাপন করি-লেন। অতঃপরে তিনি শাস্তিপুরে শ্রীঅবৈতাচার্য্যের ভবনে উপস্থিত হইলেন। শ্রীমদবৈতাচার্য্য পণ্ডিত জগদানন্দকে পাইয়া পরম
ক্ষানন্দিত হঁইলেন, মহাপ্রভূসম্বন্ধে কত্ত কথা বিজ্ঞাসা করিতে লাগি- েলন। অংগনানন্দ আচার্যোর সহিত শ্রীগোরাঙ্গ সম্বন্ধে নিবিষ্টভাবে।
আলাপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; অপরাপর ভক্তগণ একমনে
জগনানন্দের সুধামাধা কথা গুনিয়া কর্ণ পরিতৃপ্ত করিলেন। পশুভ জগনানন্দ কয়েকদিন শান্তিপুরে অবস্থান করিয়া নীলাচলে প্রত্যান বর্তন করিবার নিমিত্ত উপ্তত হইলেন।

শ্রীমদদৈতা চার্যা এই সময়ে জগদানন্দকে তরজা-প্রহেশিকার ভাষায় ঠারেঠোরে একটী ত্রিগুড় কথা বলিয়া দিলেন, যথা—

প্রভূকে কহিও আমার কোটা নমস্বার ৷
এই নিরেদন তাঁরে চরণে আমার ৷
বাউলকে কহিও, লোকে হইল বাউল ৷
বাউলকে কহিও, হাটে না বিকায় চাউল ৷
বাউলকে কহিও, কাজে না আছে আউল ৷
বাউলকে কহিও, ইহা কহিয়াছে বাউল॥ \*

<sup>\*</sup> শ্রীমন্বৈতাচার্য্য মাধারণ লোকের নিকট নিগৃঢ় সংবাদ অপ্রকাশ রাখিবার নিষিত্তই প্রহেলিকার ভাষায় এই সংবাদ জ্ঞাপন করেন। সাধারণ লোকে
ইহার অর্থ বা বুঝিতে পারে, ইহাই যথন আচার্য্যপ্রের মতিপায় ছিল, তথন আমাকৈর মত সাধারণ লোকের পক্ষে এই প্রহেলিকার ঝাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হওরাও
ধৃষ্টতা মাত্র। স্থান্তিত স্বযোগ্য ব্যক্তিগণের মধ্যে বিবি বেরপ ইহার অর্থ বুঝিবেন, অপরকেও ওাহারা সেইরপ বুঝাইবেন। তবে এই প্রহেলিকার অর্থ সম্বর্ধে
শীম্মহাপ্রতৃ বার শীম্বে কিকিং আভাস বির্হেন, ব্যাহ্যের ভাষা উলিখিত
ছাইবে। এখনে আম্বর্গ কেবল "বাউল' ও 'আউল' এই ছাইটা শন্সের অর্থ প্রকাশ
ক্ষিতিছি। "রাউর" প্রাট বাতুল শন্তের অপ্রশে। হিন্দুবানী ভাষার এই

আচার্য্যপ্রভুর প্রহেলিকা গুনিয়া পণ্ডিত গ্রীজগদানক একটুক্ হাসিয়া বলিলেন "একি প্রথেলিকা! আচ্চা, আমি ঠিক এই কথাই মহাপ্রভুর নিকটে যাইয়া বলিব।"

পণ্ডিত জগদানক যথাসময়ে নীলাচলে প্রতিছিলেন, এতি মহান্ত্রী করি করি জীলটী মাতার সংবাদ দিলেন, নদীয়াবাসীদের ও শান্তিপুরবাসীদের সংবাদ দিয়া জীমদাচার্গ্যের প্রতেলেকাটী অবিকলভাবে বলিয়া হাসিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "তাঁহার যে আজ্ঞা তাহাই হইবে" এই বলিয়া নীরব হইলেন। প্রীপাদস্করপ এই স্থানেই উপস্থিত ছিলেন। স্থান পশ্ভিত জীজগদানক জীমদাচার্য্যেও প্রতেশিকা বলেন, স্কর্প ভাহা মনোবোগের, সহিত প্রবণ

শক্টা "বাফালো" "বাওল" বাওলী ইত্যাদি রূপে বাবক্রত হয়। বাডলে, বাউরা, বাউলা ইত্যাদি রূপেও অণিক্ষিত ইত্র লোকেরা পশ্চিমাঞ্চলে এই শক্ষার বাবহার করিরা থাকে। বাউল শক্ষের অর্থ বাঙুল। ভগবংহপ্রমোদ্মন্ত বাহিগণের উন্মাদ লক্ষণ দেখিয়া লোকে তাহাদিগকে "বাউল" নামে অভিন্নিত করিত। এটির ভারতে বহুছানে 'বাউল' শক্ষের এইরূপ বাবহার আছে, যথা— "দেশেন্তির শিষ্য করি, মহাবাউল নাম ধরি" "আমিত বাউল এক কহিতে আন কহি, কৃষ্ণের তরঙ্গে আমি সদা যাই বহি।" আউল শক্ষী আবভল শক্ষের অপত্রংশ। শক্ষাপ্রশার বিয়ম্মান্তর আবভল শক্ষীই আউল শক্ষে পঞ্জিত হইয়াছে। সক্ষতেই আউল শক্ষের অর্থ উত্তম ও প্রের। কাজে নাহিক "আউল" অর্থাৎ কাইজ কেই উত্তম নহে। এই কাজ কোন্ প্রকার কালে, বৃদ্ধিমান ব্যক্তিগণ তাহাও বৃদ্ধিয়া দেখিবেন। কোন্ প্রকারের বাউলের কার্যে কোন্ প্রকারের ক্ষতি হয় ভাহাও বিবেচা। "হাটে নাঃ বিশ্বাহ চাইল" এই ছাট ও চাইল কোন্ প্রকারের ক্ষতি হয় ভাহাও বিবেচা। "হাটে নাঃ

করিতেছিলেন। মহাপ্রভু ইহা শুনিয়া যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন, প্রীপাদস্বরূপ তাহাও মনোবোগের সহিত, প্রবণ করিয়াছিলেন, প্রহেল কার মর্ম্ম বৃথিরা তিনি মহাপ্রভুকে বলিলেন, "আচার্যাপ্রভু একি জ্যোলী বলিয়া পাঠাইয়াছেন! আমিতো ইহার কোন অর্থ. বৃথিতে পারিলাম না"। শ্রীপাদ স্বরূপের কথার মহাপ্রভু এই তরজার একটুকু আভাস দিলেন, যথা শ্রীচরিতামৃতে—

প্রভূ কহে আচার্য্য হয় পূজক প্রবল।
আগমশাস্ত্রের বিধি-বিধানে কুশল।
উপাসনা লাগি দেবের করে আবাহন।
পূজা লাগি কথোকাল করে নিরোধন।
পূজা নির্কাহ হৈলে পাছে করে বিসর্জ্জন।
তর্জ্জার না জানি অর্থ কিবা তার মন।
মহাযোগেশ্বর আচার্য্য তর্জ্জাতে সমর্থ।
আমিহ বৃঝিতে নারি তর্জ্জার অর্থ।

প্রী শ্রী মহাপ্রভ, আচার্য্য প্রভুর তর্জার যে মর্থের আভাস দিলেন তাহাতে ব্ঝা যাইতেছে, যে আচার্য্যপ্রভু তাঁহাকে উপাসনার নিমিত্ত এবং প্রেমভক্তি বিস্তারের নিমিত্ত আবাহন করিয়া আনিয়াছিলেন। তাঁহার সেই উদ্দেশ্য পূর্ণরূপে সফল হওয়ার এখন উপাস্থা দেবতাকে "গচ্ছ গচ্ছ পরমং স্থানম্" বলিয়া বিদায় দেওয়ার জ্ঞাই যেন এই প্রেফুল্কোমায় সংবাদ দিয়াছিলেন।

্র্ ইহাতে মনে হয়, মহাপ্রভুর অবতারের পূর্বে লোকসকল অনু-ক্রুবিষয়-সংগ্রেমগ্র থাকিত, বিবেক-বৈরাগোর লেশাভ্যসত কাহুরে শ্বন্ধে উদিত হইত না, প্রেমভক্তি ত অতি দ্রের কথা। শ্রীমদ্আচার্যাপ্রভূ জীবের এই তর্দশা দেখিরা শ্রীভগবানের অবতারের
নিমিত্ত প্রার্থনা করেন। বেবেগেশ্বর আচার্যাপ্রভূব আরাধনায় স্বরং
ভগবান্ অবতার্ণ হইলেন। তাঁহার আগমনে বিগাসের স্থানে বৈরাগা
ও নান্তিকতার স্থানে ভগবদ্ভক্তির মন্দাকিনী স্রোত প্রবাহিত
হইল, অবশেষে প্রেমের বন্তায় "শান্তিপুর ভূবু, নদে ভেসে যায়"
এমন অবস্থা দাঁড়াইল। লক্ষপতির সন্তান শ্রীরঘুনাথ দাস কৌপিন
পড়িয়া পথের ভিথারী হইলেন। সংসারের দিকে অনেকেরই আকর্বণ রহিল না। সংসারের নিতানৈমিত্তিক কার্যোও লোকের আর
তেমন যত্ন রহিল না। আচার্যা প্রভূর নিকট এ দৃশ্রও অতিরিক্ত
ৰলিয়া বোধ হইতে লাগিল। যে মহীরদী শক্তির মহাপ্রভাবে এই
বিশাল বন্তা প্রবাহে সমগ্রদেশ ভগবংপ্রেমে ভাসিয়া যাইতে লাগিল,
শ্রীমদ্যাচার্য্যের নিকট ভাহা অতিরিক্ত বলিয়া মনে হইল, উহার
সংযম ও সংব্রণ প্রার্থনীয় বলিয়া বিবেচিত হইল।

তাই মহাপ্রভূ বলিলেন, "আচার্যা পূজক। তিনি উপাসনার জন্ত আবাহন করিয়াছিলেন, তাঁহার উপাসনার উদ্দেশ্য শেষ হইরাছে, এখন দেবতা বিসর্জন দিতেছেন। সম্ভবতঃ ইহাই তাঁহার তর্জার মর্ম্ম, অথবা ইহাই কিনা, তাহাই বা কি করিয়া বলিব ? আচার্য্য প্রভূ মহাযোগেশর। কিরপে তর্জা করিতে হয়, তিনিই তাহা জানেন। তাঁহার প্রহেলিকার অর্থ অপরের হর্ষোধ্য।" প্রীপাদস্করপ মহাপ্রভূর কথা শুনিয়া বিমনা হইলেন। ভক্তগণের স্থনীল স্থদরাবাশে মহসু। এক কাল মেব দেখা দিল, সকলেই বিষয় হইয়া পড়িলেন।

এই দিন হইতে মহাপ্রভুর ভাবরাজ্যে সহসা এক বিশাল পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইল। তিনি ইহজগতে অবস্থান করিয়াও যেন জ্বগংছাড়া জাবে বিভোর হইয়া পড়িলেন। শ্রীক্লঞ্চ-বিরহের দারুণ দশা দ্বিগুণ वाडिया डेठिन। मिनग्रामिनी क्ववनहे डेन्माम्विष्ठा.--क्वनहे अनाप। মহাপ্রভুর এই দশা দেখিরা ভক্তগণের হৃদয়ে বিদীর্ণ হইতে লাগিল। অতি অল্লকাই তাঁহার বাহজান থাকিত, তাহাও পূর্ণ জ্ঞান নহে— অর্কবাহ্ন দশা মাত্র। একটা কথার উত্তর দিতে না দিতেই তিনি আবার বিভার হইয়া রুফ্তময় রাজ্যের মহাস্বপ্নে প্রমত্ত হইতেন,— কৃষ্ণবিরহের সেই আকুলতা, সেই হাহাকার, সেই মৃচ্ছ্র্য মহা-প্রভুর এই মহাভাবতরঙ্গে ভক্তগণ একবারে ব্যাকুল হইয়। পড়ি-তেন। এক সুহূর্ত্তও তাঁহাকে একাকী রাখিয়া কেহ কোন স্থানে স্বস্থির থাকিতে পারিতেন না। এই দশা লিখিয়া প্রকাশ করার বিষয় নহে, গম্ভীরার মহাগম্ভীর ভাব মানবীয় ভাষায় ব্যক্ত হইবার নহে। আকারে, ইঙ্গিতে, স্বরে, ভাব-ভঙ্গীর গভীরতাম যাহা প্রকাশ পায়, ব্যঞ্জনা-শক্তিতে যাহা অভিব্যক্ত হয়, বিশেষতঃ জড়াতীত মহারসময় মহাভাবের যে প্রবাহ, মহাপ্রেমিকের হাদয়ে উচ্ছৃদিত হইয়া ভাষায় বা আকারে ইঙ্গিতে ঈষদ্ ব্যক্ত হয়, দেই দকল ভাবের আভাস দর্শক বা শ্রোতৃবর্গ কিয়ৎ পরিমাণে বুঝিতে পারেন, উহা অপরে সম্পূর্ণ অবোধ্য।

শ্রীমদদৈতাচার্য্যের তরজা-প্রহেলিকার শ্রীমন্মমকাপ্রভুর শ্রীকৃষ্ণ-বিরহোন্মাদ অধিকতর প্রগাঢ় হইরা উঠিল। এই অবস্থায় তাঁহার কৃষ্ণ-বিরহ-ব্যাকুলতার অপের মে এক গভীরতক্র ভাবের উদ্লাষ ৃষ্ঠত, তাহা উদ্ঘৃণা দশা নামে অভিহিত। ঐচরিতামূতে লিথিত হইয়াছেঃ—

উন্নাদ-প্রলাপ-চেষ্টা করে রাত্রি দিনে।
উদ্য্ণী দশা রাধা-ভাবাবেশে বিরহ বাড়ে ক্ষণে ক্ষণে॥
আচন্ধিতে ক্ষ্রে ক্ষেত্র মথুরা-গমন।
উদ্য্ণী দশা ( \* ) হৈল উন্মাদ-লক্ষণ॥
রামানন্দের গলা ধরি করেন প্রলপন।
স্বরূপে পুছুরে জানি নিজ স্থীজন॥

(\*) উদ্যূণী দিবোাঝাদেরই অন্তর্ভাব ৷ ইহার লক্ষণ এইরূপ : —
''স্থাদ্বিলক্ষণমূদ্যূণী নানাবৈব্খচেষ্টিতম"

নানাপ্রকার বিচিত্র লক্ষণপূর্ণ বৈবশু-চেষ্টাই উদ্যুণ্। নামে অভিহিত। উদ্ ঘূর্ণার উদাহরণ এইরূপ—

> শ্যা কুঞ্জগৃহে কচিধিতমুতে সা বাসসজ্জায়িতা নীলালং ধৃতথণ্ডিতা বাবহৃতিশুঙী কচিভুৰ্জতি। আবৃৰ্বতাভিসারসংভ্রমবর্তা ধ্বাস্তে কচিদ্দারণে রাধা তে বিরহোদ্গম্প্রমণ্ডা ধ্তেন কাং বা দশামু॥

অর্থাৎ এক ক্ষ-বিরহিণী এমতী রাধার কথা জিজাসা করায় উদ্ধব বালিলেন "হন্দ এমতী তোমার বিরহে ভাত্তিবশতঃ বাসকশ্যার স্থায় কুপ্তগৃহ সজিত করেন, কথন থভিতাভাবে এই ইইয়া নীল মেঘকে তর্জন করেন, কথন বা অভিসারিকা ইইয়া নিহিড় অন্ধকারে তমণ করেন, এরাধাপ্রেমের গতি অতি বিচিত্র।
ভিত্যামার বিরয়ে ভাষার কোন্দশাইবা না হইতেছে।

শ্রীপাদস্বরূপ ও রামানন্দ রায় শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর কিরুপ সেবা ক্রিতেন, ইহা হইতেও তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।

এইরপে গৌরাঙ্গস্থনর রাধাভাবে বিভোর হইরা একবারে বিরহ-বাাকুল হংয়া উঠিলেন। শ্রীপাদ রামানন্দকে সমুথে পাইয়া বিশাথা মনে করিয়া তাঁহার গলে হাত দিয়া তিনি মর্ম্মভেদী হৃদয়োচ্ছ্বাসে বলিতেছেনঃ—

> क नन्म क्लाहक्त माः क मिथिहिक्त काल झिंछः। क मन्म मूत्र लीतवः क ल स्ट्र स्ट्र क्रमील ছाতিঃ। क ताम तक्का छवी क मिथ क्षांच तत्को यथिः निथियम स्ट्र उम क वर्ष रुष्ठ रा थिग विथिम्। \*

সখি, নন্দক্লচক্রনা কোথায়, শিথগুভূষণ মক্রমুরলীরব শ্রীক্রম্ব কোথায়, ইক্রনীলমণিছাতি আমার সেই শ্রামস্থনর কোথায়, সেই রসতাগুরী কোথায়, সখি আমার প্রাণিরক্ষার ঔষধি কোথায়; হায় হায়, আমার দেই স্বস্থাত্তম কোথায়? হাহা, এতাদৃশ প্রিরতনের সহিত যে বিধি আমার বিয়োগ ঘটাইল, সেই বিধিকে ধিক!

মথুরানগরং কৃষ্ণে লব্নে নলিতমাধবে। উদ্যর্শেয় তৃতীয়াকে রাধায়াঃ স্ফুটমীরিতঃ॥

অর্থাৎ ললিতমাধব নাটকের তৃতীয় অঙ্কে একুফের মধুরাগমনের পরে এমতীর উদ্মূর্ণা দুলা স্পষ্টরূপে বণিত হইরাছে।

এটি ললিতমাধবের ৩ অঙ্কের ২৫ লোক। শ্রীল রূপগোস্বামী
 উচ্ছল নীলমণি গ্রন্থে উদ্যূর্ণা লক্ষণ ও উহার উদাহরণ লিখিয়া পরে লিখিয়াছেন—

🕮 চরিতামৃতে এই শ্লোকের নিম্নলিখিত ব্যাখ্যা করা হইরাছে. 🗕 ব্ৰজেক্তকুল হগ্ধ-সিন্ধু, ক্লফ তাহে পূৰ্ণ ইন্দু জন্ম কৈল জগৎ উল্লোব। ব্রজনের নয়ন-চকোর॥ স্থি ছে। কোথাও রুফ্ট করাও দরশন। ক্ষণেক বাঁছার মুখ. না দেখিলে ফাটে বুক, শীঘ্র দেখাও, না রহে জীবন। এই ব্রঞ্জের রমণী, কামার্কভপ্ত কুমুদিনী. নিজকরামূত দিয়া দান। প্রফুল্লিত করে যেই. কাঁহা মোর চন্দ্র সেই দেখাও স্থি ! রাখ মোর প্রাণ॥ কাহা সেই চূড়ার ঠাম, শিথি পুচ্ছের উড়ান, नवस्याच (यन हेक्स्वरू। পীতাম্বর তড়িদ্হাতি, মুক্তমালা বকপাতি নবাস্থদ জিনি খ্রামতমু॥ একবার যার নয়ন লাগে. সদা তার ইদরে জাগে, ক্লুফতমু বেন আম্র-আঠা। তমু নহে,—দেয়াকুলের কাঁটা। किनिन्ना छ्यानशानि, रेक्स्मीनम्य काखि,

বেই কান্তি ৰূগৎ মাতায়।

শৃলাররস ছানি, তাতে চক্র জোৎলা ছানি, জানি বিধি নির্মিণ তার ॥

কাঁহা সে মুরলী-ধ্বনি, নৰাভ্ৰগজ্জিত জিনি, জগদাকৰ্ষে শ্ৰৰণে যাহার।

উঠি ধার ব্রজ্জন ত্বিত চাতকগণ। আসি পিরে কাস্ত্যামূতধার॥

মোর সেই কলানিধি, প্রাণরক্ষা-মহৌষধি, স্থি! মোর তেঁহো স্কৃষ্ণত্তম।

দেহ জীয়ে তাঁহা বিনে, ধিক্ এই জীবনে, তিহো করে এত বিড়ম্বনা।

যে জন জীতে নাহি চায়, তারে কেনে জীয়ার, বিধি প্রতি উঠে ক্রোধ-শোক।

বিধিকে করে ভং সন, কৃষ্ণ দের ওলাহন্, পড়ি ভাগৰভের এক শ্লোক।

সেই স্লোকটী এই :---

আহো বিধাত স্তব ন কচিদ্দরা, সংযোজ্য মৈত্র্যা প্রণয়েন দেহিনঃ। তাংশ্চাক্কতার্থান্ বিযুনঙ্কাপার্থকং, বিচেটিতং তেহর্ভকচেটিতং যথা॥ ৩॥

का ५०।७२।५२ ।

কর্মাৎ গোপীরা বলিতেছেন, হে বিধাত! ভোমার দরায় লেশমাত্র মাই ৷ তুমি কিনা কীবদিগকে মৈত্রী ও প্রণম্বপাশে সাবক ক্রিয়া তাহাদের মরোরথ পূর্ণ হইতে না হইতেই আবার তাহাদিগকে বিযুক্ত কর। তোমার এই চেষ্টা ব,লকের স্থায় অসমত। শ্রীচরিতা-মূতে এই শ্লোকের নিম্নলিখিত ব্যাখ্যাপদ আছে।

না জানিদ্ প্রেম মর্ম্য, বার্থ করিদ্ পরিশ্রম,

তোর চেষ্টা বালক সমান।

তোর যদি লাগ পাইঞে, তবে তোরে শিক্ষা দিঞে এমন যেন না করিস বিধান ॥

অরে বিধি! তোঁবড় নিঠুর।

অন্তোগত্বল ভ জন, প্রেমে করিয়া সন্মিলন, অক্তার্থান্ কেনে করিদ্ দূর॥

অরে বিধি! অকরণ, দেখাইয়া কুষ্ণানন, নেত্র-মন লোভাইলি আমার:

ক্ষণেক করিতে পান, কাড়ি নিলি অগ্রন্থান, পাপ কৈলি দত্ত-অপহার॥

অক্রুর করে তোমার দোষ, আমায় কেনে কর রোষ ইश यि कर ध्वाठाव।

তুঞি অক্ররমূর্ত্তি ধরি, ক্ষণে নিলি চুরি করি, অন্তের নহে ঐছে ব্যবহার ॥

আপনার কর্মদোষ, তোরে কিবা করি রোষ, তোয় মোয় সম্বন্ধ বিদূর।

ৈ যে আমার প্রাণনাথ, একতা রহি যার সাথ, '(महे कुष्क हरेन निर्वेद ॥

শব তেজি ভজি যারে, সেই আপন হাতে মারে,
নারীবধে ক্ষঞ্চের নাহি ভর।
ভার লাগি আমি মরি, উলটি না চাহে হরি,
ক্ষণমাত্রে ভাঙ্গিল প্রণয়॥
ক্ষঞ্চে কেনে করি রোষ, আপন হুর্দের দোষ,
পাকিল মোর এই পাপকল।
যে কৃষ্ণ মোর প্রেমাধীন, তারে কৈল উদাসীন,
এই মোর অভাগ্য প্রবল॥"
এই মত গৌররায়, বিষাদে করে হার হার,
"হা হা কৃষ্ণ! তুমি গেলা কতি ?"
গোপীভাব হৃদয়ে, তার বাক্য বিলপয়ে,
"গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি॥" \*
মহাপ্রভূব এইরূপ বিশাল বাাকুলতায়,—এইরূপ চিন্তোয়াদক
অলৌকিক বাাপারের সময়, প্রীপাদস্বরূপ প্র

শহাত্র প্রথম বিশাল বাক্লতার, তথহর বা তেওোমাদক জলোকিক ব্যাপারের সময়, শ্রীপাদস্বরূপ ও ক্লিবিদারক ব্যাপার শ্রীরামরায় তাঁহার চরণপ্রাস্তে বিসিয়া তাঁহার শিংস্কনা ও পরিচ্য্যা করিতেন।

শ্রীচরিতামৃতকার লিবিতেছেন: —

' ভবে স্বন্ধপ রামরায়, করি সানা উপার, মহাপ্রভুর করে সাধাসন।

<sup>\*</sup> ইতঃপূর্বে শ্রীভাগবতের "অহো বিধাতঃ" লোকের এবং ইহার ব্যাখ্যায় 'পদটীর অগ্ননাচনা করা হইরাছে, স্বতরাং এছলে এ সম্বন্ধে কিছু বলা হইল বা।"

পাইয়া সঙ্গম-পীত,

প্রভুর ফিরাইল চিত্র,

প্রভুর কিছু স্থির হৈল মন॥

মন কিঞিং স্থির হইল বটে, কিন্তু প্রলাপের সে ঝন্ধার থানিক না, বিরহের সেই বিপুল তাপ মিলন সঙ্গীতেও নিভিল না। মহা-প্রভ এক একবার এক প্রকার ভাবে আগ্নেয় গিরির ভায় হৃদয়ের বিরহানলের দাহকরী শিখা প্রলাপের ভাষায় বহিব্যক্ত করিতে লাগিলেন। এইরপে সন্ধাকাল অতিবাহিত হইল, দুণ্ডের পর দুঞ্জ এইরূপ ভাবেই চলিয়া যাইতে লাগিল। স্বরূপ ও রাম্থায় ভাবেক সবিশেষ বাহ্য প্রাবল্য না দেখিয়া মনে করিলেন, প্রভার সদয়ের তরঙ্গ বঝি প্রশমিত হইয়াছে, সম্ভবতঃ এথন আর কোনও আশঙ্কর কারণ নাই, এইরূপ মনে করিয়া শ্রীপাদস্বরূপ মহাপ্রক্তকে গৃন্ধীরায় শ্রন করাইলেন, রামানন্দ ও স্বরূপ আরও কিয়ংক্ষণ প্রতীক্ষা করিয়া দেখিলেন, মহাপ্রভু নীরব,— এ দে কিরূপ নীরবতা, —তাঁহারা সে বিষয়ে স্বিশেষ অনুসন্ধান করিলেন না। বিশেষতঃ ভাবগন্তীর মহাপ্রভার ভাব-রহস্ত অতুসন্ধান বৃদ্ধির সভীত। স্বরূপ ও রামানন্দ প্রভকে বিশ্রামাগারে রাধিয়া নিশ্চিন্ত মনে বিশ্রাম করিতে গেলেন চ গোবিন গভীয়ার স্থারে শহান করিলেন। ইংহাদিগের তথম একট্র मिन्नार्यम इहेंग।

এই সময়ে গন্তীরার মধ্যে আবার এক জন্তিদারক কাপার উপ-স্থিত হইল। মহাপ্রভূ কিঞিৎকাল শয়ন করিয়াছিলেন। সে শরুর আদৌ শয়ন নতে, বিরহেয় তীব্রভায় এক প্রকার মৃদ্র্য মাজ্য এই ভাব অপনাদিত হওয় মাত্রই মহাপ্রভু উঠিয়া বদিলেন এবং আপন মনে নাম সঙ্কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। আবার বিরহ-বাাকুলতা বাড়িয়া উঠিল, তিনি ভাবাবেশে জ্ঞানহারা ও অধীর হইয়া গন্তীরার ডিত্তিতে মুখ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। এই ভীষণ সংঘর্ষণে তাঁহার নাকে মুথে ও গণ্ডে বহুল ক্ষত দেখা দিল, উহা হইতে রক্তশারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। ভাবাবেশে বিহলে মহাপ্রভু গোঁ গোঁ শকে এই হৃদ্বিলারক বাাপায়ে অবশিষ্ট রাজি অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। গোঁ গোঁ শক্ষ শুনিয়া স্বরূপ তংকণাং প্রদীপ জ্ঞালিয়া গন্তীরায় বাইয়া হাহাকার করিতে লাগিলেন, আলো জ্ঞালিয়া দেখিলেন, মহাপ্রভুর নাক, মুথ ও গণ্ড হইতে বর্বার্ করিয়া স্বক্রধারা পড়িতেছে। এ দশা দেখিয়া তাঁহাদের হৃদয় বিদীণ ছইতে লাগিল। উত্তয়ে জ্ঞানেচন করিয়া অনেক বজ্লে প্রভুকে স্কৃষ্থির করিলেন।

প্রভু স্থান্থির হইলেন পরে স্থান্ধ বলিলেন, 'বিল তো ভোমার একি লীলা! তোমাকে রাথিয়া একটুকু চক্ষু বৃদ্ধিতে গিয়া কি অভার কার্যাই করিয়াছি ।''

প্রভূ বলিলেন, "কি করিব, চিত্তের উরেগে কিছুতেই আর ঘরে তিন্তিতে না পারিয়া বাহির হইবার নিমিত্ত বার খুঁজিতে ছিলাম। বার ঠিক করিতে পারি নাই, চারিদিকে বাব অসমনান করিয়াহি, কোথাও বার পাই নাই, কেবল ভিত্তিতে মুখ লাগিয়া লাগিয়া নাকৈ মুখে কত হইয়া রক্ত পড়িতে ছিল, তাই বাহির হইতে পারি নাই ইহার বেনী আর কিছুই বলিতে পারি না। স্বরূপ, আমার প্রাণম্ভ্রী

কৃষ্ণ কোথার ? আমি তো তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না, এখন আমার উপায় কি. বল ? আমি কি করি—কোথায় যাই। \*

এই দিন হইতে শ্রীপাদ স্বরূপের হৃদয়ে একটা স্পতি শুরুতর জ্বের সঞ্চার হইল, তিনি মনে করিলেন, এই প্রেমোন্মত্ত প্রাণের ধনকে এখন আর একাকী গন্তীরার ভিতরে রাধা নিরাপদ নহে। তিনি ভক্তগণের নিকট মনের ভাবনা প্রকাশ করিলেন, সকলেই বলিলেন এই বৃদ্ধি যুক্তিযুক্ত।

শঙ্কর পণ্ডিত বলিলেন "যদি আপনাদের রুপাত্মতি হয় তবে আমার একটা প্রার্থনা আছে। আপনারা দয়া করিয়া এই দীনের

প্রহির এ মহান্ অন্তাহ করুন —এ অধম প্রভুর

শ্রীচরণতলে শ্রীচরণ-দেবার জক্ত সারা রজনী প্রিয়া থাকিতে প্রস্তুত। আপনারা রূপামর বৈষ্ণব, দয়া করিয়া। এই দীনকে এই অধিকার দান করুন।"

ষকীয়ন্ত প্রাণার্ক্ দুসদৃশগোঠন্ত বিরহাৎ প্রলাপানুনাদাৎ সততমতিকুর্কন্ বিৰুলধীঃ। দধন্তিত্তৌ শধবদনবিধুত্বেণ রুধিরং ক্ষতোখং গৌরাকো হুদয় উণয়ন মাং মদয়তি।

ন্ধর্যৎ ক্রকীয় কোটিকোটিপ্রাণজুল্য প্রীকৃষ্ণবিরহে বিকল হইয়া প্রলাপ-উদ্ধানে ভিত্তিতে মুখ-সংঘর্ষণ করিয়া ক্ষত-রক্তে বাঁহার প্রীমুখমগুল লোণিতাক্ত ক্রমারিল, সেই প্রীগৌরাক আমার হুদরে উদিত হইয়া আমাকে প্রমন্ত ক্রিতেছেন।

<sup>\*</sup> শ্রীমদাস গোষামী তংকৃত শ্রীগোরাঙ্গ-ন্তব-কল্পবৃক্ষ স্থোতে এই লীলাটীর শুক্ত লিখিয়া রাখিয়াছেন তদযথা :—

শকর পণ্ডিত ভক্তশিরোমণি ও অতি হৃধীর। সকলেই এই প্রস্তাব মহাপ্রভুর শ্রীচরণে নিবেদন করিলেন। ভক্তগণের অন্ত-রোধই প্রবল হইল। এই দিন হইতে শঙ্কর পণ্ডিভের মহাভাগোর উদয় হইল। এই দিন হইতে তিনি মহাপ্রভুর পদতকে
উপাধানের ভায়ে শয়ন করিতেন। যথা শ্রীচরিতামতে:—

প্রভুর পাদতলে শঙ্কর করেন শয়ন। প্রভু তার উপরে করেন পাদ-গ্রসারণ। "প্রভু-পাদোপাধান' বলি তার নাম হৈল। পুর্বেবিহুরে বেন শ্রীশুক বর্ণিল। \*

শ্রীমং শঙ্কর পণ্ডিত যে ভাবে প্রভুর পদসেবা করিতেন, সে
দৃগ্র অতি আহলাদজনক। শঙ্কর শ্রীগোরাঙ্কের পদপ্রা ও বি দ্ শ্রীপদসন্থাইন করিতেছেন, আর এই অবস্থায়,—থাকিয়া থাকিয়া জাঁহার একটু নিদ্রার আবেশ হইতেছে। শঙ্কর তথন ঝুমিয়া পড়িতে ছেন, তাঁহার হস্তবন্ধ প্রভুব পদসেবার কার্যো বিরত না হইলেও মাগাটী নিদ্রার আবেশে ঠিক থাকিতেছে না, এক একবার ঝুকিরা পড়িতেছে, তিনি আবার তৎক্ষণাৎ চমকিয়া মাথা ভূলিয়া

ইতিক্রবাণং বিছরং বিনীতং সহস্রণীঞ্চরণোপাধানন্। প্রকৃত্রানা ভগবৎকথায়াং প্রণীয়মানের মুনিরভাচন্ট ॥ ৩।১৩৫॥

অর্থাৎ ভগবান্ এক্ল যাহার ক্রোড়ে পাদপ্রমারণ করিতেন, সেই বিছর বিনীত হইরা ঐ রূপ কহিলেন, মৈত্রের মুনি আনন্দে পুলকিত হইরা ক্রিছে কাগিলেন ইত্যাদি। এই নীলার শহর পণ্ডিতই,—বিছুর।

শীপদদেবা করিতেছেন। এইরূপে শহ্বর পণ্ডিত দেহপ্রকৃতির সঙ্গে কিরংক্ষণ যুক্ত করিয়া পরিশেষে পরাস্ত হইলেন, তাঁহার দেহ বিকল হইয়া পড়িল, প্রভুর পাদপদ্ম তাঁহার ক্রোড়ে রহিল, শহ্বরে দেহ ধীরে দীরে শ্যায় গলিয়া পড়িল। প্রভুর নিদ্রা নাই, তাঁহার কেবল,—শ্রীকৃষ্ণভাবনা। কিন্তু বাহ্য জ্ঞানের লোপ হয় নাই, প্রভু ব্রিলেন, শহ্বর ঘুনাইয়াছেন. তিনি আপন কাঁথাথানি শহ্বরের গায়ে জ্ঞাইয়া দিলেন। শহ্বরের গাত্রে কাঁথা স্পর্শ হওয়া মাত্রই তিনি চমকিয়া আবার উঠিয়া বিসলেন, এবং অপরাধীর ন্যায় প্রভুর কাঁথা-থানি তাঁহার শ্রীঅঙ্গে জড়াইয়া দিয়া আবার পদসেবা করিতে গ্রন্ত হইলেন । মহাপ্রভু বলিলেন—"শহ্বর তুমি সাধারাত্রি এরূপ করিলে আমার ছঃখ ভিন্ন স্ক্রথ হয় না। আমি তোঁনার এত ক্লেশ সহিতে পারি না।" শহ্বর বলিলেন, "করুণাময়, আপনার চরণ-দেবার নাার স্ক্রথ আমার আর কি আছে ? ছন্টা নিদ্রা আমার পরম শক্র। যোগীরা বিগতনিদ্র হইয়া দিনরজনী যে পাদপদ্মের ধ্যান করেন, সেই শ্রীপাদপদ্ম আমার এই চন্মচক্ষুর সমক্ষে বিরাজমান, আমি

<sup>†</sup> শহর করেন প্রভূর পাদ-সম্বাহন।
ঘুমাঞা পড়েন, তৈছে করেন শরন ॥
উহার অঙ্গে পড়িয়া শকর নিদ্রা যায়।
প্রভূ উঠি আপন কাথা তাহারে জড়ায় ॥
নিরপ্তর ঘুমার শকর শীঘ্র চেতন।
বৃদ্ধি পাদ চাপি করেন রাত্রি জাগরণ॥
শীহের অস্তা ১৯ পরিচেক্ত।

আমার চর্ম্মাংসের প্রাকৃত হত্তে সেই অপ্রাকৃত ধনের সেবা করার অধিকার গাইয়াছি। প্রভো! ইহা অপেক্ষা আমার আর কি স্কুখ আছে!" প্রভূ নিক্তর হইলেন 1

শীচরিতামতের মধ্যনীলার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রলাপাদির স্থচনা লিখিত হই-তীব্র বিরহ ও অনোকিক অবস্থা । মেই সকল অতীব ভাব-সম্ভীর! এথানে তংসম্বন্ধে যংকিঞ্চিং আলোচনা করা যাইতেছে 1

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিথিয়াছেন ঃ—

বিচ্ছেনেখসিন্ প্রভারস্তালীলাস্ত্রাস্থর্গনে।
গৌরস্ত কৃষ্ণবিচ্ছেনপ্রলাপাত্মস্বর্ণতে॥ \*

(ক) "অস্মিন্ পরিচ্ছেদে ( অস্তাগণ্ডস্ত দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ) অস্তলীলায়াঃ হ্রাফুবর্ণনে প্রভাঃ গৌরস্ত কৃষ্বিরহন্তপ্রলাপাদিঃ অসুবর্ণতে অর্থাৎ ময়েতি শেষঃ।' এই টাকাকার কে, তাঁহার নাম প্রকাশিত নাই ।

( "বৈশ্ববস্থদ।" নামে এচিরিতামৃতের অপর একগামি টীকা আছে। বৈশ্বপ্রথদাকার লিখিয়াছেম: — প্রভাগে বিক্তা অস্তালীলায়াঃ শেষখণ্ডস্ত যা লীলা
যৎস্ত্রং দিগ্দর্শনরূপং ন তু সমাক্ ভস্ত অমুবর্ণনং যত্র; এবস্তৃতে অম্মিন্ বিচ্ছেদে
প্রভোঃ কৃষ্ণস্তেভিন্নিষ্ট একসাননকার্যকাৎ। ষদা প্রভোরিতাস্য পূর্ব্বার্দ্ধেনাম্ময়ঃ
পৌরস্যেতাস্য প্রার্দ্ধেন। এই টীকাটীর বিশেষ অর্থ এইরূপঃ —-

সূত্র—অথ বি দিগ্দর্শন রূপমাত্র : সেই লীলার সমাক্ বর্ণন নহে। অনুবর্ণন-মাত্র—এখানে ঈষদর্থে "অনু" শব্দ ব্যবসূত হুইয়াছে।

প্রভো:—কৃষ্ণ্য। "একের অনেক অর্থ হইতে পারে," এই স্থার অনুসারে প্রভ্রত্মক্টী "কৃষ্ণ" অর্থে ব্যবহৃত হইতে পারে অর্থাং কুক্ষের বিচ্ছেনে। আরার

<sup>\*</sup> এই শ্লোকটীর কয়েকটা টীকা আছে, একটা টীকা এইরূপ :--

)

অর্থাৎ শ্রীগৌরাঙ্গের লীলাস্থ্রবর্ণনাত্মক এই পরিচ্ছেদে (বিচ্ছেদ শ্রীগৌরাঙ্গের কৃষ্ণবিচ্ছেদ জন্ত) প্রলাপাদির অন্তবর্ণন করা ঘাইতেছে। অস্তালীলার আভাস এই দ্বিভীয় পরিচ্ছেদের আরক্তেই স্থচিত্ত কৃষ্যছে। ভদযথা—

পরার্দ্ধের সহিত অন্বয় করিয়া গৌরের বিশেষণরতে।ও ব্যবহৃত হইতে পারে। শেষোক্ত ব্যাখ্যাই সমীচীদ।

এইস্থলে অস্তালীলার স্তা বর্ণনা করা হইল কেন, তাহার কারণাও এই পক্সি-চ্ছেদের শেক্ষেই স্বয়ং প্রস্থকার প্রকাশ করিয়াছেন তদ্যথাঃ—

শেষ-লীলার স্ত্রগণ,

देकल किছू विवत्नी,

ইহা বিস্তারিতে চিত্ত হয়।

শক্তি যদি আয়ঃ-শেষ,

কিন্তারিক লীলা-শেষ্..

য়নি মহাপ্রভুর কুপা হয়॥

আমি বৃদ্ধ জরাতুর:

লিখিতে কাপয়ে কর

মনে কিছু গ্লৱণ না হয়। না দেখি ও নয়নে

না গুনিয়ে শ্রবণে

তবু লিখি এ বড় বিশ্বয়া

এই অস্ত্যলীলা সার:

र्ज-मध्धः विखात्रः.

ककि किছू कविन वर्गम ।

हेश भर्षा भद्रिः यद

বৰ্ণিতে না পাবি তকে

এই লীলা ভক্তপদ-ধন্দ ॥

মংক্ষেপে এই স্থত্ৰ কৈল,

যেই ইহা না লিখিল

আগে তাহা করিব বিস্তাদ।

ৰদি ততদিন জীয়ে.

মহাপ্ৰভুৱ কুণা হয়ে

ইচ্ছা ভরি করিব বিচার ঃ

শেষ যে রহিল প্রভ্র দ্বাদশ বংসর।
ক্ষেত্রের বিরহ-ক্তি হয় নিরস্তর ॥
শ্রীরাধিকার চেষ্টা থৈছে উদ্ধবদর্শনে।
এই মত দশা প্রভ্রর হয় রাত্রি দিনে ॥
নিরস্তর হয় প্রভ্র বিরহ-উন্মাদ।
ভ্রমময় চেষ্টা সদা—প্রলাপময় বাদ ॥
রোমকৃপে রক্তোদাম দস্ত সব হালে।
কলে অঙ্গ কীণ হয়, ক্ষণে অঙ্গ ফুলে॥
গন্তীরা ভিতরে রাত্রের নাহি নিদ্রালব।
ভিত্রে মুখ শির ঘধে, ক্ষত হয় সব॥
তিন দ্বাধেরর কবাট—প্রভু যায়েন বাহিরে।
কভু সিংহদ্বারে পড়ে—কভু সিন্ধুনীরে॥

শ্রীল কবিরাজ গোষামী মধ্যনীলার প্রারম্ভে কিঞ্চিৎ বিস্তারিতরূপে অস্ত্যুলীলার প্রানুষ্বর্গন কেন করিয়াছেন, তাহার কারণ ইহাতে স্পষ্টরূপেই বৃঝা গেল। অস্ত্যুলীলার প্রলাপ বর্ণন ভক্তগণের প্রাণধন। পরমকার্কণিক শ্রীল কবিরাজ মনে করিতে ছিলেন, জীবন অনিত্য, তাহাতে তিনি জরাতুর কথন কি ঘটিবে, তাহা বলা বার না। কি জানি যদি গ্রন্থসমাণনের পূর্ব্বেই তাহার জীবন-লীলা শেষ হয়: ভাছা ইইলে তো তিনি এই স্থধা-মধুর লালার আভাস ভক্তগণকে প্রদান করিয়া বাইতে পারিবেন না;—এই আশক্ষায় পূর্বে তিনি ইহা প্রক্রপে প্রচনা করিয়া বাইতে পারিবেন না;—এই আশক্ষায় পূর্বে তিনি ইহা প্রক্রপে প্রচনা করিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু ভক্তস্কল্ বাঞ্চাকলতক শ্রীভগবান্ ভক্তের বাঞা অপূর্ব রাখেন না। দল্লাময় শ্রীগোরাক্স নিজের লীলামাধুরী সম্পূর্ণ করিয়া লিখিবার নিমিছ শ্রীক কবিরাজ গোষামীকে দীর্ঘ আয়ু প্রদান করিয়াছিলেন।

চটক-পর্বত দেখি গোবর্দ্ধন ভ্রমে। ধাঞা চলে আর্ত্তনাদে করিয়া ক্রন্সনে ॥ উপবনোম্মান দেখি বন্দাবনজ্ঞান। তাঁহা যাই নাচে গায়, ক্ষণে মুচ্ছ । যান॥ কাঁহা নাহি শুনি যে ভাবের বিকার। সেই ভাব হয় প্রভুর শরীরে প্রচার॥ হস্ত পদের দন্ধি যত বিত্তম্ভি প্রমাণে। সন্ধি ছাড়ি ভিন্ন হয়ে—চর্মা রহে স্থানে॥ হস্তপদ শির সব শরীর ভিতরে। প্রবিষ্ট হয় কুর্ম্মরূপ দেখিয়ে প্রভূরে !৷ এই মত অদ্ভত ভাব শরীরে প্রকাশ। মনেকে শুগুতা-—বাক্যে হা-হা হুতাশ। কাঁহা করে। কাঁহা পাঙ্ক ব্রজেজনন্দন। কাঁহা মোর প্রাণনাথ মুরলীবদন ॥ কাহারে কহিব, কেবা জানে মোর হুঃখ। ব্রজৈন্দ্রনদন বিহু ফাটে মোর বুক॥ এই মত বিলাপ করে—বিহ্বল অস্তর। বায়ের নাটক-গ্রোক পড়ে নিরম্ভর॥

শ্রীল রামানন্দরায়ের নাটকের যে শ্লোকটীর কথা লিখিত হই-রাছে, তাহা এই:—

প্রেমচ্ছেদরুজোহবগত্ততি হরিনারং নচ প্রেম বা "প্রেমচ্ছেদরুজঃ" শ্লোক। স্থানাস্থানমবৈতি নাপি মদনো জানাতি নো হর্কালাঃ।

## ষ্পন্তো বেদ নচ; ক্যতঃথমখিলং নো জীবনং বাশ্রবং বিত্রীণ্যেব দিনানি যৌবনমিদং হা হা বিধে কা গতিঃ॥ \*

এই পদা জগনাথ বল্লভ নাটকের তৃতীর অক্ষের নবম প্লোক। এটা
মদনিকার প্রতি শ্রীরাধিকার বাক্য। ইহার কতিপয় টীকা আছে। নিয়ে য়ই
একটা উদ্ধৃত করা যাইতেছে :--

১ম টাকা-—অয়ং হরিঃ (হরতি মনো য়ঃ সঃ হরিঃ) জীনন্দনন্দনঃ প্রেমচ্ছেদেন প্রেমন্ডক্রের যা রুজঃ ব্যথাঃ তা ন অবগচ্ছতি ন প্রামোতীতার্থঃ। শঠদাং
ইতি ভাবঃ। অত্র অবপূর্বলগচ্ছতেজ্র নার্থহেংপি সর্বের গত্যথাঃ জ্ঞানার্থাঃ প্রাপ্তার্থানাতি নিয়মাং প্রাপ্তার্থার। তহি কথা তামিন্ শঠে প্রেম ময়া কৃতঃ ইতাত্রাহ
প্রেমেতি,—প্রেম বা প্রেমাপি স্থানাস্থানং পাত্রাপাত্রং ন জানাতি। অপিচ মদনো
নো অস্মান্ ছর্বলো অবলাঃ ন জানাতি। অতঃ সোংস্মান্থ শরসন্ধানং করোতি।
নমু শরবিদ্ধানাং যুম্মাকং ছংখং দৃষ্ট্রী স কথা ন দয়তে —তত্রাহ অস্তু অস্তুস্ত অথিলং
প্রচ্রতরং ছংখং ন বেদ ন জানাতি। নমু তহি কিয়স্তং কালং অপেক্ষতু ভবতী,
অবস্তাং করণাসিন্ধুঃ কৃষ্ণস্তামক্রীকরিষ্যতি। তত্রাহ জীবনমপি ন আশ্রবং ন বচনাবীনং শীত্রং করিব্যে ইতিভাবঃ। নমু কৃষ্ণান্মরাগিনীনাং যুমাকং জীবনং ন ঝটিতি
যাস্যতি তং কৃষণ তব মনোহরং যৌবনমাকৃষ্য ঘট্যতি ইত্যত্র আহ—ছিত্রাণি
দিনানি অত্যন্নকালমেব যৌবনং তিউতি। হা হা বিধে। কা গতিঃ। তব
কীদৃশী স্টিরিত্যর্থঃ।

ংষ টীকা — অরং হরিঃ প্রেমচেছদজন্মঞ্জঃ পীড়াঃ নাবগচ্ছতি ন জানাতি। থেম স্থানাস্থানং ন অবৈতি ন জানাতি। মদনঃ নোহপান ছুর্বলাঃ ন জানাতি। অক্তন্তাখিলং হঃখং অক্টো ন বেদ না জানাতি। জীবনং আশ্রবং অস্থিরং। ইদং যৌবনং দ্বিত্রীণি দিনানি, হা হা ইতিকটে। বিধেবিধাতুঃ কা গতিঃ কা স্টিঃ।

তথ্য টাক। বৈশ্বৰপ্ৰদা— সধং সততাকুভূতো হবিঃ সৰ্বতঃগহাৰকোংশি প্ৰেম-চেলো ভক্তঃ ভজ্জা কজঃ গাঁড়া নাবগছতি। নমু তহি কথং স্বন্মিন্ প্ৰেম করোসি শ্রীমতী মদনিকাকে বলিতেছেন, "সথি উপজাত প্রেমাঙ্কুর ভাঙ্গিরা গেলে যে কিরপ মনোবেদনা ঘটে, এই হরি পরহুংথহারী হইরাণ্ড ভাহা জানেন না। শঠ হরি প্রেমভঙ্গের হুংথ কথনও পান নাই। আমি যে ইহার সহিত প্রেম করিয়াছিলাম, তাহাতে আমারই বা দোষ কি, কেন না প্রেমত পাত্রাপাত্র স্থানাস্থান জানে না। আমি যে হুর্ম্মলা অবলা, মদনও সে বিচার না করিয়া আমার প্রতি শরস্ক্ষান করে। সথি একের হুংথ কি অপরে ব্যাতে পারে ? "করুণা- দিল্ব কৃষ্ণ কোন সমরে অঙ্গীকার করিবেন", এ কথাতেও আর বৈধ্যা ধরিয়া থাকিতে পারি না। জীবের জীবন অতি চঞ্চল, ইহা কাহার ও বাক্যাধীন নহে। যদি বা জীবন কোন প্রকারে বজায় থাকে, কিন্তু সথি, এই যৌবন কয়দিন থাকিবে ? রমণীর যৌবন যে হুই চারিদিন মাত্র স্থায়ী। হার হায় বিধাতঃ এখন আমার গতি কি ?" শ্রীচরিতামূতের ব্যাখ্যাপদ অতীব পরিক্ষুট ও স্কগভীর ভাবাম্মক। তদ্যথা:—

ত্যাহ, নবেতি প্রেমকর্ত্ স্থানং কৃত্র তিঠামীতি ন অবৈতি ন জানাতীত্যর্থঃ। মদনোছপি হানাস্থানং ন জানাতি। যতো নো অম্মান্ চুর্বলা অবলা ন জানাতীতি স্থানাস্থানাজ্ঞহে লিঙ্গমিতি কাব্যালকারঃ। নম্বেতে ন জানন্ত, অঙ্গমঙ্গিষ্ঠঃ সথাস্ত জানস্থাত্যাহ, অক্যো বেদিতি অস্তঃ প্রমপ্রেঠাদিপঞ্চবিধঃ স্থানিপোল্পি জনঃ নামাপ্রহণস্ত "ধীরা ভব কদাপাঙ্গীকার্যাঃ তেন ভবতীতি", স্থানাং বচনেন সক্রননাং তাঃ
প্রতীর্যাভাগবেশাং। ন কেবলমীর্যাভাস এব কিন্তু তত্ত্বরম্প্যাহ নো জীবনমিতি, আশ্রবং বচনস্থং বচমেন্থিতে আশ্রব ইত্যমরাং। নমু অল্পকালঃ সহম্বেতি
কচনোত্ত্রমাহ—হিত্রীণেবেতি দিনানি ব্যাপ্য ইদং যৌবনমিতি বক্তব্যে বিপরীক্তকর্ণনন্ত স্থান্থইবিধেয়াংশদোবহুইমপি তাদুশাবস্থায়ান্তাদুগ্বর্থনং গুণান্তঃপাত্যের।

উপজিল প্রেমান্ত্র, ভাঙ্গিল যে হঃখপূর, ক্লফ তাহা নাহিক করে পান। বাহিরে নাগররাজ, ভিতরে শঠের কাজ. পরনারী বধে সাবধান॥ স্থি হে । না ব্ঝিয়ে বিধির বিধান। স্থুখ লাগি কৈল প্ৰীত, হৈল হুঃখ বিপরীত, এবে যায় না রছে পরাণ ॥ কুটিল প্রেমা আগেয়ান, নাহি জানে স্থানাস্থান, ভাল মন্দ নারে বিচারিতে। ক্রুর-শঠের গুণডোরে, হাতে গলে বান্ধি মোরে, রাথিয়াছি, নারি উকাশিতে॥ বে মদন তমুহীন, পরদ্রোহে পরবীণ. পাচ-বাণ, সন্ধে অতুক্ষণ। খাবলার শরীরে, বিন্ধি করে জরজরে. इःथ (नग्र. ना नग्र कीयन ॥ সভ্য এই শাস্তের বিচারে। ' अञ्चलन काँश निथि, नाहि कान প्राग-प्रशी, যাতে কছে ধৈর্য্য করিবারে ॥ কৃষ্ণ কুপা-পারাবার, কভু করিবেন অঙ্গীকার, স্থি। তোর এ বার্থ বচন। बीदित कीवन हक्ष्म, दश्म भूषभाखित करी,

তত দিন জীবে কোনজন॥

শত বংসর পর্যান্ত. জীবের জীবন-অন্ত.

এই বাকা কহনা বিচারি।

मात्रीत रशोवन धन.

যারে ক্লুব্ড করে মন.

সে যৌবন দিন-ছই-চারি॥

অগ্নি বৈছে নিজ ধাম. দৈখাইয়া অভিরাম.

পতক্ষেরে আক্ষিয়ে মারে।

কৃষ্ণ ঐছে নিজ গুণ, দেখাইয়ে হয়ে মন.

পাছে তঃথ সমুদ্রেতে ভারে॥

শ্রীমহাপ্রভূ এইরূপে হুঃখের কপাট উদ্যাটন করিয়া প্রনাপ ক্বিতেন।

প্রলাপকথনে উদ্ধৃত আর একটী শ্লোক এই---"<u>শ্রীকঞ্জপাদি</u> শ্রীকৃষ্ণরূপাদিনিষেবণং বিনা নিষেৰণ-লোক। বাৰ্থানি মেহ্ছান্তখিলেক্সিয়াগ্ৰম। পাষাণগুকেন্ধনভারকাণ্যহো বিভক্ষি বা তানি কথং হতত্রপঃ॥ \*

এই লোকটী কোন্ এয় হইতে উদ্বৃত তাহার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। খ্ৰীপাদ স্বৰূপের কড়চা হইতে খ্রীল কবিরাজ মহাশর দিব্যোন্মাদের বছল ঘটনা সংগ্রহ করিয়াছেন। কিন্তু সেই এীগ্রন্থানি আর কাহারও দৃষ্টিগোর্চর হইল না। সম্বতঃ শ্রীল কবিরাজ উক্ত কড়চা গ্রন্থ হইতেই এই লোকটী সংগ্রহ করিয়া থাকিবেন। যাহাই হউক, নিম্নে ইহার টীকা প্রকাশ দরা লাইডেছে—

দ্ধিং শ্রীকৃষ্ণরপাদিনিষেবণ ব্যতীত আমার দিনসমূহ ও আমার চক্ষু প্রভৃতি সমস্ত ইন্দিমই অতান্ত বার্থ ইইতেছে। হার হায়, পাষাণ শুষকাঠেন্দ্রিরবং এই সকল অকর্মণ্য ইন্দির্মিদিগকে নির্ম জ্ঞাইয়া কিরপেই বা বহন করিব।" শ্রীচরিতামূতে ইহার ব্যাখ্যা-পদ্ এই:—

বংশীগানামৃতধাস, লাৰণাামৃত জন্মস্থান,
বে না দেখে সে চাঁবদন।
দে নয়নে কিবা কাজ, পড়ু তার মাথে বাজ,
সে নয়ন রহে কি কারণ॥
সথি হে! শুন মোর হতবিধি বল।
মোর বপু চিত্ত মন, দকল ইন্দ্রিয়গণ,
কৃষ্ণ-বিতু সকল বিফল॥

<sup>(</sup>ক) রূপাদিপদেন রূপরদগন্ধস্পর্শাদিকং নিযেবণং বিনা দর্শনাদি বিনা মে মম সম্বন্ধেংছানি বার্থানি। অথিলেলিয়াণি চকুরসনানাসাকর্ণজগাদীন। ছতত্রপো বিগতলজ্জঃ সন্ তানীল্রিয়াণিকথং কেন প্রকারেণ বিভর্মি ধার্মামি। পারাণবং শুক্তের্জনবথ ভাবকানি। অহো থেদঃ।

<sup>ে (</sup>থ) বৈষণবস্থপাটীকা,—নেগ্ছানি বার্থানি ভাংপ্র্যুশুনানি জাতানীতার্থঃ। নমু সমর্থানীজ্রিয়াণি কথমেতাদৃশানীতাছে পাধাণেতি মে ইল্রিয়াণি
অবিলেক্রিয়াণি পার্মাণ ওককাঠবং ভাবকান্তেব মন্তব্যান্তেব তর্হি কথং ধারয়সীতাছি
অবে। ইতি থেনে হতলজ্ঞোহহং কথং বা কিমর্থং বা তানি বিভন্মীতি ন
জানৈ ইত্যাক্ষেপঃ। বা শব্দতা তদর্থবাং। বছা অহানি ব্যাপ্যাণিলানি ইক্রিয়াণি
আর্থানি সিভঃ পার্যাণ ওক্তেজনভাবকানি, অস্তান্তসমানম্।

ক্ষের মধুরবাণী, অমৃতের তর্ঙ্গি,

তার প্রবেশ নাহি যে শ্রহণে।

কাণাকড়-ছিদ্ৰ-সম, জানহ দেই শ্ৰবণ.

তার জন্ম হৈল অকারণে॥

भूगमन नौरनाः शन, मिन्राम रा शतिमन,

থেই হরে ভার গর্ব মান।

হেন রুম্ব অঙ্গ-গন্ধ, যার নাতি সে সম্বন্ধ,

সেই নাসা ভক্তের সমান।

ক্রফের অধরামৃত,

**ক্লম্ব্যগুণ-**চরি**ভ**়

স্থাসার-স্বাদ-বিনিদ্দন ।

ভার স্বাদ যে না জানে, জিনায়। না মৈল কেনে.

সে রসনা ভেক-জিহ্বা-সম॥

ক্ষম্ভ কর-পদতল কোটিচন্দ্র-স্থশীতল

্ তার স্পর্শ যেন স্পর্শমণি।

ভার স্পর্শ নাহি যার, যে যাউক ছারথার,

সেই বপু লোহসম জানি॥

শ্রীক্ষম্বনতপ্রাণ সাধকের হৃদয় সঙ্গলাভের নিমিত্ত কিরূপ স্থাকুল হয়, কিরূপ উদিগভাবে দিন্যামিনী শ্রীকুম্পের নিষিত্ত লালায়িত রহে, এইরূপ পদে তাহার নিদর্শন পরিলক্ষিত হয়। ্ মিনি সকল সভ্যের সার সভা, যিনি সকল জ্ঞানের মূল জ্ঞান, স্মার বিনি সকল আনন্দের মূল প্রস্রবণ,—সেই সচিচনানন্দবিগ্রহ জীকুফের সংস্থাগ ভিন্ন জীবের ইক্লিয়সমূহ যে অতি বিফল ,এবং

উहाता त्य ७६ काई, शाधान या लोहनन कड़शनार्थनाड, छाहात्छ चात्र मत्यह कि १ ता नहत्न श्रीकृत्कत क्रश-त्योक्तर्य छेडानिछ ना हत्र, ता करन त्यन्याद्वर्यात क्रिंड ना हत्र, ताहे नहन ७ अतन — कड़कार्य यह चात्र कि १

শ্রীজগন্নাথবন্নত নাটক হইতে আরও একটা প্রোক প্রনাপকথনে উদ্বত হইতেছে। শ্রোকটা এই—

ষদা যাতো দৈবালারুরিপারসৌ লোচনপথং ব "বলা যাতো" তদামাকং চেতো মদনহতকেনায়তমভূং॥
কোক পুনর্যন্মিন্তেম কথ্মপি দুশোরেতি পদবীং।
বিধাস্তামস্তমির্থিলখটিকা রর্থচিতাং। +

অর্থাং "বর্থন শুভান্তবৈশতঃ প্রীকৃষ্ণ আমার নর্মব্যাচর হন, তবন পোড়া মদন আমার চিত্ত চুরি করিয়া লয়। স্থি, পুনরার বধন ক্ষণতবে প্রীকৃষ্ণের দর্শন পাইব, দেই সময় অধিল্বটিকা-রত্নধ্চিত করিব।" প্রীচরিভাষ্তের ব্যাথ্যপিন অতি পরিফুট—

<sup>\*</sup> ১ম'টাকা—বদা ৰশ্মিন্ কাকে বৈৰাং ভাগ্যবশাং অগো: মধ্রিপু: একুঞ্চ লোচনপথং বাতঃ প্রাপ্ত: তদা তদ্মিন্ কালে বদনহভকেন অস্মাকং চেত্ত: স্বতং অভ্যা হতকেনে ভ্যাক্ষেপোজি:। পুনর্বন্মিন্ কালে এব একুড্যে দৃলো: পদবীং এতি আগভতি, তস্মিন্ কালে স্থিববৃট্কা: সমগ্রবৃট্কা: বছৰ্চিতা বিধাস্তাম: বিধানং ক্রবাম ইত্যুৰ্থ:।

<sup>ং</sup>গ টীকা—ব্ৰেতি অসে সং অনন্ধক জাপি তৰ্বহাং আনন এব হতকত্তেলা-আক শ্ৰমন: আগত সভ্য। এম দুৰ্থিপুং যদিন্দ্ৰানে কণমপি বা দৃশং পদ্বীং । এতি আগত্তিতি তামিন্দ্ৰানে অধিস্বতিকা বলৈং প্তিতা বিধালামঃ। বৈক্ৰম্পন্।

যে কালে বা স্থপনে, দেখিলু বংশীবদনে

সেইকালে আইলা ডুই বৈরী।

আনন্দ আর হদন, ছরি নিল মোর মন,

দেখিতে না পাইন্থ নেত্র ভরি॥

পুন যদি কোনকণ, করায় রক্ষ দর্শন,

তবে সেই ষ্টী-ক্ষণ-পল।

দিয়া মাল্য-চন্দন, নানা রত্ন-আভরণ,

অলম্বত করিম সকল ॥

কণে বাছ হৈল মন, আগে দেখে হুইজন,

তারে পুছে আমি না চৈত্য ?

শ্বপ্নপ্রায় কি দেখিন্ত, কিবা আমি জ্ঞলাপিন্ত,

তোমরা কিছু গুনিয়াছ দৈতা ?

গুন মোর প্রাণের বান্ধব। নাছি কৃষ্ণ-প্রেমধন, দরিদ্র মোর জীবন,

দেহেক্তিয় বুখা মোর সব॥

পুন কহে, "হার হায়, তুন স্বরূপ রাম্বায়,

এই মোর হৃদয় নিশ্চয়।

**ওনি করছ বিচার,** হয় নয় কছ সার."

এত বলি শ্লোক উচ্চারর।

**২হাপ্রভু অর্দ্ধবাহু দশায় প্রলাপ করিতে করিতে একেবারে** ুৰ্ভ্ৰান হীন হইয়া পড়িছেন, আবার সময়ে সময়ে সহসা বাহজান क्षांश इंदेर्डिंग। धहे क्षणाश-दर्गम (१६) यात्र प्रकाशक, व्यक्ति

শিইরেই বাহজ্ঞান লাভ করিয়া আত্মসংবরণপূর্বক ধলিতেছেন, 'তোমরা আমার সম্মুধে কে, আমি ত ব্রজগোপী নই, আমি ত সেই রুফটেতভা; দহসা স্বপ্নের ভাার কি দেখিলাম, কি দেখিলাম কি প্রলাপ করিলাম, তোমরা কিছু শুনিরাছ কি ?" এই বলিতে ঘলিতে মহাপ্রভুর পূর্ণ বাহুজ্ঞান হইল। তিনি দেখিলেন, উাহার্য্ব সম্মুথে প্রীপাদ স্বরূপ ও রামরায়। তথন দৈন্ত ও বিষাদে আক্ষেপ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "প্রাণের বান্ধব, প্রাণের ধন রুফ ভিয়া আমার জীবন শৃত্য-শৃত্য বোধ হইতেছে, আমার দেহেন্দ্রির সকলই বুপা" এই বলিয়া গভীরার্থযুক্ত প্রাক্বত ভাষায় একটা পত্য উচ্চারণ করিয়া আবার প্রশাপ করিতে লাগিলেন। ভদ্যথা:—

"কইৰ" "কৈ অবর্থিকং পেন্ধং ণ হি হোই মাণুসে লোএ।
নাক জই হোই কস্স বির্থো বির্হে হোন্তামি কো জীঅই ॥
অর্থাৎ কৈ তবর্রিত প্রেম মহযা লোকে হয় না। আর হা
তাহা হয়, তবে সে বিরহে বিরহী প্রেমিক জীবন ধারণে সমর্থ হয়
না। জীচরিতামতে ইহার ব্যাথা। এইরপ:—

<sup>\*</sup> ১ম টীকা—কৈত্ৰরহিতং শ্রেম মুনুষ্রলোকে ন ভবতি, যদি ভবতি তদা বিরহো ন ভবতি, বিরহে সতি কোহপি ন জীবতি।

২য় টীকা—কৈতবরহিতং প্রেম নহি, ভবতি মানুষে লোকে। বলি ভবতি
কন্ত বিরহং ? বিরহে ভবতি কোংপি ন জীবতীতি। মানুষে লোকে ভুবনে
পৃথিব্যামিত্যর্থ:। যথা মানুষলোকস্ত ভুরনে জন ইত্যমর:। যঞ্জি যদ্যা সাক্ত্রন লোকস্য ভবতি তৎ প্রেম, তদা বিরহে। ন ভবতি। মুক্তদোনিক্তসম্মাধ্যম ক্লিহে
ভবতি সতি কোংপি প্রাথঃ ভাক্তপ্রেমার্শি ক্লার্ম মানুষ্

"অকৈতব কৃষ্ণপ্ৰেম, থেন জামুনদ হেম, সেই প্রেমা নূলোকে না হয়। ৰদি হয় তার ষোগ, না হয় তার বিয়োগ,

বিয়োগ হৈলে কেহো না জীয়য় ॥"

এত কহি শচীম্বত, শ্লোক পড়ে অম্ভূত,

শুনে দোঁহে একমন হৈয়া।

আপন হাদয় কাজ. কহিতে ৰাসিয়ে লাজ.

তবু কহি লাজবীজ থাইয়া॥

এই ৰলিয়া বিরহ্বাাকুল খ্রীগোরাঙ্গ হৃন্দর একটা স্লোক পাঠ করিলেন। তদ্যথা:--

ন প্রেম-গন্ধো ছব্তি দরাপি মে হরৌ "ন প্রেমগরু" ক্রনামি সোভাগ্যভরং প্রকাশিতৃম্। CATT ৰংশীবিলাসস্থাননলোকনং বিনা ৰিভিশ্নি যৎ প্ৰাণপতঈকান বুথা ॥∗

<sup>\* &</sup>gt;म गिका-राजी केकुरक भाग (अमगरका महानि देवननि नारिः। ত্তপাপি লোকে দৌভাগ্যভর প্রকাশিতুং ক্রন্সামি। ঐকৃষ্ণমুধাবলোকনং বিনা ৰং প্রাণ-প্রক্রকান বিভক্ষি তৎ বুখা নিরর্থকমিতার্থঃ।

२ प्र किका-राजी सम मजािश अवनिश ध्यमग्राका नािख । अवनर्ध मजावाव নি গ্রমরঃ। কপটপ্রেমণকোহপি একৃষ্ণ-চরণে নান্তীত্যর্থঃ কুতঃ গুদ্ধপ্রেমা ? ন্ত্ৰ কথিং বোদিবীতাহ ক্ৰমামিতি প্ৰকাশিতং প্ৰকটিমতুন অথাং স্বত্ত ন্ত্ৰের্থ কর্ম ব্রীষ্টি প্রেমবতীনাং শিলোমণিরসি। বংশতি, প্রাণ এব প্রক্লকান্তান बशा विलिख शाउदामीलि येनिकि व्हटकाः ।

অর্থাৎ শ্রীক্লফে আমার বিন্দুমাত্রও প্রেম নাই, তবে বে তাঁহার কথা বলিয়া ক্রন্দন করি, তাহা কেবল নিজের সৌভাগ্য প্রকাশ করার জন্ম। শ্রী ক্লঞ্চ-মুখাবলোকন বিনা যে প্রাণ-পতঙ্গ ধারণ করিতেছি, তাহা একেবারেই রথা। ঐচরিতামতের পদ-ব্যাথ্যা এইরূপ :---

"দূরে শুদ্ধপ্রেম-গন্ধ, কপট প্রেমের বন্ধ,

সেই মোর রক্ষ নাহি পায়।

তবে যে করি ক্রন্ন, স্বসৌভাগ্য-প্রখ্যাপন,

করি ইহা জানিত নিশ্চর॥

যাতে বংশীধ্বনি স্থুখ, না দেখি দে চাঁদমুখ,

ষদ্মপি দে নাহি আলম্বন।

নিজ দেহে করি প্রীতি, কেবল কামের রীতি, প্রাণ-কীটের করিয়ে ধারণ॥

ক্লম্ব-প্রেম স্থানির্মাল যেন শুদ্ধ গঙ্গাজল

সেই প্রেমা অমৃতের সিন্ধু।

নিশ্বল সে অমুরাগে, না লুকার অন্ত দাগে,

**७क्र रख रेग्स्ट ममीरिन्स् ॥** 

শুদ্ধ প্রেমিস্থ-সিদ্ধ্র, পাই তরি এক বিন্দু,

সেই বিন্দু জগৎ ডুবায়।

কহিবার যোগ্য নহে. তথাপি বাউল কহে.

কহিলে বা কেবা পাতিয়ায় ?"

এই মত দিনে দিনে, স্বরূপ-রামা-নর্ন সনে নিজ ভাব করেন বিদিত।

বাহে বিষজালা হয়,

**ভিতরে আনন্দম**য়,

ক্ষকপ্রেমার অন্ত্ত চরিত॥

এই প্রেমার আম্বাদন

তপ্ত-ইক্ষু চৰ্বণ

মুথজনে, না যায় ত্যজন।

ে বেই প্রেমা যার মনে, তার বিক্রম সে-ই জানে,

বিষামূতে একতা মিশন ॥

यथा विनश्रमांध्य (२।১৮)

পীড়াভির্বকালকৃটকটুভাগর্বস্থ নির্বাসনো

"শীড়াভির্ব- নিস্তন্দেন মুদা স্থামধুরিমাহঙ্কারসঙ্কোচনঃ।

কালকৃট" লোক প্রেমা স্থলরি নন্দনন্দনপরো জাগর্ভি যস্তাস্তরে

জ্ঞান্তেৰ কুটমন্ত বক্রমধুরাত্তেনৈব বিক্রান্তয়: ॥\*

পৌর্ণমাদী নান্দীমুখাকে কহিলেন, স্থন্দরি নন্দনন্দনের অভ্রাগ জনিত প্রেম যাহার অন্তরে জাগরিত হয়, দেই এই

টীকা, বৈশ্বব্রুপনা।— শীরাধিকায়া: শীকৃঞ্বিয়রকং প্রেমমহন্তং শীপৌর্ণমাদী জীনালীমুপীং প্রতি সত্ত্বমাহ:—হে ফুলরি নন্দনন্দ্রবিষ্ককং প্রেমা যন্ত অন্তরে জ্বনের জাগর্জি জাগ্রদ্ররপতরা ভূরতি, অন্ত প্রেমা বিক্রান্তরো বিক্রমা স্তেনের জনেন জ্ঞানত্তে ইতায়য়:। স্কুটমিতুংপ্রেক্রয়াং ক্রান্তরো বিক্রমা স্তেনের জীদৃশং বক্রমধ্রাং বিচ্ছেদে বক্রাং সংযোগে মধ্রাং—এতদেব বিশেষণম্বরেন স্পান্তরন্ বিরোগমহন্তং দর্শয়তি, প্রেমা কীদৃশং শীকৃষ্ণবিরোগাদ্ যা পীড়া বাখাং আজিনবিকাসকৃতিক নববিষক্ত যা কট্তা যা তীক্রতা তক্রা যো গর্মবং "ব্রহমের সংস্কৃতিভালারি গ্রহমার অন্ত নির্মাননা ভন্তনং প্রং মধ্রিয়ো মধ্রক্র যোহহক্ষরে বিশ্বাধনা স্বাধনা স্বাধনা বিশ্বাধনা স্বাধনা স্বাধনা বিশ্বাধনা স্বাধনা স্

্রেশের বজ ও মধুর বিজ্ঞাজানে। কৃষ্ণপ্রেরে এমনই রাতি, প্রীক্ষ-বিরহ-স্থানিত জালা কাল্যটের পীড়াদারিকা শক্তির नर्सरक ९ धर्स करत, जात जी क्रस्थित प्रशिक्त भिनाम र । ভাহতে অমূত-মাধুর্বোর অহলারও থকাঁকত হর।"

শ্ৰী শ্ৰীমহাপ্ৰভূ এই সনয়ে কি ভাবে দিন-যামিনী অভিবাহিত ক্রিতেন, তাহার মাভাসও এইস্থলে বিখিত হইরাছে যথা— যে কাৰে দেখে জগৱাথ. শ্ৰীবামস্থভদ্ৰাদাথ.

> তবে জানে আইলাম কুরুকেত্র। मकत इटेन कोरन. (मधिन प्रात्नाहम.

জুড়াইল ততুমননেত্র ৷

প্ৰতেৰ সন্নিধানে.

त्रश्चित्र प्रत्नात्म.

त्म आनत्मत्र कि कहित व'त्व।

প্রকৃত প্রস্তের তবে, আছে এক নিম্বালে,

সে থাল ভবিল অঞ্জলে #

তাহা হৈতে ঘরে আসি. মাটীর উপরে বসি.

न(व करत शृथिवो निधन।\*

शानः विद्या जरपनिष्ठा माश्रामिष्ठाशिनिर्मिकः । यानाध्यामुबाज्दनबदेववर्तग्रहिमका देश।

অর্থাৎ অভিস্থিত বস্তুর অপ্রাপ্তি এবং অনভিস্থিত বস্তুর প্রাপ্তির নিমিছ क्साद्वब बाब हिन्छ।। ইहादछ मोर्च नियान, जःधानुषठा, जृति-जिथव, देववर्ष्ण, ইটুলাহীনতা, বিরাপ, উত্তাপ, কুণতা ও রৈত অভৃতি বল্প পরিবাজিত হয়।

 <sup>&</sup>quot;बर्थ करब পृथितो विश्व"—हैं इहा द्वित्रिंशी बाग्निकांत्र विद्धा-प्रशांत कांक्रण-, फ़्रीरमच, यथा :---

"আহা কাঁহা বুলাবন, কাঁহা গোপেন্তননন काहा साहे खीवः नीवन ॥ কাঁহা যে জিভুলঠাম, কাঁহা য়েই বেণুগান, কাঁহা সেই যমুনাপুলিন। কাঁহা রাস্বিলাস, **ৰাহা নুত্যগীতহাস**ু কাঁহা প্ৰভু মদনুমোহন ॥"

উঠিৰ নানা ছাবাবেগ . মনে হইৰ উদ্বেশ

क्षमाज नारत (शाक्षाहरक।

क्षावन वित्रहान्त्व, देश्या इहेन हेनभान.

নানা শোক লাগিলা পড়িতে n

এইব্রপ্তেই প্রস্তীরা নীলাম শ্রীগোরামের বিরহ-জানামম দিনগুলি অতিবাহিত ইইত ৷ এীরক্ষরিয়েই মুয়াঞ্জ অনেক সময়ে শ্রীরক্ষ-কর্ণামুত্রে স্থামধুর শ্লোকাবলী পাঠক্রিয়া জীব্রক্তপ্রেমের উচ্চাস-ময় প্রজাপে পার্যচর ভক্তগণের প্রাণ বাাকুল করিয়া তুলিতেন। শ্ৰীকৃষ্ণাম কৰিয়াৰ উচিহিতামূতে এ স্থ্যে কয়েক্টী শ্লোক 👁 ভাহার ব্যাখ্যা প্রকাশ করিয়াছেন, ভদ্ধথা--

অমুখ্যুনি দিনান্তরাশি

"অম্ভাধভানি" শ্ৰোক

হরে ভদাবোকমনস্তরেণ :

व्यनाथबद्धा कक्रोंगक्रियक्ति

হা হস্ত হা হস্ত কথং নয়ামি ॥\*

<sup>\*</sup> मात्रक त्रमानिका- व्यश्रमाक्तत्रव्यक्तिकाक्तिराखादमानाः व्यभगावनेपान वक्षा प्रदेशकराः अवश्वाः, राता वक्रवस्थाद वक्षोछि। द रात क्रमृति क्रियानि

অর্থাৎ "হে ছরি ভোষার না দেখিয়া আমার দিন স্কল রথা হাইতেছে। হে জ্নাথবদ্ধে, হে করণাসিলু, আমি ভোমার না দেখিয়া কিরূপে কাল কাটাইব ?"

অস্ত অহোরাত্রস্ত অন্তর্নণি মধ্যগতানি ক্ষণবৃদ্ধানীতিবিশেষঃ। অর্থুনি কোটি-কল্লত্নাডেনাতিবাহিত্ন্ অশক্যানি ইতি বা। হা থেদে, হস্ত বিষাদে, ভয়োরতিশরে বীক্ষা। তদালোকনং বিনা কথং নয়ামি অতিবাহয়ামি। তৎ সমেৰ উপদিশেত্যুর্থঃ। তদ্ধেতোরেবাংস্থানি। নমু যদি অনম্বত্যাসি তদা পতঃশ্চকোবিচিম্বস্তীতি দিশা স্থমেব গছে ইত্যুট্ট্র্যু পতিস্থতাদিভিরার্ত্তিদেঃ কিন্ইতিবদাহ। হে অনাথবন্ধো অনাথানাং ত্যক্তপতীনাং বল্লবীনাং নহুমেব বন্ধ্যুসি, তে তু ত্বঃখদা ত্যক্তা এব ইত্যুর্থঃ। নমু ভর্ত্তুঃ শুশ্রমণং বো ধর্ম ইদমযোগ্যমিত্যুত্ত "চিন্তং স্থেন ভবতাপক্ষতা" মিতিবদাহ, হে হরে চিন্তেশ্রিয়াদিহারিন সোহয় তবৈব দেষি ইত্যুর্থঃ। নমু কামিস্থো বয়ং চপলা এব। ময়া কথং ধর্মপ্রাল্লয়ঃ ও তত্ত্ব "তল্ল প্রসীদেভি"বৎ সদৈস্থমাহ, হে কর্বণকসিন্ধো কুপাসিন্ধুর্থাৎ ধর্মপুর্ল্বয় নো অমু-গৃহাণেত্যুর্থঃ। যান্তর্কণায়াং অনয়া তথা ক্রীড্ভন্তব দর্শনং বিনা অম্বুৎ সমানম্।

স্বোধিনী টীকা: -- অথাত্যুদ্রিক্তোৎকঠায়ার্ত্তা: কালনিগাপনাসামর্থ্যাং আবেদয়ন্লাহ, হে হরে ছদবলোকনং বিনা অমুনি অধস্থানি দিবসানামান্তর্মণি মধ্যানি
রাত্রীরিত্যর্থ: । কেনোপায়েন অভিবাহয়ামীতি তত্তমেব উপদিশেত্যর্থ: । কথং এ ই
উপদিশামীত্যত আহ যা অনাথা হে তাসাংবজা, যহংহে কর্মণকসিজো কারণোনৈবতদান্তিসারস্মারককালনির্ধাণোপায়ং উপদিশেত্যুথ: ।

রসায়ত সিন্ধু চীকা: — ন বিদ্যুতে নাথো নাথান্তরং যক্ত তক্ত রন্ধো প্রতিপালক।
বৈষ্বস্থদা টীকা: — অমূনীতি হে হরে ঘদালোকনান্তরেণ বিনা অমূনী
ক্লিনান্তরাণি অথকানি কথং নরামি প্রসামিন প্রমারতুং শরোমি, ইতিধ্বনিং। তং
ক্লিনাং দেহীত প্রতিধানিং। যদি দর্শনং ন দুদাসি তদা মরিয়ামীতি অমূরমুধ্বনিঃ।
অন্তথ্যান্তমান্তমং কার্যন্। ক্লেন্ধে ক্লিনারে তদেবাহে ত্রেমান্তমং ইতি ৮

ত্রীচরিতামূতে ইহার এইরূপ পদব্যাথা আছে—

"তোমার দর্শন বিনে, অধন্ত এই রাত্রি দিনে,

এই কাল না যান্ন কাটন।

তৃমি অনাথের বন্নু, অপার করণাসিত্ব,

কুপা করি দেহ দরখন॥"

শ্রীমন্মমহাপ্রভূ দক্ষিণতীর্থ-ভ্রমণের সমরে শ্রীক্ষ-কর্ণামৃত গ্রন্থ হন। এই প্রস্থের প্রত্যেক প্রোকেই তিনি এমন মাধ্যা অক্তব করিতেন, বে একটা মাত্র প্রোকের রসাধাদনে দণ্ডের পর মণ্ড চলিয়া যাইত, তিনি গ্লোকের ভাবে বিভোর থাকিতেন, আবার ঐ গ্রোক উদ্ধারণ করিয়া প্রলাপ করিতেন। শ্রীল কবিরাজ, মহাপ্রভূব প্রলাপ-কথনে এই গ্রন্থ হইতে যে কতিপন্ন গ্লোক উদ্ভূত করিয়াছেন, নিম্ন লিখিত গ্লোকও তন্মধ্যে একটা:—

ছকৈছশবং ত্রিভ্বনাদ্ত্মিতাবেহি,

"ছচ্ছেশবং" মচ্চাপলঞ্জ তব বা মম বাধিগমাস্।

গোক তং কিং করোমি বিরলং মুরলীবিলাসি

মুগ্ধ: মুধাধু সুমুনীক্ষিতৃনীক্ষণাত্যাদ্॥ \*

শারদ-রদদা টীকাসহ শীকৃঞ্কর্ণায়্ত প্রছের বহল প্রচার দেখিতে
 শাপ্রদা যায়। স্বতরাং ঐ স্বীর্থ টীকাট উদ্ধৃত করা হইল না। অপর ছুইটি টীকা উদ্ধৃত করা ফাইতেছে।

<sup>(</sup>ক) হবেধিনী টীকা। অথায়নত্তদর্শনাসন্তবসননাথ সদৈশ্যমাত্ত লিভিছথ শৈশবং ত্রিভ্রনত বিভাগকন্ত্র ভকেতি তবেব জানীহি। মত্তাপলঞ্জন্দর্শক্ষাইকারং ত্রুবিয়করা তর বা মংকুততরা কৃচিণ্রিবেকসময়ে ময় জ্যাতং বেশিয়ং

অর্থং প্রীমন্ত্রী উন্দূর্ণাদশায় বলিতেছেন, হে শনাথ, তোমার কৈশোর-মাধুর্যোর আকর্ষণ অতীব অদূত, আমার চাপলা ও অদূত; ইহা উভয়েরই জানা আছে। এখন বল দেখি নাথ তোমার মুরলীবিলাদি মুখাযুক্তথানি আমি কিক্সপে দেখিতে পাইব ?"

শ্রীচরিতামৃতের ব্যাখ্যা-পদ এই :—

"তোমার মাধুরী-বল, তাতে মোর চাপল,

এই ছই তৃমি আমি জানি।

কাঁহা করো কাঁহা যাঙ, কাঁহা গেলে তোমা পাঙ

তাহা মোরে কহ ত আপনি ॥"

নানা ভাবের প্রাবল্য, হইল সন্ধি-শাবল্য,

ভাবে ভাবে হৈল মহারণ।

জতোমুখামুলমীক্ষণাভ্যামুটেচর্বাকিতৃং কিং কমুপায়ং করোমি, যংকৃতে তংদৃষ্টং প্রাম্বোমি তং অমেবোপদিশেতার্থঃ, তত্র হেতৃঃ বিরলং ছল্ল ভং যতো মুরলীবিলাদি অতো মুধ্বং মনোহরমিতার্থঃ।

- ্র্প) তুর্গমদক্রমনী টীকা।—বিরলং কটিংকচিদেব ভাগ্যবস্তিরেবোপলভাং ভক্ষাং বিরলং। কচিদেব ভাগ্যবস্তিরেবোপলভাং তব মুথাধূজং ঈক্ষিতুং অহং সাধনং করোমি।
- (গ) বৈষ্ণবহ্থদা টীকা।—শৈশবং শিশুপ্রায়ং বস্তুতঃ কৈশোরমিত্যর্থঃ বালাপ্ত বোলাপ্ত বোলাপাবিটি শাদনাৎ বাল সমতিত্ব ভমিত্যক প্রীভাগবতে তত্ত্বের ব্যাখ্যানাং। কবৈহি জানীহি। অধিগম্যং নতু অক্টেমামিত্যর্থঃ। তৎ ঈক্ষণাভ্যাং তব মুখামুজ-মুনীকিতৃম্ ক্রষ্টুং কিং করোমিতি কীদৃশং মুখ্য প্রীগোপীনাং তাদৃশভাবল্ছতয় মুধ্মানং হন্দরং বা ( মুদ্ধঃ হন্দরমুদ্যোরিভ্যমরাং। পুনং কীদৃশং মুম্নীবিদামি মুদ্ধমা বিলানো অমিন্ অতি ইতাত্যর্থে ইন্; বনু বা তাচ্ছিল্যে ইন্।

ওিংস্কা চাপলা দৈন্ত, বোষামর্থ আদি সৈতা, প্রেমোন্মাদ সভার কারণ ॥ মত্তগজ ভাবগণ, প্রভ্র দেহ ইক্ষুবন, গজযুদ্ধে বনের দলন। প্রভূর হৈল দিবোানাদ, তুরু-মনের অবসাদ,

ভাবাবেশে করে সম্বোধন।

হে দেব হে দয়িত হে ভূবনৈকবন্ধো, "হে দেব" হে কৃষ্ণ হে চপল হে ককুণৈকসিন্ধো। নোক হে নাথ হে রমণ হে নয়নাভিরাম,

়হা হা কদাত্ব ভবিতাসি পদং দৃশোদে । ১০ ॥ \*

<sup>\* (</sup>क) স্বাধিনীটীকা।—পূনং ফ্রাপেগনে ভাবশাবল্যোদয়াৎ সদৈন্তমাহ হে দেবেভি প্রথম ক্রীড়ানলাবিষ্টতয়ামেতৎ ছংখং ন জানাসি ইতি সদৈন্তমাহ। হে দেবেভি প্রথম ক্রীড়ানলাবিষ্টতয়ামেতৎ ছংখং ন জানাসি ইতি সদৈন্তমাহ। হে দেব ক্রীড়াবিষ্ট। হে ইতি থেদে। ক্রিন্ কালে জং মে দৃশোঃ পদং গতিং জদপ্রাধিজ্ঞনীড়ামস্ভবিষ্যি। অত্র হেতৃ:—হে দয়িত দয়িততয়া তদস্ভবে কুপাল্জং দৃগ্গোচরো ভবিষ্যুসি, অভিপ্রায় ইতি তছপপাদয়য়াহ; ভূবনানামেকঃ কেবলো
নিম্পাধিকো যো বৃদ্ধু: হে কৃষ্ণ স্বর্ধাকর্ষকানলা খনামগুণাদিনা জগলাক্ষকরণাজ্বেগবৃদ্ধুরং তহি কুতো ছল্লভিতা? তত্রাহ হে চপল অচ্ছলাচয়িত তহি কুতঃ
প্রাস্ত্যাশাং? কর্মণৈবৈকা মুখ্যা যত্র হে তাদৃশসিলো। তত্রাজ্ঞানো বৈশিষ্টামাহ, হে
নাশ ক্রমংপালক। তদপি কুতঃ হে রমণ, মহাভীষ্টপতে, অতএব নয়নয়োরভিরামরভিজ্ঞনক।

<sup>(</sup>খ) বৈশ্বরুখনা—হে দেব-বিলাসিন্, হে কৃষ্ণ আনন্দনন্দনন্দন, নতু ভোঃ কদ। মে দূলোঃ পদং ভবিতাসি, প্রাক্ষাসি, অত্তবতে প্রাপ্তর্থিছাং। যদা অনুভবিতাসি ভারুভবিতাসীতার্থঃ। উপসর্গেন ধার্থভিদাৎ সকল্পক্ষম্।

<sup>(</sup>গ) কন্তচিৎ ট্রকা—হে সংখাধয়তি। দেববুমততকৈব গচেহতার্থঃ। হে

উন্মাদের লক্ষণ,

করায় কৃষ্ণ-ক্রণ,

ভাবাবেশে উঠে প্রণয়মান।

সোল্ল গু-বচন রীতি,\* মানগর্ক ব্যাজস্তুতি,

কভু নিন্দা কভু ত সন্মান॥

ভূমি দেব ক্রীড়ারত, ভূবনের নারী যত,

তাহে কর অভীষ্ট ক্রীড়ন।

ভূমি মোর দল্লিত, মোতে বৈসে তোমার চিত,

মোর ভাগ্যে কৈলে আগমন॥

ভূবনের নারীগণ, সভা কর আকর্ষণ,

তাহা কর সব সমাধান।

তুমি কৃষ্ণ চিত্তহর, ঐছে কোন পামর,

তোমারে বা কোন ক'রে মান॥

তোমার চপল মতি, না হয় একত্র স্থিতি,

ভাতে ভোমার নাহি কিছু দোষ।

তুমি ত করুণাসিন্ধু, আমার প্রাণের বন্ধু,

তোমায় মোর নাহি কভু রোষ॥

পরিত তন্ত মে প্রাণদিরিতোহিসি কথং ত্যক্ষানে তদ্দর্শনং দেহীত্যর্থঃ। হে তুবনৈক-ৰন্ধো তথাত্র কো দোষঃ ? তং কেবলং মমের সর্ব্বনোপীনামপি কিনুত ভাসা-মের বেণুনাদাক্তীনাং তদ্গতন্ত্রীণামপি বন্ধুরিসি, তংস্ক্রমধানার্থং গচ্ছ ইত্যর্থঃ। হে কৃষ্ণ শ্রামহালর হৈ চিত্তক্ষিক, চিত্তং ত্রম হৃতং কিং মে মানেন তথ সক্দপি দুশনং নেহি ইত্যর্থঃ। হে চপল বল্লবাহুন্দভূস ইত্যাদি।

 <sup>&</sup>quot;সোল গ্ৰচন" প্রভৃতি পারিভাষিক শব্দ গুলির মর্ব উজ্জলনালমনি ও
 উক্তিরসমৃত্তুনিকুতে দুইবা।

ভূমি মাথ ওজপ্রাণ, ত্রজের কর পরিত্রাণ, বছ কার্যো নাহি অবকাশ।

তুমি আমার রমণ, স্থথ দিতে আগমন, এ তোমার বৈদগ্ধ্য বিলাস।

মোর বাক্য নিন্দা মানি, ক্লফ ছেড়ে গেল জানি শুন মোর এ স্কৃতি বচন।

নয়নের অভিরাম, তুমি মোর ধন প্রাণ,

হা হা পুন দেহ দরশন॥

শুস্ত কম্প প্রম্বেদ, বৈংণ্য অঞ্ শ্বরভেদ, দেহ হৈল পুলকে ব্যাপিত।

ছাদে কান্দে নাচে গায়, উঠি ইতিউতি ধায়,

ক্ষণে ভূমে পড়িয়া মূচ্ছিত॥

মৃচ্ছার হৈল সাক্ষাৎকার, উঠি করে হুল্কার, কহে---এই আইলা মহাশয়।

ক্ষকের মাধুরী গুণে, নানা ভ্রম হয় মনে, শ্লোক পড়ি করয়ে নিশ্চম॥

মার: স্বয়ং রু মধুরদ্যোতিমগুলং রু,
"মার: স্বয়ং" মাধুর্যমেব রু মনোনয়নামৃতং হু।
কোক বেণীমৃকো রু মম জীবিতবলভো রু,
কুম্বোহরমভাদয়ণ্ড মম লোচনার॥ \*

বৈক্ষবস্থদা— জীরাধিকা শীকৃকং, বিলোক্য দিশ্চয়তো দলেহালকারে?
 বিঠকলনার্হ মার ইতি। "ফু" ইতি বিতকে। ফু কিং বয়মেব মারঃ মারলভি বাধ-

কর্থাৎ এই কি স্বয়ং মদন, জৎবা এটি কি একটি মধুরদ্যোতি মণ্ডল, জথবা ইহা কি মৃত্তিমান মাধুর্যা, কিংবা এটা জামার মন ও নয়নের অমৃত্ত-স্বরূপ, সথি ইনিই কি জামার বেণী-উন্মোচনকারী প্রাণবল্লভ ? সেই জ্রিক্ষ কি সভাই জামার নেএসমকে উপস্থিত ইব্যাছেন ? গ্রীচরিভামৃতের পদব্যাখ্যা এইরূপ—

কিবা এই সাক্ষাৎ কাম, ছাতিবিম্ব মূর্তিমান, কি মাধুয়া স্বয়ং মূর্তিমন্ত।

কিৰা মদোনেত্ৰোৎসৰ,

কিবা প্ৰোণবন্ধত.

সত্য কৃষ্ণ আইলা নেত্রানন্দ॥

শ্রী চরিত্মৃতকার, ভাবরসময় শ্রীই গৌরাঙ্গবিগ্রহের ভাবময়ী মৃর্ত্তি নিরস্তর মানসক্ষেত্রে সন্দর্শন করিতেন। গ্রন্থীরা-নীলায় মহাপ্রস্কৃ

য়তীতি মারকোমঃ— হয়মাগতঃ। তুকীংভুয় "জয়ং মাং প্রাপ্ত প্রথিরিষ্টাতীতি কিনিজারাসাবাগতঃ তহি ক আগত ইত্যাহ কু মধুরগুতিমধলং পরিচিছরং দৃষ্ট্র ভিরিষিধ্যাহ, "মাধুর্যুমেন" কু মধুরং ধ্রা এব মুর্নিমান্ ইত্যং। তফোরাদক্ষাদক্ষাণ ভাবাৎ ভদপি নেত্যাহ— "মনোন্ত্রমাহত্য" কু মনোন্ত্রমায়ান্দকং কিমপীতার্থঃ। ভ্রোবের্বদশনাদিদমপি ক্লাচিত্রেত্যাহ বেলিংক ইছি বেলিং মাইটিতি বেলিংক মাজীবিতপ্ত ব্রহণ মন্ত্রাকং ইছি অভিশ্রোজ্যা হির্কিঃ। বেলিংক ইছি মন জীবিতপ্ত ব্রহণ মন্ত্রা হির্কিঃ। বেলিংক ইছি ইলুগভ্যাৎ অভত্রত্যাং, জয়ং জীবিতইইছে: বিশোর মম লোচনং ম্বাহত্ত্য ভারত। যথা প্রিলিলাহকঃ প্রত্তুদ্ধাবনং গছা কুলা ভ্রেব বিলোক্য বিভব্তরাহ্মার ইছি। ভ্রু মম জীবিতপ্ত প্রাণ্ডরপ্রায়ঃ উর্লাধাব্রেক ইছি। ভ্রুব মম জীবিতপ্ত প্রাণ্ডরপ্রায়ঃ উর্লাধাব্রকে ইছি। ভ্রুব

कि जारव निनवाभिनी यालम कतिराजन, कविजाब लाखामी द्वारन া ছানে ছই একটি মাত্র বাকো বছবার ভাহার পরিকুট প্রতিঞ্বি প্রদর্শন করিয়াছেন। এখানেও সেই ভার্বচিত্রের একটা আদর্শ শঙ্কিত হইয়াচে যথা :—

গুরু নানা ভাবগণ, শিশ্ব প্রভুর ততুমন নানা রীতে সভত নাচায়। निटर्सन विवान देन अ, जाना हर्ष देश या मण् এই নৃত্যে প্রভুর কাল যায়॥ চণ্ডীদাস বিভাপতি, রাম্নের নাটক-গীতি,

কর্ণামৃত শ্রীণীতগোবিন্দ।

चक्र त्रामानन गतन, महा अंजू तांजि नितन, গায় শুনে পরম আনন্দ ॥

পুরীর বাৎসল্য মুখা, রামানন্দের শুদ্ধ স্থা,

(शाविरनम्त्र ७६ माञ्च-त्रम्।

भगाधक अभगानन्त, त्रिकारिय प्रशासन्ति,

এই চারিভাবে প্রভূ বশ।

লীলান্তক মর্ক্তাঙ্গন, তার হয় ভাবোলান, ঈশরে সে ইথে কি বিশায়।

ভাতে মুখা বৃগাশ্রর, হইরাছেন মহাশ্র,

३ १ १९८७ । **छाट्टा स्त्रः गर्सः ठाटालग्रः॥** । । । ।

ेणूर्व्स अञ्चलितारम, १००० (यह किन व्यक्तिमारम,

याज्ञ आयाम निर्म।

শ্ৰীশ্বাধার ভাবসার, আপনে করি অঙ্গীকার. সেই তিন বন্ধ আমাদিল ৷ ত্মাপনি করি আস্বাদনে, শিথাইল ভক্তগণে. প্রেমচিন্তামণির প্রভূ ধনী 1 দাহি জানে স্থানাস্থান. যারে তারে কৈল দান. মহাপ্রভু দাতা-শিরোমণি॥ এই শুপ্ত ভাষনিদ্ধ, ব্ৰহ্মা না পায় যার বিন্দু, হেন ধন বিলাইল সংসারে। প্রছে দয়ালু অবতার, ঐছে দাতা মাছি আর, গুণ কেই নারে বর্ণিবারে ॥ কহিৰাৰ কথা নহে, কহিলে কেহ না বুঝয়ে, ঐছে চিত্র চৈতক্তের রঙ্গ। দেই দে ৰুঝিতে পারে. চৈতক্সের ক্লপা যালে. হয় তার দাদারদাদ সঙ্গ। চৈডন্মলীলা-রত্নসার, স্বরূপের ভাণ্ডার, তেঁহো থুইলা রখুনাথের কঠে। ভাহা কিছু যে ভনিল, তাহা ইহা বিবরিল, ভক্তগণ দিল এই ভেটে।

📤 ই অধ্যায়ের উপদংছার এইরূপ---

পাঞা যার আজ্ঞা ধন, ব্রজের বৈক্ষবগর্ণ, বন্দো ভার মুধ্য হরিদার । চৈতক্স-বিলাস-সিন্ধু, কল্লোলের একবিন্দ্, তার কণা কছে রুষ্ণদাস॥

বাস্তবিকই এই লীলা, দিন্ধুর ন্থায় অপার ও অদীম, দিন্ধুর ন্থায় গন্তীর ও উচ্ছাদময় এবং দিন্ধুর ন্থায় নিত্য তরঙ্গময়। এই লীলা-দিন্ধুর বিন্দুকণা স্পর্শ করাও মানুষের পক্ষে অসম্ভব।

প্রীচরিতামূতের অন্তালীলায় বর্ণিত শেষ ঘটনা এইরাপঃ—
বসন্তকাল বৈশাখ মাস, বৈশাখী পূলিমার শুত্র কিরণে
কলিতলক্ষলতা গান। জগন্ধাথবল্লত উন্থান উদ্ধাসিত হইয়া উঠিয়াছে,
কৃষ্ণবল্লরী কুস্থমদামে প্রফল্লমাধুরী বিস্তার করিয়া পূরীধামে প্রীবৃন্দান্
বনমাধুর্যা ছড়াইয়া রাথিয়াছে, শুক্সারী পিকবন্ধু ও ভূঙ্গগণের
বন্ধারে কানন মুথরিত হইয়া উঠিয়াছে, কুস্থমবাসে চারিদিক
আমোদিত; মলঃপবন, লতাবল্লরী ও বৃক্ষ শাপাপণকে নাচাইয়
নাচাইয়া মেন ভক্তগণকে ভক্তির নৃত্য শিক্ষা দিতেছে। রজতশুত্র চন্দ্রালোকে তক্ষণতা ঝলমল করিয়া একে অপরের গায়ে
হেলিয়া ত্লিয়া পড়িতেছে। জগন্ধাথবল্লভ উন্থানের এই রমণীয়
বাসস্তীশোভা সন্দর্শন করিতে করিতে রসমন্তবিগ্রহ শ্রীপৌরাক্ষ
ভক্তগণ সহ কাননে প্রবেশ করিলেন। কানন-শোভা-সন্দর্শন
করিয়া শ্রীগৌরাক্ষম্বন্ধরের :জয়নেবের ক্লন্ত "ললিতলক্ষলতা"
গানটী মনে পড়িল, স্বরূপ প্রভৃতি ভক্তগণকে ঐ পদটা গাইতে
বলিলেন। স্বরূপ গাইলেক—

ললিতলবঙ্গলতা-পরিশীলন-কোষল ষলয়-সমীরে ৮ মধুক্ত্যু-নিকর স্করম্বিত-কোকিল-কুজিত-কুঞ্জ কুটীরে ৮ শ্বরপের কণ্ঠ গুনিয়া পিকবর্ চমকিত ইইল, উহার কণ্ঠ
শিক্তিত ইইয়া গেল। মধুকরগণের কণ্ঠ-মাধুরীর সহিত কণ্ঠ মিশাইয়া
শ্বরপ আবার তান ধরিলেন। বেণুরব-মুগ্ধ ভুজঙ্গের ছায় মহাপ্রভু
গানের দিকে কর্ণসংযোগ করিয়া রহিলেন, আর এক একবার দিক্ষিণে
ও বামে তাকাইতে লাগিলেন। শ্বরূপ, মহাপ্রভুর দিকে হস্তসঞ্চালন
করিয়া আবার গাইলেনঃ—

বিহরতি হদিরিহ শরস্বসন্তে। নৃত্যতি যুবতীজনেন সমং সধি বিরহিজ্মশ্র হরতে॥

মহাপ্রভূ চকিডের স্থায় শাঁড়াইলেন, ইতস্তত: ব্যাকুলভাবে দৃষ্টি কল্পিতে কলিতে তুইপদ অগ্রসর হইয়া বকুল-মূলে বসিয়া পড়ি-লেন, অলিকুলের তানে ও স্বল্পার গাানে তাঁহার হৃদয়ে ব্রজন্ম উচ্ছ্সিত হইয়া উঠিল, স্বল্প আধার গাইলেন:—

উন্মদমদন-মনোরথপথিক-বধ্জনজনিতবিলাপে।
আলিক্ল-সর্ক-কৃত্মসমূহ-নিরাকুলবর্কুলকলাপে।
ভ্গমদ-সৌরজ-রভস-ঘশঘদ-মবদলমালতমালে।

যুবজন-হাদ্য-বিদারণ-মনসিজ-নথক্চি-কিংভক-জালে।

পলাশের লোহিতরাগ, প্রত্র হৃদরে ব্রজরসের মঞ্জি রাগ বিকশিত করিয়া তুলিল। মহাপ্রত্ বিবশভাবে বলিলেন "স্বি ভার পন্ন ?" স্বরূপ পদ ধরিলেদ—

> মদন-মহীপতি-কনক দশুক্তি-কেশরকুস্থানিকাশে। মিলিত-শিলীম্থ-পাটল-পটলকত-শ্বর-তুণ-বিলাশে।

বিগলিত-লজ্জিত-জগদবলোকন-তরুণকরুণরুতহাসে। বিরহি-নিরুস্তন-কুস্তমুখারুতি-কেতকীদন্তরিতাশে॥

ভাববিবশ মহাপ্রভু মাধবী-লতার তলে গিয়া বলিলেন "সথি এই যে মাধবীকে দেখিতে পাইতেছি, আমার প্রাণের মাধব কোথায় ? এই মাধবীতলে আমার প্রাণেবধু আমার লাগিয়া যোগীর স্থায় ধ্যানধরিয়া বিসিয়া থাকেন।" এই বলিয়া মহাপ্রভু "হা রুষ্ণ হা রুষ্ণ" বলিয়া ব্যাকুল ভাবে কাঁদিতে লাগিলেন, স্বরূপ গাইলেনঃ—

নাধবিকা-পরিমল-ললিতে নবমালতিজাতিস্থগন্ধী।
মুনি-মনসামপি মোহনকারিণি তরুণাকারণবন্ধী॥
স্কুরদতিমুক্তালতাপ**রিরম্ভণ-মুক্লিত পু**লকিতে চূতে।
বুন্দাবন বিপিনে পরিসরপরিগত-যুম্না-জলপুতে॥

মহাপ্রভূ বাহাজানবিহীনের স্থায় ইতস্ততঃ পদচারণা করিয়া বিবশ হইয়া বসিয়া পড়িলেন, স্বরূপ মহাপ্রভূর বামদিকে বসিয়া গাইলেন—

শ্রীজন্মদেব-ভণিতমিদমুদ্যতি হরিচরণ-স্থৃতিসারম্।
সরস্বসন্ত সমন্ত্র-বন-বর্ণনমন্থ্যত-মদ্দ-বিকারম্॥
স্থারপের ঝকার সহলা থামিয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র কানন
শ্রীকৃষ্ণ সৌরতে যেন নীরব হইয়া পড়িল। মহাপ্রভু এতক্ষণ
উন্নত্তা আড়নয়নে অশোক তরুর পানে তাকাইতে
ছিলেন। তিনি চকিতের স্থায় বলিয়া উঠিলেন, "স্থি, অই
দেই, অই ত বটে—অশোকের মূলে দাঁড়াইয়া,—ঐ দেখ" এই
বিলিয়া মহাপ্রভু অশোক তরুর দিকে ধাবিত হইলেন, কিয়দ্র

অগ্রসর হইয়া স্তম্ভিত ভাবে দাঁড়াইয়া বলিলেন, "হায় হায় একি হলো, এই যে নিচুর শঠ এইথানে দাঁড়াইয়া আমার পানে চাহিয়া হাসিতেছিল, আবার কোথায় পেল, হায় হায় রুফা কোথায় প্রদি, আমায় রক্ষা কর, আমার প্রাণ—" এই বলিয়া মহাপ্রভূ চলিয়া পড়িলেন, মূর্চিছত হইলেন, মথা শ্রীচরিতামুতে:—

প্রতি বৃক্ষবল্লী ঐছে ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
অশোকের তলে রুঞ্চ দেখে আচ্বিতে॥
রুঞ্চ দেখি মহাপ্রভু ধাইঞা চলিলা।
আগে দেখি হাসি রুঞ্চ অন্তর্ধান হৈলা।
আগে পাইল রুঞ্চ তারে পুন হারাইয়া।
ভূমিতে পড়িলা প্রভু মূর্চ্ছিত হইঞা॥

শ্রীক্ষের অঙ্গ-গদ্ধে মহাপ্রভুর মৃদ্ধ্য আরও গাচ্তর হইরা উঠিল। এইরূপ কিয়ৎক্ষণ মৃদ্ধিত থাকিয়া, তাঁহার কিঞ্চিং চেতনা হইল। চেতনা পাইয়া তিনি শ্রীক্ষের অঙ্গগদ্ধ সম্বদ্ধে প্রলাপ করিতে লাগিলেন। শ্রীচরিতামৃতকার, স্বর্চিত গোবিন্দলীলামৃত গ্রন্থ হইতে তদ্ভাবস্থাক একটা সংস্কৃত কবিতা ও উহার বাঙ্গালা-প্রভাব্যাথাা শ্রীচরিতামৃতে প্রকাশ করিয়াছেন। ভদ্যথা:—

কুরঙ্গমদজিদ্বপু:পরিমলোর্দ্মিরুষ্টাঙ্গনঃ
স্বকাঙ্গনলিনাষ্টকে শশিষুতাজগন্ধপ্রথঃ।
মদেন্দ্রবচন্দনাগুরুত্বগন্ধিচর্চার্চিতঃ
ম মেম্বনমোহনঃ স্বি তনোতি নাসাম্পৃহায় ॥

ইহার পদ্যামুবাদ, যথা শ্রীচরিতামুতে:— कञ्जतीनिश्च नीरनारभन, जांत्र त्यहे भित्रमन, তাহা জিনি ক্লফ-অঙ্গ-গন্ধ। वारि टोक जूरान, करत मर्स आंकर्राल, নারীগণের আথি করে অন্ধ॥ স্থি হে কৃষ্ণ-গন্ধ জগত মাতার। মারীর নাগায় পৈশে, সর্ব্যকাল তাহা বৈদে. क्रक भारम भित्र मुख्या यात्र॥ নেত্র-নাভি-বদন, কর-যুগ-চরণ, এই অষ্ট পদ্ম ক্লফ্চ-অঙ্গে। কর্পুরলিপ্ত কমল, তার থৈছে পরিমল, মে গন্ধ অষ্টপদ্ম সঙ্গে ॥ হেমকীলিত চন্দন, তাহা করি ঘর্ষণ, তাহা অগুরু কম্বুম কস্তুরী। কপুর সনে চর্চা অঙ্গে, পুর্বা অঙ্গের গন্ধ সঙ্গে, মিলি ডাকাতি থেন কৈল চুরি॥ ছরে নারীর তত্ত্বন, নাসা করে ঘূর্ণন, अनाम्र नौदि ছুটाम द्रुग्नेवस । (मरे भटकद वय नामा, मना करत भटकद यांगा, কভূ পায় কভু নাহি পায়। শাইলে পিয়া পেট ভরে, পিঙোপিঙো ভভু করে,

बा भाइरन जुखान मित्र गाइ।

মনন মোহনের নাট্ প্রারি গ্রের হাট্

জগরারী গ্রাহক লোভার।

বিনি মূল্যে দেয় গন্ধ, পদ্ধ দিয়া করে অন্ধ,

ঘরে যাইতে পথ নাহি পায় ॥

শ্রীগোরাঙ্গ স্থব্দর, ক্লেন্ডর অঙ্গন্ধে কুমুম-কানমে উন্মত্তের স্থায় বিচরণ করিতে লাগিলেম। মরীপটিকাভ্রান্ত ভ্যাত্র মুগ যেমম পুরোভাপে প্রদল্পালা তটিনীতরক দেখিয়া প্রধাবিত হয়, কিন্তু ক্রমশঃ বছদুর অগ্রসর হইয়াও আর ছলের সাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হয় না, অবশেষে তৃষ্ণার ছট্কট করিতে থাকে, গৌরহরিও সেইরূপ ক্ষণে ক্ষণে চপলার চমকের ক্রাম নবজলধর খ্রামস্থলরের নয়নরঞ্জন শ্রীমন্তি দেখিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহা ধরিতে পারিলেম না, কেবল তাঁহার অঙ্গদ্ধে ব্যাকুল হইয়া দেই জোছনাপুলকিত যামিনীটি সেই কুমুম-কাননেই অতিবাহিত করিলেন। শ্রীপাদ স্বরূপ ও রায় রামানন বিধিধ উপায়ে প্রাতকোলে ভাঁহাকে প্রকৃতিস্থ করিলেন 🕸

এইরূপে শেষ ছাদশবংসর ঐগেরাঙ্গস্তুন্দর গন্তুমীরার কক্ষে প্রেমের যে পঞ্জীর লীলা করিয়াছিলেন আহাতে জীবের সহিত

এই স্থানে পাঠকগণ বঙ্গের অমরকবি শ্রদ্ধান্দ্র শীর্ভ রবীক্রনাথ ঠাকুরের কৃত "তোমার রাগিণী জীবনকুঞ্জে বাজে বেন দদা বাজে গো" এই প্রবিখ্যাত গানটার অন্তর্গত "তব নন্দন গন্ধনন্দিত ফিব্রি স্থন্দর ভুবনে" এ ভাৰতী শ্বরণ করিতে পারেব।

শ্রীভপঝনের মহামধুর সমন্ধ অতি পরিস্কৃট রূপে অভিব্যক্ত হইমাছে। তিনি এই লীলার শ্রীরাধার প্রেম-মহিমা, শ্রীক্ষ-মাধুর্য্য
এবং সেই মাধুরী-আস্বাদনে শ্রীরাধার স্থাতিশয় আস্বাদন করিয়াছেন; ইহা অন্তরঙ্গ উদ্দেশ্য। কিন্তু এই মহীয়সী গন্তীরালীলায় মানবীয় ভজনের চরম আদর্শ পরিস্কৃট রূপে প্রদর্শিত
হইয়াছে। প্রেমের ব্যাকুলতা ভিন্ন ভগবদ্দর্শন অথবা সেই "রসো
বৈ সঃ" রসিক-শেথরের রসাস্বাদন অন্ত কিছুতেই হয় না। এই
লীলা আমার অধম ও অসমর্থ ভাষায় প্রকাশিত হইবার নহে। তথাপি
মৃকের রসাস্বাদন-প্রকাশের ন্থায় কথঞিং প্রকাশ-চেষ্টা করা হইলঃ
মাত্র।

#### উপসংহার

শ্রীচরিতামৃতের অন্তালীলার উপসংহার পরিচ্ছেদে পূজাপাদ গ্রন্থকার-লিখিত শ্লোকটা এই—

প্রেমোদ্ধাবিতহর্ষের্ধোদেগদৈন্যার্ত্তিমিশ্রিতম্।
লপিতং গৌরচক্রস্থ ভাগ্যবদ্ধিন্যব্যতে ॥
অর্থাৎ শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেম-উদ্ধাবিত হর্ষ-ঈর্ষা উদ্বেশ-দৈক্ত ও
আর্ত্তিমিশ্রিত প্রলাপ ভাগ্যবান্দেরই আস্বান্থ। গ্রন্থকার মহোদ্য
পয়ারে ইহার ব্যাথ্যা করিয়াছেন, তদ্ধথা:—

এই মত মহাপ্রভু বৈসে নীলাচলে।
রন্ধনী দিবসে কৃষ্ণ-বিরহ বিহবলে॥
স্বরূপ-রামানন্দ এই ত্বই জনার সনে।
রাত্রিদিনে রস-গীত-শ্লোক-আস্বাদনে॥
নানাভাব উঠে প্রভুর হর্ষ শোক রোষ।
দৈখ্যোদেগআর্ত্তি উৎকণ্ঠা সম্ভোষ॥

স্বরূপ ও রামরায় মহাপ্রভুর শ্রীচরণ মূলে বসিয়া কি ভাবে দিনযামিনী আরুষ্ট থাকিতেন, ওাঁহারা শ্রীগন্তীরা-মন্দিরের প্রাক্তে
বসিয়া কি কার্য্য করিতেন, পরম কার্মণিক প্রেমভক্তির প্রকৃত
কবি-রাজ শ্রীল কৃষ্ণদাস স্থানে স্থানে হই একটা ছত্রেই সেই
দাদশ বংসরের প্রতিচ্ছবি ভজননিষ্ঠ স্ক্রদর্শী সাধকগণের নিমিত্ত
শাঁকিয়া ভুলিয়াছেন।

পূর্বেই উক্ত ইইয়াছে, রামরায় রসময় ক্লফ-কথা বলিতেন,
শিক্ষাইক-রোক।
শিক্ষাইকের পর নিন হইত, আর শিক্ষাইক, আর্তি, রাত্রের পর নিন হইত, আর শিক্ষাক্র রদায়ান্ত্রের হল্যে হর্ষ,
শোক, রোম, দৈন্তা, উদ্বেগ, আর্তি, উংকণ্ঠা ও সস্তোম প্রভৃতি
ভাবোলগম হইত। মহাপ্রভৃত ভাবানুসারে নিজে শ্লোক-রচনা
করিতেন, তাহা পাঠ করিয়া ছই বন্ধুকে (স্বরূপ ও রামরায়কে)
শুনাইতেন, ইহারা ঐ সকল শ্লোকের রসাস্থানন করিতেন,
ভদযথা:—

সেই সেই ভাবে নিজ শ্লোক পড়িরা।
শ্লোকের অর্থ আস্বাদয়ে ছই বন্ধু লৈঞা।
কোন দিনে কোন ভাবে শ্লোক-পঠন।
সেই শ্লোক আস্বাদিতে ব্যত্তি জাগরণ।

প্রভূ এক দিবস স্বরূপ ও রায় রামানন্দকে আহ্বান করিয়া হর্যভাবে বলিলেন, "স্বরূপ রামানন্দ, কলিকালের জীব নিস্তারের পথ কেবল একমাত্র নামসন্ধীর্ত্তন," এই বলিয়া শ্রীমন্তাগবতের একাদদ স্বব্ধের "ক্রফ্রবর্গং ছিষাক্রফ্রং" শ্লোক পাঠ করিলেন। প্রভূ বলিলেন কণিকালে নামযজ্ঞই সর্ব্ব-যজ্ঞসার। এই সন্ধীর্ত্তন-যজ্ঞেই কলিতে শ্রীকৃষ্ণারাধনের বিধি নির্দিষ্ট ইইয়াছে। স্বতঃপরে তিনি নামসন্ধীর্ত্তনে মহাযোর উল্লেখ করিয়া বলিলেন:—

নামসঙ্কীর্ত্তন হৈতে সর্বানর্থনাশ। কর্মশুভোদয় ক্রফপ্রেমের উল্লাস ঃ এই বিশিয়া স্বর্গচিত একটা সংস্কৃত শ্লোক পাঠ করিলেন তদ্যথা :—

চেতোদর্পণমার্জ্জনং তবমহাদাবাগ্লিনির্ব্বাপণং

শ্রেয়:কৈর্বচন্দ্রিকাবিতরণং বিভাবধূজীবনম্।

শ্রেয়ংকৈরবচান্দ্রকাবিতরণং বিত্যাবধূজীবনম্। আনন্দাস্থ্বিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং সর্ব্বাত্মস্থপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনম্॥

এইটী শিক্ষাষ্টকের প্রথম শ্লোক ইহাতে নাম-সন্ধীর্তনের, মাহাত্ম্য কীত্তিত হইরাছে। ইহার অর্থ এইরূপ,—শ্রীকৃষ্ণ-সন্ধীর্তন দারা বিমলিন চিত্তরূপ-দর্পণ বিমার্জ্জিত হয়, সংসার-মোহরূপ দাবানল নির্বাপিত হয়, উহা দারা সর্বপ্রকার মঙ্গলের অভ্যাদয় হইয়৸ থাকে; শ্রীকৃষ্ণ-সন্ধীর্ত্তন বিভাবধূ সরস্বতীর জীবন স্বরূপ এবং উহা হইতে আনন্দ-সমূদ্র প্রবর্ধিত হয়, উহার প্রতিপদে পূর্ণামূতের আস্থাদন প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং উহার দারা সকলের আত্মাই স্বিশ্ব স্থপিত হইয়া শীতল হয়। স্ক্তরাং এই শ্রীকৃষ্ণ-সন্ধীর্তন অতীব জয়য়ুক্ত হউন।

দিতীয় শ্লোকটি বিষাদ-দৈশু-স্চক ও নাম মাহাত্মা-প্রকাশক, তদ্যথা:—

> নামামকারি বহুধা নিজ সর্কাশক্তি স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ। এতাদৃশী তব কুপা ভগবন্মমাপি হুক্দৈবমীদৃশমিহাজনি নাহুরাগঃ॥

ক্ষর্থাৎ হে, ভগবন্, ভূমি বহুলোকের বহু বাঞ্চা-পূরণের জন্ত বছ-ক্ষান্ত প্রকটন করিয়াছ, আবার সেই সকল নামে নিয়ের সকল শক্তিই অর্পণ করিয়াছ, অথচ সেই নাম-শ্মরণের জন্ম কালাকালের কোনও
নিয়ম বিধান কর নাই, অর্থাৎ সকল সময়েই তোমার নাম গ্রহণ
করা যাইতে পারে, ইহাতে শোচাশোচ-কাল-বিচার নাই। হে
দয়াময়, তোমার ক্রপা এতই প্রচুর! কিন্তু আমার আবার এমনি
ছক্দেব, তোমার এ হেন নামেও আমার অমুরাগ জন্মিল না।"

তৃতীয় শ্লোকটী স্থবিখ্যাত "তৃণাদপি" শ্লোক। প্রভু বলিতেছেন—

যেরপে লইলে নাম হয় প্রেমোদয়।
তাহার লক্ষণ শুন স্বরূপ রামরায়॥
"তৃণাদপি স্থনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥"

এই শ্লোকটা বৈষ্ণব-ধর্মের অধিকারিত্বনির্ণয়স্চক। বৈষ্ণব হইতে হইলে প্রথমতঃই এই সকল লক্ষণ-লাভের নিমিত্ত সাধনা করিতে হইবে। এই সকল গুণসম্পন্ন না হইলে কাহারও হরিকীর্ত্তনে প্রেমলাভে অধিকার বা যোগ্যতা জন্মে না !\*

জতঃপরে দৈক্ত ভাবের উদয়ে শ্রীপৌর ভগবান্ গুদ্ধভক্তি-প্রার্থ-নার প্রাণাদীপ্রদর্শন করার নিমিত্ত উপদেশ করিয়াছেন,তন্যথা:---

<sup>\*</sup> কলাপ ব্যাকরণে একটা হত্র আছে :— "শকি চ কৃত্যা।" কুৎ। ৪২৬।
বৃত্তিকার লিখিয়াছেন— "শকনং শক্, শক্তার্থবিশিষ্টান্ধাতোগর্হতার্থবিশিষ্টান্ধ ত্তার্থবিশিষ্টান্ধাত্য উত্তর কৃত্য প্রত্যা
হয়। কৃত্য কাহাকে বলে তৎসম্বন্ধে বৈয়াকরণ শিবরাম শর্মা কৃন্মপ্রনীতে
লিখিয়াছেন :—

তব্যানীরো কাপ্ ঘাণো যং গঠৈকতে কৃত্যসংজ্ঞকাঃ। অর্থাৎ তব্য, দেনীয়, কাপ,ু ঘাণ,ু এবং যং এই পাঁচটা কৃত্যসংজ্ঞক।

ন ধনং ন জনং ন স্থান্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কামস্ত্রে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ধক্তিরহৈতৃকী ত্ত্তি।
কবিরাজ গোস্থানী ইহার বঙ্গান্থবাদ করিয়া লিখিয়াছেন—
ধন জন নাহি মাগোঁ, কবিতা স্থান্দরী।
শুদ্ধভক্তি দেহ মোরে কৃষ্ণ কুপা করি॥

নামাল্ররের পরে শুদ্ধ ভক্তির প্রার্থনা, তাহার পরেই দাস্ত ভক্তির প্রার্থনা, তদ্যপা—

অমি নন্দতক্ষ কিন্ধরং, পতিতং মাং বিষমে ভবাষু থৌ। রূপয়া ভব পাদপক্ষজন্বিতধূলীসদৃশং মাং বিচিন্তর।

ইহার অনুবাদ এইরূপ:---

ভোমার নিত্যদাস মুক্তি তোমা পাসরিয়া।
পড়িরাছোঁ ভবার্ণবে মায়াবদ্ধ হৈকো॥
কপা করি কর মোরে পদ্ধ্লি সম।
ভোমার সেবক করে। তোমার সেবন॥

ইহাও দৈন্তার্ত্তি। কিন্তু কেবল দৈন্তে ক্লফলাভ হয় না। দৈন্তের সহিত উৎকণ্ঠার প্রয়োজন। উৎকণ্ঠা বা ব্যাকুলতা ভিন্ন অভি-

"কীর্ত্তনীয়ঃ সৰাহরিঃ" এই লোক-পাদে আমরা "কীর্ত্তনীয়ঃ" এই কুদন্ত পদে বে "অনীয়" প্রতায় দেখিতে পাইতেছি। উহা "অর্হ" অর্থাৎ যোগ্য-অর্থে ব্যবহৃত হইরাছে অর্থাৎ যিনি তৃণ হইতে স্থনীচ, তরু হইতে সহিষ্ণু, যিনি অস্থানী এবং অপরের মানদ, তিনি হরিনাম কার্ত্তনের যোগ্য। অর্থাৎ নামাশ্রর করিতে হইলে এবং নাম-ভজনে প্রেমরূপ পুরুষার্থতা লাভ করিতে হইলে এই ক্ষকক শুণে আপনাকে যোগ্য করিয়া ভূলিতে হয়। লষিত পদার্থের সাক্ষাৎকার ঘটে না। মহাপ্রভূ ইরচিত পত্তে তাঁহার উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন, যথা—

নয়নং গণদ শ্ৰধারয়া, বদনং গদগদ রুদ্ধা গিরা।
পুলকৈনিচিতং বপুঃ কদা, তব নাম গ্রহণে ভবিষাতি।
অর্থাৎ "হে নাথ, আমার এমন দিন কবে হইবে যে দিন তোমার
নাম গ্রহণকালে নয়ন-যুগল গলদ শ্রধারায় পরিসিক্ত হইবে, ক্ষম্বাকো
দিন গদ্গদ হইবে, এবং পুলকে দেহ রোমাঞ্চিত হইবে।"

ইছা উৎকণ্ঠামর দৈশ্য। এই উৎকণ্ঠামর দৈশ্যই ভক্তভাবের উৎক্ট অভিবাক্তি। ইহার উপরের সোপানই ভক্ত ও ব্রশ্বধ্দের প্রেশের মাঝামাঝি তটস্থ ভাবস্থাক। ভদ্যথা:—

যুগায়িতং নিমিষেণ চকুষা প্রার্যায়িতম্।
শৃশুং মন্থে জগং সর্বং গোষিন্দ বিরহেণ মে ॥
অর্থাং "হে গোষিন্দ, তোমার বিরহে চিত্তের উদ্বেশে মিমেষ-কাল ও
ঘূগের স্থায় প্রতিভাত ইইতেছে, বর্ষার অবিশ্রান্ত বারিধারার স্থায় অঞ্ ধারা বর্ষণ হইতেছে, হায় হায় সমস্ত জ্বগৎ শৃশু-শৃশু বোধ হইতেছে।"

এই অবস্থা হইতেই তত্তের আয়-বিশ্বতি আরম্ভ হয়, নিজের দৈহ গেছ ভূলিয়া যাইয়া সাধক ধীরে ধীরে শ্রীরে শ্রীরদাবদের প্রেম-নিক্ঞে অতিখির বেশে দঙায়মান হন। তথম ব্রজবধ্গণের ভাবতরক্ষে তরক্ষায়িত হইয়া তিনি পূর্ণয়পে তত্তাব-বিশিষ্ট হইয়া পড়েন, পুরুষ-ভাব তিরোহিত হয়, পার্থিব ভাষ ও প্রাক্ষত জগতের সমস্ত জ্ঞান তিরোহিত হইয়া সীধক আপনাকে শ্রীর্ন্দাবনের কেলি-নিকুঞ্রের সম্ভ্রী বুলিয়া মনে করেন।

শিক্ষাষ্টকের সর্বাশেষ শ্লোকটীতে অন্তর্দশারচরম বিকাশ প্রদর্শিত ইইরাছে। ব্রজগোপীগণের মধ্যে প্রীমতী রাধার তাক সর্বাশেকা প্রেষ্ঠ ও উচ্জলতন। শ্রীরাধার স্থান্য কৃষ্ণপ্রেমন্তরক্তে নিরস্তর বিবিধ তাবের উদয় হয়। দেই সকল ভাবরাশি মান্নবে সম্ভবে না, মাম্নবের ভাষাতেও অভিবক্তি হয় না। এমন কি মান্নবের জ্ঞানবৃদ্ধিতে ঐ সকল ভাবের ধারণা করাও অসম্ভব। কিন্তু যিনি শ্রীরাধার ভাব-মাধুরী এবং তাঁহার শ্রীক্ষান্তভাবজনিত স্থাস্থানন করিতেই অবতীর্ণ হইরাছিলেন, তাঁহারই কুপায় প্রেমিক ভক্তগণ দিব্যোন্মাদলীলার দেই নিগৃঢ় রসের কিঞ্জিৎ সন্ধান প্রাপ্ত হইয়াছেন। শ্রীটেতক্তচরিতাস্তে ব্রজলীলা-রসাস্থাদী পরমকারণকি গ্রন্থকার শ্রীল কবিরাজগোস্থানী অতি অরাক্ষরে উহার আভাস প্রকাশ করিয়াছেন, যথাঃ

হবা উৎকণ্ঠা, দৈক্ত প্রেটি বিনয়।
এতভাব একঠাঞি করিল উদয়।
এতভাবে রাধার মন ক্ষন্থির হইল।
স্বীগণ জ্ঞাগে প্রেটি যে শ্রোক পড়িল।
সেইভাবে প্রভু সেই শোক উচ্চারিল।
গ্লোক উচ্চারিতে তজ্ঞপ জ্ঞাপনি ইইল।

জ্রীগৌরান্তস্থলর জ্রীরাধিকার তাবকান্তি লইয়া অবতীর্ণ হন। স্থতরাং ভাঁহার লীলার প্রগাঢ় ভাব—গ্রীরাধাভাবেরই অভিব্যক্তি। শ্রীরাঞ্চ ভাশ-বিভাবিত শ্রীগোরান্ত বলিতেছেন ৮আদিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মামদর্শনান্মর্মইভাং করোতু বা যথাতথা বা বিদ্যাতু শম্পটো, মৎপ্রাণনাথস্ত স এব নাপর:। অর্থাৎ স্থি, আমি শ্রীক্লঞ্চের চরণদাসী, তাঁহার শ্রীপাদপক্ষে আত্মসমর্পণ করিয়াছি। তিনি আমার স্থারাশিষরপ। তাঁহাকে ভিন্ন আমি অন্ত কিছু জানি না। তিনি আমাকে আলিঙ্গন করিয়া আত্মসাৎ করুন, ফিংবা দেখা না দিয়া আমায় মর্মাইতা করুন, কিয়া সেই শম্পট যথেচ্ছ ব্যবহার করুন কিন্তু তথাপি তিনিই আমার প্রাণের প্রাণ প্রাণবল্লভ। তিনি তো কোনরূপ আমার পর নহেন।

ত্রীচরিতামৃতে এই শ্লোকের বিস্তৃত ব্যাপ্যা আছে।\* এই

আমি কৃষ্ণপদদাসী, তেঁহহথ হৃধারাশি, আলিঙ্গিয়া করে আয়ুসাথ।

কিবা না দেন দরশন, জারেন আমার তনুমন, তবু তেঁহ মোর প্রাণনাথ।

\* \* স্থিতে শুন মোর নিশ্চয় বচন।

কিবা অমুরাগ করে, কিবা ছঃখ দিয়া মারে, মোর প্রাণেশ কৃষ্ণ, অফ্যূনয়॥

ছাড়ি অফ্য নারীগণ, মোর বশ তনুমন, মোর সৌভাগ্য প্রকট করিয়।

তা সভারে দেন পীড়া, আমাসনে করি ক্রীড়া, সেই নারীগণ দেখাইয়া॥

কিবা তেঁহো লম্পট, শঠ ধৃষ্ট হৃকণট,অফ্য নারীগণ করি সাথ।

মোরে দিতে মনঃপীড়া, মোর আগে করে ক্রীড়া তবু তেঁহ মোর প্রাণনাথ॥

না গণি আপন ছখ, সবে বাঞ্ছি তার হখ, তার হখ আমার তাৎপর্যা।

মোরে ঘদি দিলে ছখ, তার হয় মহামুখ, সেই ছঃখ মোর স্থধর্যা॥

বেং নারীকে বাঞ্ছে কৃষ্ণ, তার রূপে সতৃষ্ণ, তারে না পাইঞা হয় ছঃখী।

মৃক্রি তাঃ, পারে গড়ি,লঞ্চ যার হাতে ধ্রি,ক্রীড়া করাঞা করে। তাকে স্বশী

 <sup>♣</sup> শীচরিতায়তে উক্ত শোকট নিয়নিথিত রূপে বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যাত
 ছইয়াছে: — ২০০০ না কলি বিশ্বতভাবে ব্যাখ্যাত

লোকটাতে ব্রজের বিশুদ্ধ প্রেম-লক্ষণ প্রকটিত হইয়াছে, ইকাতে আত্মস্থের গন্ধমাত্রও পরিলক্ষিত হয় না। নিজের অনস্ত রেশেও যদি প্রণায়ীর স্থথ হয়, তাহাই স্থথকর বলিয়া স্বীকার্যা। প্রেমমন্ত্রীরাধিকা বলেন, "আমি আপনার হঃথ গণনা না করিয়া, কেবল রুফের স্থেই আমার স্থ মনে করি। আমায় হঃথ দিয়াও যদি তাহার স্থথ হয় আমার পক্ষে তাহাই স্থথ।" ইহাই ব্রজের বিশুদ্ধ প্রেম—এই অকৈতব প্রেম এ জগতে পরিলক্ষিত হয় না।
ভ্রীমনাহাপ্রভূদিবোানাদে এই মহাপ্রেমের বিবিধরস আস্থাদন করিয়া

কান্তা কৃষ্ণ করে রোষ, কৃষ্ণ পায় সন্তোষ, হথ পায় তাড়ন ভং সনে।
বথাযোগ্য করে মান, কৃষ্ণ তাতে হথপান, ছাড়ে মান অল সাধনে॥
সেই নারী জীয়ে কেনে, কৃষ্ণের মর্দ্মরাথা জানে, তবু কৃষ্ণে করে পাঢ় রোষ।
নিজহথে মানে কাজ, পড়ু তার শিরে বাজ, কৃষ্ণের মাত্র চাহিয়া সন্তোষ।
যে গোপী মোর করে ঘেষে, কৃষ্ণের করে সন্তোষে, কৃষ্ণ যারে করে অভিলাষ।
মৃঞ্জি তার ঘরে যাঞা, তারে সে বো দাসী হঞা, তবে মোর হথের উলাম॥
কৃষ্ঠা বিপ্রের রমণা, পতিব্রতা শিরোমণি, পতিলাগি কৈল বেখা-সেবা।
তান্তল স্থোর গতি, জীয়াইল মৃতপতি, তুষ্ঠকৈল মুখ্য তিন-দেবা॥
কৃষ্ণ মোর জীবন, কৃষ্ণ মোর প্রাণধন,কৃষ্ণ মোর প্রাণের পরাণ।
হলয় উপরে ধরোঁ। সেব। করি হথা করোঁ, এই মোর সদারহে ধানে॥
মোর হথ সেবনে, কৃষ্ণের হথ সঙ্গমে, অতএব দেহ দেও দান।
কৃষ্ণ মোরে কান্তা করি, কহে তুমি প্রাণেশরী, তাহে হয় দাসী অভিমান।
কান্ত সেবা হথপুর, সঙ্গম হইতে হমধুর, তাতে সান্ধী লক্ষ্মীঠানুরাগা।
মারারণের স্বদে স্থিতি, তবু পাদসেবায় মতি, সেবা করে দাসী অভিমানী।
শারারণের স্বদে স্থিতি, তবু পাদসেবায় মতি, সেবা করে দাসী অভিমানী।

প্রশাপে অনেক গৃঢ়-রহস্থ অভিবাক্ত করিরাছেন। ব্রজভাবে দিবা-নিশি বিভার পাকিয়া মহাপ্রভূ অকৈতব রুফ্চপ্রেমের বে অমল কৌমদীচ্ছটা ইহজগতে বিস্তার করিয়া গিয়াছেন, ভাহা প্রকাশের যোগ্য ভাষা নাই, ধারণার উপস্কুক্ত হৃদয় নাই। খ্রীল কবিরাজ্ব বথার্থই বলিয়াছেন:—

প্রভ্র গন্তীর-লীলা না পারি ব্রিতে।
বৃদ্ধিতে প্রবেশ নাহি, তাতে না পারি বর্ণিতে ॥
প্রীগোরাঙ্গ-চরিত স্বভাবত: কোটি কোটি সমুদ্রবৎ গন্তীর হইলেও
প্রীরাধার ভাবচন্দ্রোদরে তাঁহার সেই সমুদ্রগন্তীর হৃদয়ও চন্দ্রোদয়ারন্তে অনন্ত সমুদ্রের স্থায় সমুচ্ছ্র্সিত ও তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিত।
সেই ভাব-তরঙ্গের কণা মাত্র ধারণা করাও আমাদের স্থায় জীবের
পক্ষে অসম্ভব। শ্রীমন্মদনগোপালের করগ্রত বন্ধস্বরূপ শ্রীচৈতন্ত্রলীলা লেথক পরমভক্ত শ্রীল ক্ষঞ্দাস লিথিয়াছেন:—

আমি অতি কুজনীব পক্ষী রাঙ্গাট্নী।
সে বৈছে তৃষায় পিয়ে সমুদ্রের পানি।
তৈছে আমি এক কণ ছুইল লীলার।
এই দৃষ্টান্তে জানিছ প্রভুর লীলার বিস্তার॥

স্থান আমার স্থায় পতিত-অধমের সম্বন্ধে আর কথা কি ? শীরাধার মহাভাব, ভ্রুনের চরম জাদর্শ। মহাপ্রভু দিব্যোমাদে সেই ভাব প্রকটন করেন। শ্রীমন্তাগবতে, রুষ্ণকর্ণামৃতে, গীত-গোবিন্দে, জগরাথবল্লভ নাটকে ও চণ্ডীদাস বিভাগতির পদে বে সর্কল ভাব পরিলক্ষিত হয়, শ্রীরুষণ-বিরহ্ব্যাকুল দিব্যোমাদী শ্রীগৌরাঙ্গ সেই সেই ভাবের শ্লোক পাঠ করিরা প্রির্ম্ভন সহচর
শ্রীপাদ স্বরূপ ও রামানন্দের সহিত হাদশ বংসরকাল দিন যামিনী
যে ক্ষরস আস্বাদন করিতেন, মাহুষের ভাষার ভাষা প্রকাশ করা
অসম্ভব। শ্রীল কৃষ্ণদাস লিথিয়াছেন:—

বেই বেই শ্লোক জন্মদেৰ ভাগৰতে।
বান্নের নাটকে বেই আর কর্ণামূতে॥
সেই সেই ভাবের শ্লোক করিয়া পঠন।
সেই সেই ভাবেরেশে করে আসাদন ॥
দাদশ বৎসর ঐছে দশা রাত্রি দিলে।
ক্রফ্ব-রস আসাদরে ছই বন্ধুসনে॥
সেই সব লীলারস আপনে অনস্ত।
সক্ত্র বদনে বর্ণে নাহি পার অস্ত ॥
ভীব ক্ষুদু বৃদ্ধি ভাহা কি পারি বণিতে।
ভার এক কর্ণা স্পর্শি আপন শোধিতে॥

শ্রীল কবিরাজ গোস্থানী উপসংহারে যাহা বিধিয়াছেন, তাহা কেবল ভক্ত-কবির স্বভাবস্থলভ দৈন্ত-প্রকাশ নহে – তিনি প্রকৃত্ত কথাই বলিয়াছেন। সমুদ্রের তরঙ্গের স্থায় রাধাভাবের যে উত্তালতরঙ্গে মহাপ্রভুর হৃদয় দিবানিশি উদ্বেলিত হইত, গন্তীরার নিভ্তক্ক-নিবাসী শ্রীপাদ স্বরূপ ও শ্রীপাদ রামানন্দরায় সে তরঙ্গলীলা সন্দর্শনে বিশ্বিত ও স্তন্তিত হইতেন এবং অনেক সময়েই কর্ত্তব্যতাবিধয়ে বিমৃত হইয়া পরিতেন। মহাপ্রভুর এই ছই হৃদয়-বন্ধই সেই মহীয়দী লীলার প্রত্যক্ষ সাকী। প্রশীপের হা-ছভাশে, —বির্হের মর্ম্বালাই বিষাদজ্ঞালার, —উদ্মাদের

ৰিবিধ বিকার-চেষ্টায় এবং অন্তর্দশার পূর্বতম মৃচ্ছার—এই হুই
মর্ম-স্থল্ই নিরম্বর শ্রীচরণের নিকটে বিসিয়া শ্রীগোরাঙ্গের সেবা
করিতেন এবং বিরহ্বরথা ও মৃচ্ছা অপনোদনের উপায় করিতেন। প্রত্যক্ষদর্শী শ্রীপাদ স্বরূপ স্বকীয় কড়চাগ্রন্থে এই লীলাস্থে বর্ণনা করিয়াছিলেন। শ্রীল কবিরাজ তাহারই আভাসে
দিব্যোন্মাদ-বর্ণনে অন্তঃ লীলাটী প্রেমস্থাময়া করিয়া রাথিয়াছেন। আমরা প্রম কার্কনিক শ্রীল কবিরাজ মহোদয়ের মহাবাক্যের প্রতিধ্বনি করিয়া উপসংহারে বলিতেছি:—

জীব ক্ষুদ্ৰ বৃদ্ধি, তাহা কি পারে বর্ণিতে। তার এক ক্যা স্পর্শি আপনা শোধিতে॥

দয়ানয় পাঠকমহোদয়গণের নিকট এই ধৃষ্টতার নিমিত্ত আমি
কাতরকণ্ঠে ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া দূব হইতে এই লীলা স্থধা-সমুদ্রকে
সভক্তি প্রাণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলাম। পাঠকগণ এই
চির-আপ্রিতকে ক্ষমা করুন এবং অনীর্বাদ করুন,—শ্রীগৌরাঙ্গভক্তগণের চরণে যেন অধ্যের কিঞ্ছিৎ ভক্তির উদয় হয়।



## প্রীরাম্ব রামানস্ক।

শ্রী শ্রী গোরাঙ্গ মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ প্রেমিক ভক্ত শ্রীরায় রামানন্দের জীবন ও বৈষ্ণব তত্ত্বের ব্যাখ্যা সম্বলিত ৫৫০ পৃষ্ঠের অধিক বিপুল গ্রন্থ। ইহা বৈষ্ণবগণের অবশ্য পাঠ্য অতি স্থন্দর ও সরল ভাষায় লিখিত। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রিদিকমোহন বিন্যাভূষণ মহাশয় প্রণীত। মূল্য ভাল বাঁধাই ৩ টাকা, অসমর্থ পক্ষে ২ টাকা। ভিঃ পিঃ ডাক মাওল। চারি আনা।

# ঠিকানা—শ্রীরসিকমোহন বিদ্যাভূষণ,

২৫ নং বা**গবা**জার ষ্ট্রীট, কলিকা<mark>তা</mark>।

### শ্রীরায় রামানন্দ গ্রন্থ সম্বন্ধে অভিমত।

রঙ্গপুর-নিবাসী পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত-প্রবর শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয়

লিখিয়াছেন—"স্বয়ং মহাপ্রভু ধাঁহার মহাম্য বাড়াইবার জন্ম ধাঁহার নিকটে শিক্ষা-লাভের ভান দেখাইয়াছেন, কায়স্থ হইলেও মিনি প্রক্ষুত্ত ব্রাহ্মণ্যলাভ করিয়াছিলেন বলিয়া আমার বিখাস; যাঁহার আলিঙ্গনে ভক্তপ্রাণ মহাপ্রভু ভাবে আত্মহারা হইয়াছিলেন; আপনি সেই মহাভক্ত মহাকৃত্বি,মহাভাবুক মহাকৃত্বা মহাত্মার জীবন চরিত লিখিয়া বঙ্গদেশের,বঙ্গভাবার,ভক্তজগভিত্ব

যে উপকার সাধন করিয়াছেন, এক মুথে তাহা বলিতে পারি না। এই কার্যা আপনার লেখনীকে ধন্ত করিয়াছে, এবং নিজেও ধন্ত হইয়াছেন, ভক্ত-সমাজ ধন্ত করিয়াছেন, দঙ্গে সঙ্গে একগণ্ড পুস্তক দিয়া আমাকেও ধন্ত করিয়াছেন। ব্রহ্মা যাহাকে ভাতি সন্তর্পণে অতি সাবধানে পবিত্র কমগুলুতে যত্নের সহিত রাথিয়াছেন, জ্বগৎকে পাপে তাপে সন্তপ্ত দেথিয়া ব্রহ্মাই আবার আজ তাহা জগতে ঢালিয়া দিয়াছেন। আমি

\* \* আমিও তাহার সংস্পর্শে, পবিত্র হইলাম। যেমন বিচার, লিখাও সেইরাপ; এরূপ ভাবপূর্ণ, উচ্ছ্যাসপূর্ণ ভাষা অল্ললাকের লেখনী হইতে বাহির হইতে পারে। তুর্ভাগ্য এই যে, রংপুর এইরূপ স্থলেথককে হারাইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে বিত্যুতের মত রঙ্গপুরের ক্ষণিক সোভাগ্যও গিয়াছে। এক হইয়া যিনি শত কর্ম্ম করিতে পারেন, এইরূপ ক্রম্মিট লোকও আর দেথি নাই, এক হইয়া যিনি নানাভাবে নানাভীঙ্গতে

হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব স্থাবিখ্যাত জজ, প্রবীণতম সাহিত্যিক সাহিত্য-পরিষদের স্থবোগ্য শ্রদ্ধাম্পদ সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয়

লিথিয়াছেনঃ—প্রণামপূর্বক নিবেদন—এতদিনে "ঐরায় রামানন্দের"
কথা পুড়িয়া শেষ করিলাম। এরূপ স্থান্দর ভক্তিপূর্ণ ঐতিহাসিক রহস্য
সমন্বিত গ্রন্থ অনেক দিন পড়ি নাই। ইহাতে উপদেশ ও অফুসন্ধান
একত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে। এরূপ গ্রন্থ অত্যন্ত বিরল। আপনি
পূজুপাদ, তাহার উপর গ্রন্থ লিথিয়া বিশেষ ধন্যবাদাহ হইয়াছেন।

#### বস্থমতী।

১৯১১ সালের ৯ই মার্চের সংখ্যায় স্থবিজ্ঞ সম্পাদক মহাশ্র লিখিয়া-ছেন, "ধান্ত‡ড়িয়ার স্থপ্রসিদ্ধ বিদ্যোৎসাহী বদান্ত জমীদারপ্রবর শ্রীব ক বাব উপেজ্ঞনাথ সাউ মহোদয়ের অর্থ সাহায্যে প্রকাশিত।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, এই গ্রন্থখনি ভক্তিগ্রন্থ। অসাধারণ ভক্ত গৌরাঙ্গ-প্রেমিক পরমভাগবত খ্রীল রাম্ন রামানন্দের জীবন-কথাই এই গ্রন্থে বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। রামানন্দ রায় জাভিতে কায়স্থ ছিলেন। বিদ্যাবিস্থা, বৃদ্ধমন্তা ও ভগবন্তক্তির প্রভাবে তিনি মহাপ্রভুর ও সামীপ্য-লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন; তাঁহার ভক্তিপূর্ণ জীবন-চরিত ও তাঁহার জ্বসাধারণ ক্রম্ক-প্রেমের কথা এই গ্রন্থ-পাঠে সকলেই বুঝিতে সমর্থ হইবেন। ইহা ভিন্ন গ্রন্থগনিতে বৈশ্বব-ধর্মের ও ভজিতিত বেশ্বর অনেক গৃঢ় রহস্ত বিশদরূপে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এই প্রছে রিদক-বার্র অসাধারণ প্রতিভা ও অনস্ত-সাধারণ পৌরাঙ্গ-প্রেমের পরিচয় পাওয়া যায়। সমাজে এইরপ গ্রন্থের যতই প্রচলন হয়. ততই মঙ্গল। শুনিয়া স্থাই ইইলাম যে, ধাস্তক্তিয়ার স্থপ্রসিদ্ধ জমীদার বদাস্ত লোকপালক ও স্বধর্মনির্ফ শ্রেমান্ উপেন্দ্রনাথ সাউ মহোদয় এই গ্রন্থ-প্রায় ভার বহন কারয়া ভক্ত-সমাজের আশীর্কাদভাজন ইয়াছেন। তাঁহার সাহায়্য ব্যতিরেকে এই অম্ল্য প্রস্থ হয় ত জনস্মাজে প্রকাশিত হইত না। আমরা শুনিলাম, এই গ্রন্থানির বিক্রয়ভাত মর্থে বিদ্যাভ্রণ মহাশয় আর কয়থানি বৈশ্বব গ্রন্থ প্রকাশিত করিবেন। আশা করি, বিদ্যাভ্রণ মহাশয়ের এই অম্ল্য গ্রন্থের শীঘ্রই দিতীয় সংস্করণ করিতে হইবে।

গৌড়ার বৈষ্ণবদমাজের সর্ব্ধ-সমাদৃত সর্বজ্ঞন-পঠিত শ্রীবৈষ্ণব সন্মিলনী-পত্রিকার স্থবিজ্ঞ ভক্তপ্রবর সম্পাদক মহাশয়

উক্ত পত্রিকার ৬র্চ খণ্ডের ২।০ সংখ্যায় লিথিয়াছেন—জ্রীবিঞ্পুরা। ও আনন্দবালার পত্রিকার সম্পাদক পণ্ডিত জ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ প্রণীত। 'জ্রীগোরাঙ্গ-ভাণ্ডারে এই জ্রীগ্রন্থানি উপহার প্রাপ্ত হইয়া আমরা পৃত্যপাদ গ্রন্থকারকে আন্তরিক ক্বতজ্ঞতা ও ধক্সবাদ জানাইতেছি।

শ্রীরামানন্দ রায়ের চরিত-বর্ণন-প্রসঙ্গে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের অনেক সারসিদ্ধান্ত এই গ্রন্থে সঙ্কলিত হইয়াছে। ভূবনপাবন শ্রীমন্মহাপ্রভূর সহিত শ্রীরামানন্দ রায়ের যে ইউ-গোষ্ঠী হইয়াছিল, তাহা বৈষ্ণবধর্মের অমৃতময় সারতুর। এই কুল্ম তর সমূহের দর্শন, বিজ্ঞান ও ভুক্তিশাস্ত্র- সমত প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা দেখিয়া সুধী হইলাম। অনেক স্থলে গ্রন্থকারের ভাজতেবে গভীর জ্ঞানবন্ধার পরিচয় পাওরা বার। জ্রীক্ষওত্ব ও জ্রীগোরাঙ্গতত্ব সম্বন্ধে বহুল যুক্তিপ্রমাণ, পহিলহি রাগ' গানের পর্যালোচনা অপ্রাক্ষত নবীনমদন, কামবীক ও কামগায়ত্রীর ব্যাখ্যা, অতি স্থলর হইয়াছে। সখীভাবেব ভজন এবং প্রহ্যুয়মিশ্রের মিলন পরিছেদে দেবদাসী ও ভাবপ্রকটন-লাস্তের সদ্-ব্যাখ্যার বিশুদ্ধ ভক্তিরসের উৎস উৎসারিত হইয়াছে। ফলতঃ এই গ্রন্থে সে সকল উচ্চ বৈশুব সিদ্ধান্তের স্থমীমাংসা ও ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, আমরা তাহার কণিকামাত্র পাইলেও ক্রতার্থ হইয়া যাই; স্থতরাং তাহার সমালোচনায় আমরা সম্পূর্ণ অন্ধিকারী। আশা করি, জ্রীগোরাঙ্গ স্থলরের প্রিয়তম পার্ধদের এই লীলামৃত ভক্তজনমাত্রেই অবশ্রু পাঠ করিবেন। গ্রন্থের আয়তনের পরিমাণে ও অঙ্গসৌঠবে ৩ টাকা মূল্য কিছু বেশী নহে, পরস্ত বিষয়-গুণে অমূল্য। বিক্রম্বন্ধ অর্থ হারা ভবিষ্যতে রচয়িতা আরও বৈশুব গ্রের প্রকাশ করিবেন। তাহার এই মহান্ উদ্দেশ্য পূর্ণ হউক, অসমর্থ ভক্তগণকে ২ টাকা মূল্য কুইশত থণ্ড মাত্র বিক্রীত হইবে।

ধান্তকুড়িয়ার বদান্তবর জ্ঞমিদার শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সাউ মহাশয়ের ব্যয়ে এই শ্রীপ্রস্থানি বৈষ্ণব সমাজে প্রকাশিত হইয়াছেন। বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রচার-কল্পে এইরূপ নিঃস্বার্থ সান্থিক দানের নিমিত্ত উপেন্দ্র-বাবু সমগ্র বৈষ্ণব-সমাজের স্বাশীর্কাদ ও ধন্তবাদের পাত্র, সন্দেহ নাই।

#### স্থ্যাট হইতে <u>শীযুক্ত ইন্দুভূষণ মুখোপাধাায় এম এ</u> মহোদয় লিখিয়াছেন :—

মহোদয়, আপনার প্রণীত শ্রীরায় রামানন্দ গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিলাম এ পর্যন্ত মামি যে সকল গ্রন্থ পাঠ

করিয়াছি, তাহার কোন খানিতেই বৈষ্ণাৰ্শের এমন হন্মতত্ত প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে ভক্তিতৰ ও বৈষ্ণব দর্শনের অতি হক্ষ কথা গুলি অতি প্রাঞ্জলভাবে আলোচিত হইরাছে। এমন কঠোর বিষয় এমন সরল-ভাবে লিখিতে কেবল আপনিই সমর্থ। আমি ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী কিন্তু আপনার শ্রীরায় রামানন্দের লিখিত রুষ্ণতন্ত্ব ও শ্রীগৌরাঙ্গ তন্ত্ব ষেরপ দার্শনিক ভাবে লিখিত হহয়াছে, তাহা পাঠ করিয়া আমার মনে হইল, আমরা যাহা ব্রহ্মতত্ত্ব বলিয়া বুঝি, তাহা অসম্পূর্ণ ও অপরিকুট। রুঞ্চ-তত্ত্বেই ব্রন্ধতত্ত্বে চরম পরিণতি। আরও আশ্চয্যের বিষয় এই ষে भाख वाका श्वनि यन निश्वितात मभरत वाशनात स्थानिः मान्यनी त्नश्नीतः অগ্রে বিরাজ করিতেছিল। যথন যে বিষয়ের প্রমাণ আবশ্রক হইরাছে, আপনি বেদ-বেদান্ত ও অন্যান্য দর্শন শাস্ত্র হইতে দেই সকল প্রমাণ তংক্ষণাৎ প্রদর্শন করিয়াছেন। এই গ্রন্থে লিখিত ভক্তিতত্ত্ব বা সাধন-তত্ত্ব জীক্ষণতৰ ও জীপোৱাঙ্গতৰ বা সাধাতৰ আমি এই সময়ের মব্যে তিনবার পাঠ করিয়াছি। আমার বিশ্বাস ছিল, এীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর লীলা ও ধর্ম এক প্রকার ভাবের আবেগে পূর্ণ। কিন্তু এক্ষণে আপনার গ্রন্থ পাঠ করিয়া বুঝিতে পারিলাম যে ইহা গভীর দার্শনিক ভাবে পরিপূর্ণ। অথচ ভাষার সরলতার, ভাবের মাধুর্য্যে ও ভক্তির সরস व्यवाद्य श्रष्ट्यानि कि देवकार कि व्यदेवकार नकलात्रहे जिलाकर्षक हहे-ব্লাছে। আমি এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া সবিশেষ উপক্লত হইলাম, ভক্তি-দিৱান্তের ও মধুময় ভগবতত্ত্বের আভাস পাইলাম।

# गछी बाग्न और गाबाक ।

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্তিকা হইতে উদ্ধৃত এবং বহুল সংবাদ পত্ত ও বহুল শিক্ষিত ব্যক্তিগণের প্রশংসিত।

"আমাদের অতি সাধের ধন,—বহু সাধনের ধন "গন্তারায় শ্রীগোরাক"

এই ধান্তকুড়িয়ার অন্ততম পরোপকারী জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু দেবেক্তঃ
নাথ বল্লভ মহোদয়েব সাহায়ে। প্রকাশিত হইয়াছেন। ভাগীরথী-ভটে
প্রেমের যে কুলুকুলু ধ্বনির আরম্ভ, নীলাচলে স্থনীল সমুদ্রের ভটপ্রাস্তে
সেই প্রেমের গভীর রস কি প্রকারে মহাকল্লোলে পরিণত হইয়াছিল,
এই গ্রন্থে তাহার বছুল বিবরণ নিখিত হইয়াছে। শ্রীরাধাপ্রেমের অনস্তঃ
বৈচিত্রময় ভাবপ্রবাহ অন্তালীলায় শ্রীগোরাক্ত স্বরুং আস্থাদন
করিয়াছিলেন, ভক্তগণকে যে রসমাধুর্যা আস্থাদন করাইয়াছিলেন,
এই গ্রন্থে হাহাই বির্ভ হইয়াছে। তাই বলিতে হয় এই গ্রন্থে বৈশ্বন্ব
মান্তেরই সাধের ধন—সাধনার ধন। শ্রীগোরাক্তের লীলা-ঘটনা-মাত্রই
মধুর। কিন্তু গন্তীর-লীলার ভাঁহার লীলার বে রস-মাধুর্য্য পরিলক্ষিত
হয়, তাহার তুলনা নাই। প্রেম-সাধনার এমন প্রণালী আর কোনও
ভাবার কোণাও দেখিতে পাওয়া বায় না।

়, শ্রীগোরাঙ্গ-প্রেমের অবতার। তিনি শ্রীরাধা-প্রেমের প্রকট মৃ্দ্রি। পুজ্যপাদ কবিবর বাস্কংগাব লিধিয়াছেন—

ৰদি গোঁৱ না হ'তো, কেমন হইত, কেমনে ধরিতাম দে। রাধার মহিমা,

(প্রম**-রস**-সীমা,

জগতে জানাত কে॥

মধুর রুন্ধা-

বিপিন মাধুরী-

প্রবেশ চাতুরী-সার।

বরজ-যুবতী-

ভাবের ভকতি

শকতি হইত কার।

শক্ষীরায় শ্রীগোঁরাঙ্গ" গ্রন্থে এই চির-সত্য কবি-বাক্যের প্রক্ত সার্থকতা দেখিতে পাওয়া যাইবে। পাঠক মাত্রেই এই গ্রন্থ পাঠে এক অতি স্থান্দর মধুময় নিতাধামের আভাস দেখিতে পাইবেন।

কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি—সাধনার এই তিন পথ। এই তিন পথের

মধ্যে ভক্তির সাধনাই শ্রেষ্ঠতম। শ্রীভগবানের সহিত জীবের সম্বন্ধ

কেমন মধুর, কেমন ধনিষ্ঠ — প্রেমভক্তির সাধনাতে তাহা পরিক্ষুট হয়,

এই গ্রন্থে তাহাও বিবৃত হইরাছে।

শীভগবান্ কত সুন্দর, শ্রীভগবান্ কত মধুর, শ্রীভগবান্ কত রসমর, তিনি যে অনন্তগুণে অনন্ত রপ-মাধুর্য্যে জীবদিগকে তাঁহার শ্রীচরণের অভিমুখে আকর্ষণ করেন, আকর্ষণ করিয়া তাঁহাদিগকে স্বীয় আনন্দময়ও প্রেময় অনন্ত রমণীয় রাজ্যের মহামাধুর্য্য প্রদান করিয়া ক্লতার্থ করেন, প্রেমভন্তির সাধনে তাহা জানা যায়। স্বয়ং ভগবান্ নিজে শ্রীরাধাপ্রেম ও শ্রীরাধার প্রেমমহিমা গন্তীরা লীলায়-আসাদন করিয়াছেন। শ্রীভগবানের রস-মাধুর্য্য কি প্রকারে অভ্যন্ত করিতে হয়,কি প্রকারে আসাদন করিতে হয়, ভক্তগণকে তাহা গন্তীরালীলাতে দেগাইয়াছেন, বুঝাইয়াছেন, নিজে শিক্ষা দিয়াছেন। ভজনের বাহা চরমসীমা,— রসাসাদনের যাহা শেষ-গরিপ্রিভি, শ-মান্য আসার যাহা শেষ লক্ষ্য—গন্তীরা-লীলাক্ষা তাহা

অভিবাক্ত হইয়াছে। এই গ্রন্থে পাঠক ইহার আভাস বুঝিতে পারিবেন, খ্রীগৌরাঙ্গস্থন্দরের রূপায় উহার কিছু কিছু আস্বাদন করিতে পারিবেন।

অনন্ত বিষয় কোলাহলের মধ্যেও সময়ে সময়ে বুঝা যায়, আমাদের আত্মা যেন কাহাকে চায়, কাহার সঙ্গলাভের জন্ম কণেকের তরে ব্যাক্ল হয়,—কাহার বাঁশরীর দ্রাগত ক্ষীণধ্বনি শুনিয়া বংশীরবমুগা মৃগীর ন্যায় চকিত প্রাণে স্থগিত ভাবে ফিরিয়া দাঁড়ায়।

প্রিয় পাঠক—আপনি অবশুই জীবনে এইরপ বাঁশরীর আহ্বান গুনিরাছেন,—আপনি হয়ত, সংসারের কোলাহলে উহা গ্রাহ্থ করেন নাই, কিন্তু রসিকশেথর বংশীবদন, স্থধাময় বংশীরবে আপনার নাম ধরিয়া ডাকিতেছেন, ক্লণেকের তরেও আপনার প্রাণকে বাঁশীর গানে তাহার পানে ফিরাইতে চেষ্টা পাইয়াছেন,—কিন্তু আপনি হয়ত গুনিয়াও তাহা পোনেন নাই। খ্রামক্ষম্বের মোহন বাঁশী সর্ব্বিয়াও তাহা বোঝেন নাই। খ্রামক্ষম্বের মোহন বাঁশী সর্ব্বিয়াও তাহা বেনে ও মনে — অনবর্তই সেই চির-ক্ষলরের মোহন বাঁশী বাজিতেছে। বছ জন্মের সংসার-সংস্কারে আমরা সে ধ্বনি গুনিতে পাই না।

এই ভীষণ সংসার-কোলাহলের মধ্যেও মানুষের প্রাণ চকিতের স্থায় সময়ে সময়ে তাঁহার জন্ম ব্যাকৃল হয়, তাঁহার মধুময় শ্রীচরণ-দর্শনের জন্ম অজ্ঞাতসারে জনীয় চরণ-পানে আরুষ্ট হয়। গন্তারা-লীলায় এই ক্লপ প্রেমভক্তিরপূর্ণ কুর্ত্তি পরিলক্ষিত হয়।

"গন্তীরায় জ্রীগোরাক" গ্রন্থানিতে ব্রজরসের মধুর ভজনের কথা সরল ও সরস ভাষায় লিথিত হুইয়াছে। মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদের রসতত্ত্ব সাদা কথায় সকল শ্রেণীর পাঠকগণের বৃথিবার উপযুক্ত করিয়া বর্ণিত হুইয়াছে। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী আকারে ৪২০ পৃষ্ঠায় গ্রন্থানি সম্পূর্ণ হুইয়াছে। কাগজ অতি উত্তম। বাধাই ভাল, সপার্ধদ জ্রীশ্রীমহা-প্রভুর হাফটোন্ চিত্র সমলস্কৃত মূল্য আড়াই টাকা। সম্প্রতি ছুই টাকা মূল্যে বিক্রীত হুইতেছে। পাঠকগণের অবস্থা অনুসারে কিঞ্চিৎ কম মূল্যের ব্যবস্থা রাথা হুইয়াছে। ডাঃ মাঃ স্বতন্ত্ব।

প্রাপ্তি স্থান—গ্রীরসিকমোহন বিদ্যাভূষণ।

ে ২৫ নং বাগবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

BANKURA, 20-10-10.

SIR,

I bow down to you according to our oriental custom and though I am not personally acquainted with you I hope you will not fail to accept my Bijoya pronam to you.

I have gone through your book—the life of Ray Ramananda— I have not command of language sufficient enough to praise it in terms it deserves. The get-up of the book is all that can be expected. Its nice binding, its beautiful printing, the sweet and easy style in which it is written, I do not know which to praise most. I am struck with the indomitable energy, perseverance and patience which you have brought into requisition in order to compare and weigh even the smallest reference to be found in the various books noticed by you. By its publication you have laid the Baishnava world and the educated public under deep obligation. None but you could have done full justice to the various intricate subjects dealt with in the book. I have known many men who desisted from reading books relating to Baishnav religion simply because of their bad style and bad printing but now I am full of hope that the labours of workers like yorself in the field of Baishnava religion are sure to draw the attention of all educated men to the religion of love preached by our Lord Gouranga.

But while praising you so much for the publication of the life of Baishnava devotee, I would be failing in my duty, if I do not, at the same time, praise Babu Upendra Nath Saoo, the learned Zamindar of Dhanyakuria but for whose generous liberality a poor man like myself would have been deprived of the heavenly enjoyment. May God give him long life, sound health and heavenly love.

I know that praise from a humble man like myself would be of no avail to you and that you will smile when you go through it, but still I could not help writing to you, I cau't describe to you the fealing which goaded me, as it were to write it and when I finished writing drove me to post it. I hope you will pardon me for my inpertinence.

I have been anxiously waiting for the publication of your Gomvirai Shri Gouranga. I have read your Sharup Damodor. Kindly send me per V. P, P. one copy of your Shri Maddas Goswami if you have it in your stock.

Yours Obediently,
UPENDRA NATH DAS, B.L. Pleader,
BANKURA.

(Babut Akhoy Kumer Coo-or, writes from 113, Clive Street Calcutta, dated 18th November 1910, to Babu Upendra Nath Shaoo, Zamindar, Dhanyakuria, 24 Perganas.)

Through the kindness of my most revered friend and preceptor Pandit Russick Mohan Bidyabhusan, Editor of the Vernacular weekly "Sree Sree Vishnupriya & Ananda Bazar", I have been placed in possession of a copy of his latest work "Ramananda" brought out under your noble auspices. Pandit Russick Mohan, as one of the leaders of the present Vaisnavic Renaissance is a man of vast erudition and unquestioned Prem & Bhakti, and I, an unclean Jib that I am, should be committing an act of the gravest aspardha if I were to offer any comments on the merits of the work. This

much I am allowed to say that it will prove a beacon-light to many tossing in the surging sea of worldliness and materialism.

My object in addressing you these lines is to thank you from the bottom of my heart for the service you have rendered to the cause of Vaisnavic Revival by nobly coming forward to bear the cost of publication of the above work. This shows the stuff that is in you, Sir, and I endorse every word which the learned author has said in regard to your honoured self in his dedication.

#### (THE AMRITA BAZAR PATRIKA, 16-10.)

Babu Upendra Nath Shaoo—the noble-minded and highly cultured Zamindar of Dhankuria, 24 Perganas, has rendered a very good service to the Vaisnava literature by helping financially Dr. Rasikmohun Bidyabhusan in publishing his masterly work "The Life and teachings of Raja Ramananda Ray" who was a constant companion and a devoted disciple of Shri Gauranga—the last and the greatest Avatar. Raja Ramananda Servel as Governor of Bidyanagar under Maharaj Prataprudra Deo of Orissa. He was a good governor, a renowned savant and above all a devoted Bhakta. We find in his life a harmonious development of superb intellect and Divine Emotion combined with a vast amount of learning.

This big volume written in elegant Bengalee with profuse quotations from various Sanskrit Shastric authorities contains a vast mine of informations regarding Vaisnavism—its rituals and philosophy, ethics and ideals, ways and means of attaining

salvation, the notions and conceptions regarding God, the individual soul and the Cosmos and various other important points. The able author with his extensive and profound knowledge of the Vaisnava philosophy and Vaisnava doctrines combined with the knowledge of other branches of the Hindu Shastras and Western philosophy has thrown a flood of light almost on every subject that he has so masterly handled, which, we doubt not, would appear to be almost unparalleled in the works of this nature. Every lover of our vernacular literature, whether Vaisnava or non-Vaisnava, is sure to profit by perusing this important volume which is rich with the doctrines of Bhakti and Prem-the best means of attaining God as taught by Sri Gauranga, the greatest Avatar, the world has ever seen. The author has also given an excellent portrait of the donor Babu Upendra Nath Shaoo on the frontispice The price is Rs. 3 only. Two hundread copies only will be sold at Rupees 2 to those who are not in a position to pay the full price. The sale-proceeds would be appropriated to the publication of some other books of this nature. The book is to be had of Dr. Rasik Mohun Bidyabhusan, 25, Bagbazar Street, Calcutta.

(THE INDIAN DAILY NEWS, 18th Nov. 1910.)

"Shree Rai Ramananda."—By Pundit Rasik Mohon Vidyadhusan of Bagbazar, Calcutta, Price Rs. 3, published by the author through the help of the zemindar of Dhaukuriya, Babu Upendra Nath Shaoo. The book contains the life and teachings of the illustrious disciple of Chaitanya Deb. The volume of 548 pp. is an able and the most methodical exposition

of the Vaishnava philosophy. replete with apt quotations from renowned Sanskrit authors. Raja Ramananda, was the governor of Bidyangara under the then king of Orrisya, Raja Prataprudra. He was the great savant of his age in whose life and teachings one can find a harmonious development of the three mental faculties --- a keen intellect, whole-hearted devotion, and exceptionally high emotions—in a healthy body. The learned author Pandit Rasik Mohon Vidyabhusan is to be congratulated on the success of this his latest work and no student of Hindu Philosophy or literature should be without a copy. It is, as alreaday stated, a brilliant example of the author's treatment of Vaishnavite philosophy, its ethics, its lofty ideals, its rituals and above all the final emancipation of the soul through faith and devotion by the teachings of Chaitanya. The author in supporting his position has brought in copious illustrations from the standard writers of Western thought. Pandit Rasik Mohon Vidyabhusan has established for himself a name which will go down to posterity who will undoubtedly profit by the Pandit's intention of bringing out other works by means of the sale-proceeds of this book.

#### THE INDIAN EMPIRE, APRIL 4 1911.t

We owe an apology to PunditRasik Mohan Bidyabhusan for the delay in reviewing his erudite masterly life of Rai Ramanund This contribution to the Bengali and Baishnava literature alone should hand down his name to the remotest posterity; but as is wildly known his other works on religion are equally precious and we may have to notice a few of them in future issue. "Sree Rai Ramananda is a fairly large volume, well printed and bound,—the whole cost of the publication having been met by that truly noble Zemindar and merchant. Babu Upendra Nath Saoo of Dhankuria-a Nature's nobleman in every sense of the word, whose silent charity, unostentatious beneficence, sincere patronage of letters, and simple life should stand out as ideals to most of our big men of higher castes. The book before us is not merely a biography of a great man-of one of the associates of Sree Gouranga Deb as also one of the greatest administrators of the age he lived in— it is not merely a critical study such as the Bengalee literature is not over burdened with -it is not merely a learned discourse on Baishnay religion and philosophy but it is all these and more in one and the same book. The learned author had laid under contribution the unlimited range of sanskrit works of the highest perennial interest, and has placed before the reader a perfect store-house of knowledge regarding Baishnay religion and rituals, history and philosophy, ethics and ideals, notions and conceptions of the Godhead, way and means of attaining to salvation, so on and so forth. There is an idea prevalent that the Baishnave literature does not contain much of philosophic depth and degree : but works like the present dissipate such notions and prove the thoroughly philosophic base of the religion. The value of sree Rai Ramananda" has been much enhanced by the learning and erudition of its author in other systems of Hind philosophy and cults of Hindu religion, in the eyes and estimation of other sects. From a historical and critical point of view the work has considerable importance as it throws a flood of light on the time it treats of It is certainly book of this character wich enriches our literature and give us a better opinion of our literary activity. Though it is not high priced at Rs. 3, two hundred copies of it will be given away for

Rs. 2 per copy to persons who are not in a position to pay the full price. We thank Pundit Rasik Mohan for his splendid work and hope that he will continue to render equally valuable services to religion and literature. The book is to be had of the author at 25 Bagbazar Sareet, Calcutta.

## শ্রীরায় রামানন্দ

હ

# গভীরায় ঐাগৌরাঙ্গ

এই তুইখানি গ্রন্থ সম্বন্ধে আরও বহুল প্রশংসা-পত্র আছে।

## यशियाष्ट्रि माथात्रण भूखकालय

### निक्षांत्रिण मिरनत भतिएश भन

| বৰ্গ সংখ্যা     | পরিগ্রহণ সংখ্যা · · · · · · · · · |
|-----------------|-----------------------------------|
| 7 1 1 1 7 1 1 1 | 11794 1 11 11                     |

এই পুস্তকথানি নিমে নির্দ্ধারিত দিনে অথবা তাহার।পুর্বের প্রস্থাগারে অবশ্য ফেরড দিতে হইবে। নতুবা মাসিক ১ টাকা হিসাবে জরিমানা দিতে হইবে।

| নির্দ্ধারিত দিন | নির্দ্ধারিত দিন | নিদ্ধারিত দিন | নিৰ্দ্ধারিত দিন |
|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 8 MAY 2002      |                 | ·             |                 |
| 0,67            |                 |               |                 |
|                 |                 |               |                 |
|                 |                 |               |                 |
|                 |                 |               |                 |
|                 |                 | ,             |                 |
|                 |                 |               |                 |
|                 |                 |               |                 |
|                 |                 |               |                 |
|                 |                 |               |                 |
|                 |                 |               |                 |
|                 |                 |               |                 |

এই পুস্তকখানি ব্যক্তিগত ভাবে কোন ক্ষমতা প্রদন্ত প্রতিনিধির মারফৎ নির্দ্ধারিত দিনে তাহার পুর্বেক ফেরৎ হইলে অথবা অন্ত পাঠকের চাহিদা না থাকিলে পুনঃ ব্যবহার্থে নিঃস্ত হইতে পারে।

|  | , |  |  |
|--|---|--|--|
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |